## কুন্তলীন প্রেস,

৩১ নং বৌবাজার ষ্টাট, কলিকা শ্রীপূর্ণটন্দ দাস দারা মুদ্রিত।

# সূচীপত্ৰ।

| বিষয়                                             |                                             |              |             |           | পৃষ্ঠ |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------|
|                                                   | বৈশাখ, ১২৯:                                 | ə I          |             |           | •     |
| রূপের শোভানষ্টে ভদ্যনে বিরক্তি                    |                                             |              | •••         | •••       | 3     |
| সাধকের প্রথম সংযম। স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ               | ও বীর্ঘ্যধারণ                               | •••          | •••         |           | 2     |
| মা ও গুরুবিষম সমস্রা। ঠাকুরের                     | তৃপ্তি                                      | •••          | •••         |           | 8     |
| লোভ সংযমের উপায়। রিপু ছুইটী-                     | –জিহ্বা ও উপ                                | ₹            |             |           | e     |
| তীর্থ পর্যাটনে সংযম লাভ                           |                                             | •••          | •••         | •••       | y     |
| कर्त्वतां भानाम देवतागाना । अता                   | ভনে উত্তীৰ্হও                               | য়ার উপায়   | •••         | •••       | ъ     |
| সঙ্কল সিদ্ধির উপায়—সত্যরক্ষা ও বীর্ষ             | <b>য</b> ধারণ                               |              | •••         |           | ۵     |
| স্বাস্থালাভের উপায়। বিভিন্ন মালাধা               | রণের উপকারি                                 | তা। কলাক     | ধারণের আদেশ | • • • •   | ٥ ډ   |
| স্থ <b>শ—</b> ক্রোধে পতন                          |                                             |              | •••         | , <b></b> | ১২    |
|                                                   | আদেশ                                        | •••          | •••         |           | ১২    |
| পরিবেশনে বৈষম্য—ঠাকুরের বিরক্তি                   |                                             | •••          | •••         |           | >8    |
| কাম, ক্রোধ ও লোভ—নরকের দার ব                      | <b>র</b> রপ                                 |              |             |           | ১৬    |
| ইষ্টমন্ত্ৰ গুৰুকেও বল্তে নাই                      |                                             |              | •••         |           | ১৬    |
| ঠাকুরের অসাধারণ অহুভব                             | •••                                         |              | •••         |           | 59    |
| মাতাঠ <mark>াকু</mark> রাণীর উপরে বিরক্তি—তাঁর    | প্ৰসাদ পাইতে                                | ঠাকুরের আদেশ | ۲           |           | 74    |
| সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণই সম্পূর্ণ নিরাপদ            |                                             | •••          | ***         |           | 39    |
| অহিংসা, সত্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই সাধন              |                                             | 144          | •••         |           | २०    |
| চ <b>ন্দ্রগ্রহণ—সংকীর্ত্তন—ভাবের</b> ঘরে চুর্ত্তি | র, ঠাকুরের শাস                              | नन           | •••         | • • •     | २ऽ    |
| নদীতে ঝড়—দৈবে রক্ষা · · ·                        | •••                                         | •••          | •••         | •••       | २२    |
| বাড়ীতে উপস্থিতি—মায়ের আশীর্কাদ                  | ••• *                                       | •••          | •••         | •••       | ২৩    |
| ·<br>(                                            | इ.च. १८ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ | ı            |             |           |       |
| য়ত পানে ঠাকুরের কুপা                             | •••                                         |              | •••         |           | २¢    |
| শৰ্মগ্ৰন্থ পাঠের প্রণালী                          | •••                                         | •••          | •••         | •••       | २७    |
| তোমার কার্য্য তুমি কর—হিংসা অনি                   | বাৰ্ষ্য .                                   | . • • • •    | •           | ,         | २७    |

| বিষয়                                   |             |                          |                 |       | পৃষ্ঠ      |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------|------------|
| আগ্রহে অতিথি-দেবায় ঠাকুরের রূপার       | বৰ্ষণ       | ***                      | • • •           |       | ۶ ٔ        |
| মহাসংকীর্ত্তনে প্রেমানন্দের শক্তি প্রাথ | নাি, ভাবের  | ব্যা—আমার ভ              | ক্ষতা, জীবাত্মা |       |            |
| অন্ত উন্তিশীল, পাপপুণ্য—সংস্ক           | ার মাত্র। য | শাধ <b>নে সংস্কার</b> মু | ক্তি            |       | <b>ર</b> ધ |
| আরে না! সেরে গেছে ···                   | •••         | •••                      | •••             |       | ৩          |
| সংকীর্ত্তনে ভারতীর সংজ্ঞালাভ            |             |                          | •••             | •••   | ৩          |
| আকাশবৃত্তি সংরক্ষণে ঠাকুরের আদেশ        | । গুরুলাত   | াদের অভন্র আ             | লোচনা           |       |            |
| ঠাকুরের একদঙ্গে ভোজন                    | •••         | •••                      | •••             |       | ৩ঃ         |
| ভোজন দর্শনে দেবদেবীর আনন্দ              |             | •••                      | •••             | • • • | 9          |
| আমাদের লক্ষ্য · · ·                     | ***         | ***                      |                 |       | •8         |
| সাধনে আমার চেষ্টা ও নিফলত।              |             | •••                      |                 |       | ত          |
| জিহবার লালসায় অসহ যন্ত্রণা             |             | •••                      | •••             | •••   | ত্য        |
| গুরুবাকোর উপরে বিচার বৃদ্ধি             |             | •••                      |                 |       | • ৩        |
| গায়ত্রীর মাহাত্ম। 🏻 ঠাকুরের ফাঁড়া—    | আসনই নিরা   | পদ                       |                 |       | ৩৮         |
| ঠাকুরের বৈষমাভাবকল্পনায় পণ্ডিত         | মহাশয়ের আ  | শ্ৰম ত্যাগ               |                 |       | ৩৯         |
| সাধন কর। গুকুতে নিভর বহুদূর             | •••         | •••                      | •••             |       | 8 0        |
| ঠাকুরের দেহত্যাগের পর কি ভাবে চা        | লিব—নানা    | প্ৰশ্ন ও উপদাশে          | •••             | •••   | 8 \$       |
| ব্লচ্যা সফল হইল কথন সুঝিব।              |             |                          | তক্ণ ?          |       |            |
| ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর কি ভাবে        | চল্লে ভার   | দৰ্শন পাইব ?             | ***             | ,     | 83         |
|                                         | াাযাঢ়, ১২৯ |                          |                 |       |            |
| আমার পাপে ঠাকুরের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত      |             |                          | • • •           |       | 89         |
| শিশ্যকে অভয় দান। তোমার হ'য়ে ভ         |             | •••                      | •••             |       | 89         |
| ঝড়বৃষ্টিতে আসনে স্থির                  |             | •••                      | ***             |       | 86         |
| ঠাকুরের ভজন স্থান, আম্রকৃক্ষে মধুক্ষরণ  |             |                          | •••             | •••   | 82         |
| **************************************  | •••         |                          | •••             |       | د٤         |
| ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে পদ্মগন্ধ ও মধুক্ষরণ   |             | •••                      |                 |       | ۵)         |
| MONEYUS CEE S                           | •••         | •••                      |                 |       | ৫৩         |
| আত্মদর্শন, ছায়াদর্শন, জ্যোতিঃ দর্শন    | •••         |                          |                 |       | aa         |
| অবস্থালাভ বা ঠাকুরের সেবাভোগ এক         | ই কথা       | •••                      | ••• salen-      |       | લ્ક        |

| · স্থচীপত্ৰ                                        | i               |                 |         | ه لو       |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| বিষয়                                              |                 |                 |         | পৃষ্ঠা     |
| স্থপ্নে গুরুরপে আদেশও অসত্য হয়                    |                 | ***             |         | ¢ 9        |
| বোলতার দংশন হিংসাজনিত অপরাধ খণ্ডন। ত্              | টী হিংসার       | স্মৃতি।         |         |            |
| কারও প্রাণে আঘাত দেওয়াও হিংসা।                    | •••,            | •••             | •••     | ab         |
| আড়ালে থাকিয়া ঠাকুরের ক্নপা—প্রত্যক্ষ অহুভূতি     | দৈনিক প         | াপস্থালনাৰ্থ    |         |            |
| পঞ্জুনার উপদেশ                                     |                 |                 | •••     | <b>%</b> • |
| ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য। কাড়া কাটা। কুতুর          | আরভি—স          | क्षीर्खन        | • • •   | ٠,         |
| সাধনের অবস্থা - প্রত্যক্ষ অহুভূতি নিজের উন্নতি     | না দেখা অয়     | ্ত <b>জ্ঞ</b> া | • • •   | ৬৩         |
| শ্রাবণ, ১২৯                                        | ৯৯।             |                 |         |            |
| ঠাকুরের জটা ছি'ড়িবার চেষ্টা—ফ্রাস চাহিতে নস্ত     | দেওয়া অ        | বোক্ কাও        |         |            |
| চতুৰ্বিংশতি তত্ত্বের ক্যাস করিতে আদেশ              | •••             | •••             | •••     | ৬8         |
| নমস্বারের বিধি ও নিষেধ                             |                 | •••             |         | ৬৭         |
| স্বপ্ন—সংসার-শিশুকে ছুড়ে ফেল্তে হবে               | •••             | •••             |         | <b>6</b> 9 |
| মহাপুরুষদের কল্পনাতীত দারুণ ভোগ ···                |                 |                 |         | હ્ય        |
| তৃতীয় বংসরে ৪ বংসরের জন্ম ব্রহ্মচয্য দান ৬ বং     | দরেই পূর্ণ হ    | বে              |         | 90         |
| মাঠাকুরাণীর ঝুলন, চঙীপাঠে পূজা                     | •••             | •••             |         | 93         |
| আম গাছের নালিষ, গায়ে পেরেক মেরেছে                 | •••             | •••             |         | 98         |
| ভোজনারভে ঠাকুরের শ্রীহত—আমাকে এক গ্রাস             | দাও             | •••             |         | 98         |
| আমার প্রমায়ঃ প্রিষ্কার দশ্ন                       | •••             | •••             | • • • • | 90         |
| ঠাকুরের জটা বাছ্য—প্রাণধারণ করিতে জীবহিংস          | অনিবাগ্য        | •••             |         | 9.5        |
| হঁকা-কল্পি ভাঙ্গা — তামাক ত্যাগ। ঠাকুরের তা        | যাক সেবন        | •••             |         | 90         |
| পূর্ব্বজন্মে নিক্ষল ব্রহ্মচয্য, ঠাকুরের সার উপদেশ- | – সাধন ভঙ       | <del>য</del> ়ন |         |            |
| জেগে থাকবার জন্ম কুপাই সার · · ·                   | •••             | •••             | •••     | 96         |
| ভাদের উপকারিতা—অন্তৃতি পরমানন্দ                    |                 | •••             |         | Ъ          |
| ভাব্র, ১২                                          | নিভ ।           |                 |         |            |
| মনসাপূজা। ইপ্তমন্ত্রে তেত্রীশকোটী দেবদেবীর প্      | ধূজাহয়         | •••             |         | ъ          |
| ঠাকুরের দভের কথা—পৈতা নাই ? – স্ক্রশরীরে           | ্<br>মহাপুরুষের | কার্য্য         | •••     | ь:         |
| ঠাকুরের মুখে ছোটদাদার কথা—পিতার চরিত্র।            |                 |                 |         | ৮8         |
| হঠকারিতায় রোগ বৃদ্ধি—হুগ্ধপান ব্যবস্থা            | •••             | •••             |         | <b>b</b> ( |

| বিষয়                                |                      |             |               |       | পৃষ্ঠা       |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------|--------------|
| মানসপূজা—ঠাকুরের সহাত্তভূতি।         | ঠাকুরের স            | ধলা। উপ     | দেশ—অর্থে অনং | ÍΙ    |              |
| খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এক \cdots            |                      | • •••       | ···           | •••   | 288          |
| সেবাভিমানে নরক ভোগ                   |                      |             | •••           |       | \$85         |
| ঠাকুর সদাশিব—সর্বাঙ্গে ভত্মনাথ       | । ধুনির বিভূতি       | হর অদুতে গু | 9             |       |              |
| স্কারপ দর্শনের উপায়                 | •••                  |             | · (           | •••   | 389          |
| ওকদেবার অন্তরায়। ওকভাতাদে           | র সহিত ঝগড়          | ē1          | •••           |       | 285          |
| শালগ্রামের জন্ম আক্ষেপ               | •••                  |             | •••           |       | 202          |
| ঠাকুরের পূজা। পাইতে চাও—না           | দিতে চাও ?           |             | •••           |       | 262          |
| ভোগের পূর্বের প্রসাদ। মেজদাদা        | ়<br>র সম্বন্ধে ঠাকু | রের কথা     | • • •         |       | > e <b>२</b> |
| অধাচিত দান—কচুরি, আদা, ছো            | ল ।                  |             |               |       | ٥٥٤          |
| স্বপ্নে শালগ্ৰাম ও গোপাল পূজা        | •••                  |             |               |       | 268          |
| মনোমুখী হইয়া চলার ফল। ওরুস          | াঞ্চের প্রভাব        | •••         |               |       | 268          |
| বীৰ্য্যধারণের উপায় ও উপকারিতা       | । উর্দ্ধরেত।         | হওয়ার উপ   | ায় ও ফলাফল।  |       |              |
|                                      | •••                  |             |               |       | 268          |
| ধর্মের আকারে মনোমুখী কুবুদ্ধি, ব     | তার পরিণাম           | • • •       | •••           |       | 583          |
| ধর্ম বৃদ্ধিতে অধর্মে পড়িকেন   ও     | াথন উপায় কি         | ? ···       |               |       | ১৬১          |
| নাবালক গুরুজাতা নরেন্দ্রের প্রশ্নে   | ঠাকুরের প্রত্যু      | ত্ত্ব · · · |               |       | ১৬৩          |
| উলঙ্গ মায়ের নৃত্য—গোসাইয়ের অ       | <b>निम</b>           |             |               | •••   | ১৬৯          |
| শ্রদ্ধা ও গুরুকরণ বিষয়ে প্রশ্ন। ধ্র | শ্র অভুরায়          |             |               |       | 390          |
| মাতালের আনন্দে ঠাকুরের আনন্দ         | •••                  |             | e 111         |       | 292          |
| ভক্তি কিসে হয় ? জ্ঞান দারা কি ভ     | গ্ৰান্কে লাং         | ভ করা যায়  | γ             | ••    | ১৭৩          |
| মাতৃদেবীর পুঁথির শ্রোতা আমি          |                      |             |               | ···   | 298          |
| ধর্মের ভাগে বিপরীত বৃদ্ধি। স্বপ্ন—   | -ছর্দশার একে         | <b>≠</b>  ਬ |               | '     |              |
| স্বপ্নে আদেশ                         | ***                  |             | •••           |       | ১৭৬          |
|                                      | মাঘ, ১২১             | a ක I       |               |       | • 10         |
| ব্রত্যান। মার প্রতি ঠাকুরের রূপা     | , , ,                |             |               |       |              |
| রামায়ণ শ্রবণে বিবিদ সঞ্চারী ভাব     | ***                  |             |               | •,    | 599          |
| বউদের গেণ্ডারিয়া ফাভয়া ও দীকা      | । ঠাকরের উপ          | lcra≡i      |               |       | 592          |
|                                      |                      |             | •••           | • • • | 592          |

| <b>र्</b> ही भंज                                         | ı             |         |     | 12/0         |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------|-----|--------------|
| বিষয়                                                    |               |         |     | পৃষ্ঠা       |
| শালগ্রাম ও ধাতুনির্দ্মিত মূর্ত্তি। মহাপুরুষদের বিচর      | ণকাল।         |         |     | γ.           |
| তাঁদের কুপা উপলব্ধির উপায় · · ·                         |               |         |     | ১৮২          |
| দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য                         |               |         |     | :68          |
| ঠাকুরের আদেশ বুঝা শক্ত। এ বিষয়ে নানা প্রশ্নো            | ত্তর          | •••     | ••• | \$₽ <b>8</b> |
| নৃত্য গোপ্নাল গোস্বামীর ঠাকুরকে পরীক্ষা                  |               | •••     |     | ১৮৬          |
| ঠাকুরের চিঠি—তলাং থাকাই সার কথা                          |               | • • •   |     | ১৮৬          |
| ফাল্পন, ১২৯                                              | ) à           |         |     |              |
| ভাব্কতায় ঠাকুরের ধমক্ 🗼 👵                               |               | •••     |     | <b>:</b> ৮9  |
| ভগবানে চিত্ত সমর্পণ, অচলা ভক্তি কিরূপে হয়               |               | • • •   |     | :66          |
| ধর্মলাভের সহজ উপার—নিতাকর্মের ব্যবস্থা                   |               | • • •   |     | ८४८          |
| কুঅভ্যাদে বিষদল                                          |               |         |     | 720          |
| ।<br>ঠাকুরের আদেশমত কার্য্য হয় না কেন ৪ তিনিই গ         | ড়েন তিনিই আ  | ভাক্ষেন |     | 120          |
| গুকতে একনিষ্ঠতা স্বত্ন ভ                                 |               | * * *   |     | 127          |
| তিন বংসরের ব্রন্ধচর্য্যের বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলী          |               |         |     | १वर          |
| গুরু-শিল্পে দেবাস্থর সংগ্রাম। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক       | ্যম্          |         |     | 364          |
| ধানমূলং গুরোম্ ডিঃ — শ্রীগুরুর ধ্যানকে কল্পনা বলে        | না            |         |     | 120          |
| দৃষ্টিদাধন, পঞ্ভূত জ্যোতিঃ দারূপ্য—নাম দাধন              |               | • • •   | ••• | दद           |
| এইছা দিন নেহি রহেগা                                      | •••           |         |     | ٤٥٤          |
| শ্রীধরের সহিত ঝগড়া— ভাগবতে কালির দাগ। প                 | াহাড়ে যাইতে  | আদেশ    |     | २ <b>० २</b> |
| স্বামী হরিমোহনের উপরে কটাক্ষ করায় ঠাকুরের               | বিরক্তি ও শাদ | ান      |     | २०७          |
| কালির দাগে চণ্ডী পাহাড়। বিস্ময়কর চিত্র <del>—ভ</del> গ | বদ্বিধান      |         | ••• | २०৫          |
| পাহাড়ে শইতে মায়ের অনুমতি ও আশীর্কাদ                    |               |         | ••• | २०७          |
| মদনোৎস্ট মহাবিষ্ণুর সংকীর্ত্তন—ঠাকুরের আনন্দ             | । দীক্ষা      | •••     |     | २०१          |
| মহাবিষ্ণুব <sup>্ৰ</sup> সহিত ঝগড়া—সন্ধা৷ করিতে আদে     | <b>s</b> ţ    | •••     | ••• | २५०          |
| অভয় কব াভ। ঠাকুরের আশীর্কাদ—ভয় নাই                     |               | •••     |     | २५८          |
| গোয়ালনে নিপাহীর ভাড়া। কুলীর ডিপোতে অ                   | টিক থাকা।     |         |     |              |
| ঠাকুরে: হুত ব্যবস্থ।                                     | •••           | •••     |     | २১৫          |
| তারকনাথ দর্শন। বিপত্তি। আশ্চর্য্যরূপে গয়ায়             | প্ৰছান        | •••     |     | २ऽ७          |

| বিষয়                                            |              |              |         |         | পৃষ্ঠা          |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------|
|                                                  | চৈত্ৰ, ১     | २৯৯ ।        |         |         |                 |
| গ্যায় থাকার স্থ্যবস্থা 🗸                        | •••          | •••          | •••     | •••     | २ऽ৮             |
| গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়। ব্যু                    | বর বাবা।     | শেষ চক্ৰ সং  | ংগ্ৰহ   | •••     | २५२             |
| নিঃসম্বল মনোরঞ্জনবাব্। ক <b>ন্ত</b> ে            | লান          |              | •••     | •••     | २२ऽ             |
| স্কাত্ত্—অতীক্রিয় •••                           | •••          | • • •        | •••     | •••     | २२२             |
| বুদ্ধগ্যাদৰ্শন                                   |              | •••          | •••     |         | <b>२</b> २२     |
| সাধুর <b>আক্রোশে ভূ</b> নের উপ <b>ন্র</b> ব      | ***          | •••          | •••     | •••     | <b>२</b> २७     |
| ব্ৰজনোহনেৰ অলোকি                                 |              | •••          | •••     |         | <b>२</b> २8     |
| বস্তি যাত্র। দাদার অপূর্ব্ব দীনভাব               |              | •••          |         | • • • • | २२৫             |
| বস্তিতে স্বাস্থ্য লাভ                            | •••          | •••          | •••     |         | २२७             |
| শালগ্রাম পূজা ও তিসন্ধ্যা আরম্ভ                  | •••          | ***          | •••     | •••     | २२१             |
| শাবেকের প্রতি সমাদর                              |              | •••          | •••     |         | २२१             |
| শ্বাদে প্রশ্বাদে দাধন তত্ত্ব                     | • • •        | •••          | •••     |         | २२৮             |
|                                                  | -            | _            |         |         |                 |
|                                                  | <del>-</del> | . <u>a</u> . |         |         |                 |
|                                                  | চিত্ৰ সূ     | 01           |         |         |                 |
| সংখ্যা নাম                                       |              |              |         | 5       | বাহ             |
| ১। শ্রীমং আচার্য্য শ্রীণীবিজনক                   |              |              | •••     | •••     | ۵               |
| ২। মাতাঠাকুরাণীর সমাধি মা                        |              |              |         |         |                 |
| আমুক্ত গোস্বামী প্রভুর                           | শাধন কুটীর   |              | •••     | •••     | ۶۶              |
| <ul> <li>। মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীমতী G</li> </ul> | যাগমায়া দেব | 1            | •••     |         | 90              |
| <ul> <li>৪। অযোধ্যার গুপ্তার ঘাট</li> </ul>      |              | •••          | •••     | •••     | >> 0            |
| <ul> <li>া কাশীর মনিকর্ণিকার ঘাট</li> </ul>      |              | •••          | • • • • |         | 550             |
| ৬। শ্রীশীবারদীর ব্রন্ধচারী                       |              | •••          | •••     |         | ১৩১             |
| ণ। ক্লয়ন্ত পৃষ্ট                                |              | •••          | •••     |         | 28¢             |
| ৮। শীশীভক্তরা <b>জ</b> মহারাজ                    |              |              |         |         | 292             |
| २! त्क ७ नामक                                    |              |              | ***     |         | - 15<br>- 2 - 2 |
| ১०। श्रीमर कूलमानम बक्ताजी                       |              | •••          | •••     |         | २७७             |
|                                                  |              |              |         |         |                 |

#### শ্রীপ্রীগুরুদেবায় নমঃ।

# শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ।

## (চতুৰ্থগ্ৰঙ)

## [ বৈশাখ, ১২৯৯ ]

## রূপের শোভানফে ভজনে বিরক্তি।

গুরুদেব আমার সাধন ভঙ্গন ও জীবনের উয়তি বিষয়ে যতই ভরসা দিন না কেন, আমি আমার ভিতরের ত্রবস্থা দেখিয়া, দিন দিন বড়ই হতাশ হইয়া পড়িতেছি। পত বংসর ব্রহ্মচধ্য প্রথমলৈ ঠাকুর আমাকে তুইটা নিয়মের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে বলিয়াছিলেন। প্রথমটি—পদাস্ক্রের দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখিয়া চলা, বিতীয়টি—প্রয়েজন বোধ হইলে কেবল পৃষ্ট (জিজ্ঞানিত) ইইয়াই সংক্রেপে উত্তর দেওয়া। এই তু'টির একটি নিয়মও আমি এ পর্যান্ত অক্ষভাবে প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। পদাস্ক্রে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চেটা করার ফলে আমার ত্র্ব্যার কামরিপুর উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে বটে, কিছ ভিতরে ভিতরে উহার কেক্ড়া অন্ত দিক্ বিয়া গজাইয়া উঠিতেছে। জালোক দর্শনের স্পৃহা তেমন বলবতী না থাকিলেও, জীলোক আমাকে দেখুক্—এই লালসায় আমি মালাতিলকে সাজিয়া, ক্রন্তর আমাকে সেদিন বলিলেন—

ব্হু কার বিষয়ে বুখনা দেখে পার নাণ ব্হু কার বিষয়ে ওটি ক'রতে নাই।

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম,—মৃথ না দেধ্লে তিলক ক'রব কিরপে ? ঠাকুর কহিলেন,—

বাঁ হাতের তেলো এইভাবে সাম্নে রেখে', তা'র দিকে দৃষ্টি ক'রে তিলক ক'রো। ক্রমে নিজের মুখ তা'তে দেখ্তে পাবে।

আমি ঠাকুরের কথা মত আন্দাজে ললাটদেশে আক্ষণোচিত তিপুণ্ড আঁকিয়া ভত্তপরি উদ্ধপুঞ্ করিতে লাগিলাম। কিন্তু উহা ঠিক্মত সরল না হওয়ায় গুরুত্রাতারা আমায় উপহাস করিতে লাগিলেন। তিলক-বিভাটে মুখের শোভা নষ্ট হইল ভাবিয়া উদযান্ত আমি অস্বস্থি ভোগ করিতে লাগিলাম। ভিতরের উদ্বেগে সাধনেও আমায় বিরক্তি আফিয়া পডিল। নাম, ধ্যান আমার ধীরে ধীরে ছুটিয়া গেল। তথন কলাক্ষধারণের স্থানগুলিতে 'লোম্ছা' পোড়ার মত একটা জালা অত্নভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে এই জালা বৃদ্ধি পাইর। বাহুর ক্জাদিতে ফোস্কার মত মরা ছাল উঠিতে আরম্ভ করিল। তথন যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুরকে এসৰ অবস্থার কথা বলাতে ঠাকুর কহিলেন—

বিধিমতে রুদ্রাক্ষ ধারণ ক'রে নিয়মমত চ'ল্লে, তা'তে তম ও রজোগুণ নষ্ট হ'য়ে সাধক বিশুদ্ধ সম্বশুণে স্থিতি করে। সর্ববদা নামেতে ক'রে ভিতর ঠাণ্ডা নারাখ্লে উহা ধারণ ক'র্তে নাই,—রোগ জনায়। তুমি এখন কিছুদিনের জন্ম রুজাক্ষ তুলে রাখ ;—তুলসীর মালা ধারণ কর। তা'তেই জ্বালা কমে' যাবে, উপকার পাবে।

এখন আমি তাহাই করিতেছি! কন্দ্রাক্ষ বর্জনে উজ্জ্বল তেজস্বীরূপ হারাইয়া, নিরীহ বৈরাগীর মত হইয়াছি। পাছে কেহ আনার এই কদাকার চেহারা দেখে— এই লজ্জায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নতশিরে থাকি। ভিতরে ঘেন মরার মত নিতেজ হইয়া পড়িয়াছি,—নিয়ত লোকের দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে ইচ্ছা হয়। হায়—ভগবান! মাত্র রূপের গরিমা লইয়া ছিলাম-ক্রাক্ষে ছাড়াইয়া, ঠাকুর তাথাতেও বাদ সাধিলেন। এখন কি লইয়া থাকিব ?

## সাধকের প্রথম সংযম। জ্রীনঙ্গ ত্যাগ ও বীর্যাধারণ।

🕒 আশ্রময় স্ত্রীলোক, পুরুষ সকলেই আমার বেশের পরিবর্ত্তন দেখিয়া নানা কথা তুলিতেছেন। সাধারণের অজ্ঞাত কোন গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তমরপই ঠাকুর আমাকে এই দণ্ড দিয়াছেন,—এই প্রকার অন্তুমান করিয়া, কেহ কেহ আমার সম্বন্ধে আলোচনাও করিতেছেন। একটি গুরুলাতা এই ব্যাপারের স্ক্রোগ পাইয়া একদিন

ঠাকুরকে বলিলেন—"ব্দ্ধচারীর রান্নার সময়ে কচি-কচি মেয়েগুলি গিয়ে ব্রন্ধচারীর কাছে বদে, ব্রন্ধচারীও তাদের খুব মাদর করে। ব্রন্ধচারী ঘথন আদনে থাকে তথনও মেয়েগুলি গিয়ে তার আদন ঘেঁষে' বদে, ব্রন্ধচারী কোন আপত্তিই করে না,—বরং ওতে যেন খুব আমোদ পায়। উহার কি এরপ করা ঠিক?" এ সকল কথা শুনিয়া আমার ভিতর জলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি আর করিব পু আমার তো কিছুই বলিবার যোনাই,—মুথ যে বন্ধ। ঠাকুর উহাদের কথায় আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞানা করিয়া সমতেই মেন স্বীকার করিয়া লইলেন, এবং আমাকে শাসন করিয়া বলিলেন,—

ব্দাহ্য। প্রহণ ক'রলে স্ত্রালোকের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রবই র্খিতে নাই। স্ত্রীলোকের পানে তাকাতে নাই, তাঁদের সঙ্গে ব'স্তে নাই, তাঁদের সহিত কোনপ্রকার আলাপ ক'রতে নাই। স্ত্রীন্ধাতি যিনিই হউন্না কেন,—অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন্, আর যুবতীই হউন্, কিস্বা নিতান্ত বালিকা খুকীই হউন্,—সর্বদা তাঁদের থেকে দূরে থাক্তে হয়; না হ'লে যথার্থ ব্লাচ্ধ্য রক্ষা হয় না। স্ত্রী-দেহ এমনই উপাদানে গঠিত যে, নির্বিকার পুরুষের শরীরকেও তাতে আকর্ষণ করে:—ইহা বস্তু-গুণ। জ্বীব্যুক্ত ব্যক্তিও যে দেহের আশ্রয় গ্রহণ করেন তার কতক অধীনতা তাঁকেও স্বীকার ক'র্তে হয়। শাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রচর দৃষ্ঠান্ত আছে।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

বীর্যাধারণ ও সত্যরক্ষা এই ছটি সর্বপ্রথমে ব্রহ্মচারীদের অভ্যাস ক'র্তে হয়। সাধকাবস্থায় কায়মনোবাক্যে স্ত্রী-সঙ্গত্যাগ না ক'বলে বীর্যাধারণ হয় না। অজ্ঞাতসারেও স্ত্রীদেহের সংশ্রব ঘট্লে, দেহাস্থিত বীর্যা চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। তা'তে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়। বীর্যাধারণ না হ'লে সত্যরক্ষাও সহজে হয় না। বীর্যাধারণ ও সত্যরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, একাগ্রতা, প্রতিভা ইত্যাদি গুণ আপনাআপনি সাধকের লাভ হ'য়ে থাকে। এই ছটি একবার আয়ত্ত হ'লে সমস্ত সিদ্ধিই সাধকের সহজ্পাধ্য হয়। সকল ধর্মাসম্প্রদায়েই সর্বপ্রথমে সংযমের ব্যবস্থা। বীর্যাধারণ ও সত্যরক্ষাই যথার্থ সংযম। এছটি না হ'লে প্রকৃত ধর্মাভা বহু দ্বে। ধর্মার্থীদের সর্বপ্রথমে এ ছটির দিকে

বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চ'লতে হয়। ধর্ম একটা কথার কথা নয়। व्यानभाग (हेशे क'बार इंग्, ना इ'ल इंग्र ना ।

## মাও গুরু-বিষম সমস্থা। ঠাকুরের তৃপ্তি।

আমার ভিকারতি অবলম্বনের কথা শুনিয়া মা নাকি দারুণ ক্লেশ পাইতেছেন। দিনবাত তিনি কালাকাটি করিয়া কাটাইতেছেন। আহার করিতে বদিয়া অলের দিকে চাহিয়া থাকেন, আব চোথের জলে ভাসিয়া যান। হুধ ছাড়িয়াছেন। অধাশনে তাঁহার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মা আমাকে চাল, ডাল, ঘুত, গুড় ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। "স্থুল ভিক্ষা" গ্রহণ করিতে আমার নিষেধ আছে, নিতা ভিক্ষাই ব্রন্ধচর্যাব্রতের ব্যবস্থা। এ সকল সামগ্রী লইয়া আমি কি করি ? একদিকে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা; অপরদিকে বুদ্ধা, ছঃথিনী জননীর বুকে শেল হানা। কোনটি করিব ? শুধু যদি গুফবাকা লঙ্ঘন করিলেই হইত তাহা হইলেও হয় তে৷ আমি ঐসব বস্তু গ্রহণ করিয়া মাকে সন্ত্রষ্ট রাথিতাম। আমার পরিষ্কার ধারণা, গুরুদেব আমাকে মা অপেক্ষাও অধিক ভালবাদেন; স্বতরাং, তাঁর বাক্য লজ্মনে আমার লজ্জা, ভয়, সম্বোচ কিছুই আদে না। কিছ বতলজ্মন আমি কি প্রকারে করিব ? এই পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমস্ত ঋষি, মুনি, যোগীদের পর্ম আদরের সম্পত্তি। ইহা নষ্ট করিলে আমার পিতামাতা এবং যতদূর পর্যান্ত যাহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। এ সকল বিচার আমার ভিতরে আসিয়া প্রভিল। আমি হোমের জন্ম ঘত এবং একদিনের মত চাল-ডাল গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই ঠাকুরের ভাগুারে অর্পণ করিলাম। এখন ঠাকুরের দেবায় ঐ চাউল দেওয়া হইতেছে। তিনি উহা ভোজন করিয়া অমের বছই প্রশংসা করিলেন। বলিলেন---

এই (সেচিপোতা ধানের নৃতন) চাউলের ভাত এতই মিষ্টি যে, শুধু মুন্ দিয়া এম্নি খাওয়া যায়। ভাতে যেন ঘি মাখা র'য়েছে। বড়ই সুস্বাদ ও পুষ্টিকর। এই চাউল মধ্যে মধ্যে আমার জন্ম দেশ হ'তে এনো।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। মায়ের হাতে প্রস্তুত করা চাউল ঠাকুর আনন্দের সহিত সেবা করিতেছেন—ইহাতে মা যথার্থই কুতার্থ হইলেন।

#### লোভে প্রদাদভোষন, জ্বালা ও প্রায়শ্চিত।

গুরুদেবের আহারান্তে প্রদাদের থালা বারাণ্ডায় রাধিয়া দেই। পরে স্থান 'মৃক্ত' করিয়া উহা সকলকে আমি বাঁটিয়া দিয়া থাকি। আমি হাতে ধরিয়া না দেওয়া পর্যান্ত কেহ উহা ম্পর্শ করে না। থাওয়ার বস্ততে আমার দারুণ লোভ,— ভাল বস্তু দেখিলেই জিহ্বায় জল আদে। অনেকে বলেন প্রদাদে লোভ ভাল। কিন্তু ঠাকুরের প্রদাদ বিশুদ্ধ দত্তগুণবিশিষ্ট হইলেও, উহার সুল উপাদান গুল্প, পর্যুসিত বা তুর্গন্ধময়ও হইতে পারে ! স্থতরাং অনেকের দেহের উপরে তাহারও একটা বিষময় ফল অনিবার্য। হয় তো লোভে পড়িয়া ঝাল, মিষ্ট ইত্যাদি স্থস্থাত্ব, গুরুপাক, উত্তেজক বস্তু আহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনিষ্ট করিব—হয় তো এই জন্মই অথবা বহুলোককে প্রসাদ্বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট কিছু থাকিবে না বলিয়াই দ্যাল গুরুদেব স্বহন্তে আমার জন্ম প্রত্যাহ পুথকভাবে প্রসাদ তুলিয়া রাখেন। আমার আহারের সময়ে তিনি আমাকে এই প্রসাদ পাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু জিহবার লালসায় অনেক সময়ে আমি তাহা পারি না। আজ উৎকৃষ্ঠ ছানার ডাল্না পাইয়া থাইতে বড়ই লোভ জ্বিল। মনকে ব্যাইলাম—এই উৎকৃষ্ট বস্ত যদি কেহ আমার অজ্ঞাতসারে থাইয়া ফেলে তাহা হইলে আজ প্রাাদে বঞ্চিত হইব। তারপর শাস্তে আছে, মহাপ্রদাদ 'প্রাপ্তিমত্তেন ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা'।-এই যুক্তি ধরিয়া গুরুবাক্য লজ্যনপুর্বক ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়া ফেলিলাম। প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিতে অত্যন্ত শঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল,—ভিতরে একটা জালা উঠিল। এই জালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। নামে অরুচি ও বিরক্তি আসিল। ফলে সাধনভন্তন ছুটিয়া গেল। সারাদিন যন্ত্রনায় ছট্ফট্ করিয়া কাটাইলাম; এবং প্রায়শ্চিত্রস্বরূপ আজ উপবাস করিয়া রহিলাম। কল্য আবার সন্ধ্যার সময়ে আহার করিব।

## লোভ-সংযমের উপায়। রিপু ছুইটি--জিহ্বা ও উপস্থ।

অবসরমত ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—লোভের যন্ত্রণা আমি আর সহু করিতে পারি না। ভালো জিনিষ দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়। আসনে বিদিয়া যখন নাম করি,— অজ্ঞাতসারে স্থাহ বস্তুর কল্পনা আসিয়া পড়ে। নাম, ধ্যান কিছুই হয় না। পূর্বের আমার এক্সপ কখনও ছিল না। এখন কি করিব ? ঠাকুর কহিলেন—

या (थएं डेम्हा र'त, (थात्र निखा ना (थाल ७ डेम्हा यात ना।

আমি—তাহ'লে আমার একাহারের নিয়ম তো রক্ষা হয় না!না থেলে কি এ ইচ্ছায়াবেনা?

ঠাকুর—না খাওয়াই ভালো। যা নিতান্ত ইচ্ছা হয়, খেয়ে নিও। আর একটি কাজ ক'রো। যে সব বস্ততে খুব লোভ, তা' পরিতোষ ক'রে নিকটে ব'সে কারোকে খাওয়াইও। উপকার পাবে। মূন্ ত্যাগ ক'রলে খাবার বস্ততে লোভ ক'মে যায়। তা' তো আর পারলে না! ব্রহ্মচারী মশায় ব'ল্তেন, রিপুমাত্র ছটি,—জিহ্বা ও উপস্থ। উপস্থ সংযম করা সহজ। কিন্তু জিহ্বা সংযত রাখা বড়ই কঠিন। লোভেতে ক'রে ফুল বস্তর সঙ্গহেতু ক্রমে জীব জড়ও প্রাপ্ত হয়। এজন্ম মূনি-ঋষিরা কতই কঠোর তপস্থা ক'রেছেন। আনাহারে, গলিত পত্রাহারে কতকাল কাটায়েছেন। অসংযত জিহ্বাদারা কতপ্রকার উৎকট পাপের স্প্তি হয়। জিহ্বা বশ করার জন্ম ঋষিরা মৌনী হইতেন। লোকের গুণান্ত্বাদ, শাস্ত্রপাঠ ও ভগবানের নাম-কীর্ত্তনাদিতে জিহ্বা ভক্র ও শুদ্ধ হয়। ক্রমে উহা সংযত হ'য়ে আসে।

## তীর্থপর্য্যটনে সংযম লাভ।

শুনিয়াছি, ব্যবস্থাসুরূপ তীর্থ-প্রয়টন করিলে এ সব বিষয়ে সংযম থুব সহজে অভ্যন্ত হয়! এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তীর্থপ্র্যটনের নিয়ম ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—

তীর্থপর্য্টনে বিশেষ কল্যাণ। দীক্ষা প্রহণ ক'রে তীর্থপর্য্টন যৌবনেই ক'রতে হয়। না হ'লে প্রায় হয় না, অনেক বিল্ল ঘটে। পর্য্টনের সময়ে সর্বাদা নীচু দিকে দৃষ্টি রেখে প্রতি পদবিক্ষেপে ইন্তমন্ত্র সারণ ক'রে চ'ল্ভে হয়। প্রত্যাহ তিন-চার জ্যোশ বা বেলা দশটা পর্যান্ত চ'লে, একটা স্থানে আড্ডা নিতে হয়। দেখানে স্থান-আহ্নিক সমাপন ক'রে, স্থ্বিধা হ'লে কোন দেবালয়ে প্রসাদ পাওয়া যায়। না হ'লে কোন আক্ষাণ বাড়ীতে প্রস্তুত অন্ধ আহার করা চলে, কিন্তু ভিক্লান্ন স্থপাক আহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহা ক্ষনও অপ্নিত্র হয় না,—পরম প্রতিত্র। শাস্ত্রে উহাকে অমৃত ব'লেছেন।

আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে ভজন-সাধনে রাত্রি অভিবাহিত ক'রতে হয়। প্র্যাটনকালে টাকাপয়সা কখনও হাতে রাখ্তে নাই। কেহ কিছু দিতে চাইলেও নিতে নাই। কোথাও যাওয়ার স্বিধার জন্ম কেহ টিকেট ক'রে দিলে নেওয়া যায়। সঙ্গে একটি জলপাত্র রাখ্তে হয়। তা কাঠের করঙ্গ হ'লেই নিরাপদ। প্র্যাটনের সময়ে একখানা কম্বল, কৌপীন, বহির্বাস, একটী জলপাত্র ও একখানা গীতা রাখ্লেই যথেই। কোন দলে না মিশে একাকী বা একটি লোক সঙ্গে নিয়ে চল্লেই সব চেয়ে ভাল। সাধুদের জমায়েতের সঙ্গে চল্লে তাদের নিয়মে বাধ্য হ'তে হয়। তাতে অস্থ্রিধাও আছে।

ভীর্থপিষ্যটনকালে পথে যে সকল মন্দির, দেবালয় পড়ে, দর্শন ক'রে ছেতে হয়। কোথাও খুব ভাল লাগ্লে দেখানে ব'দে প'ড়তে হয়। কিছু সময় সেই স্থানে থেকে সাধন ক'রতে হয়। পর্যটনকালে একরাত্রির অধিকসময় একস্থানে থাক্তে নাই। ভীর্থে উপস্থিত হ'য়ে সর্বপ্রথমে ভীর্থপ্তক করা ব্যবস্থা। পাণ্ডার নিকটে ভীর্থের কর্ত্তব্য সমস্ত জেনে নিয়ে, সেই মত কার্য্য ক'রতে হয়। যে কোন ভীর্থে কিছুদিন সংযতভাবে থেকে নিয়মনিষ্ঠাপ্র্বেক সাধন ভজন ক'রলে ভীর্থদেবতার প্রসন্মতা লাভ করা যায়। শুধু নিয়মরক্ষার মত তিনরাত্রিবাদ ক'রে গেলে ভীর্থের মাহাত্মা বুঝা যায় না।

ভীর্থযাত্রাকালে কখনও ক্রোধ ক'রতে নাই। ক্রোধেতে ক'রে সাধকের সাধনলদ্ধ পুণা নই হয়। হিংসা, দস্ত, পরনিন্দা পর্যাটনকালে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। চিত্ত প্রসন্ধ রেখে একমাত্র সত্যকেই অবলম্বন ক'রে চলতে হয়। তীর্থযাত্রাসময়ে এসকল নিয়ম প্রতিপালনে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এ ভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ একবার পরিভ্রমণ ক'রে আস্তে বার বংসর লাগে। এতে জীবনটি বেশ তৈয়ার হ'য়ে যায়। বিধিপুর্ব্বক তীর্থ-পর্যাটন ক'রলে সংযমটি সহজে অভ্যস্ত হয়—আরও অনেক প্রকার কল্যাণ হ'য়ে থাকে।

কর্ত্তব্য পালনে বৈরাগ্য লাভ। প্রলোভনে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়।

মধ্যান্তে মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা বরিলাম—আমার কি আরও কর্ম বাকী র'য়েছে ? ঠাকুর বলিলেন—

কর্ম আর হ'য়েছে কি ? সবই তো বাকী রয়েছে ?

১-ই-২-শে আমি কহিলাম—সে কর্ম্মের কথা বলি না—শ্রীবৃন্দাবনে ব'লেছিলেন ধৈশাধ, ১২৯৯। মা দাদাদের নিকটে আমার কর্ম রয়েচে—আমি সেই কর্মের কথা ব'লছি ?

ঠাকুর—মা তোমার সেবায় খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছেন বটে—তা হ'লেও যথেষ্ট হয় নাই। তিনি যদি রোগে দীর্ঘকাল কট্ট পান, সেই সময়ে নিজ হ'তে গিয়ে তাঁর সেবা শুশ্রুষা করা কর্ত্তব্য হবে। আর তোমার দাদাদের প্রতিও অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাদের আপদ বিপদে সর্ব্বদাই দেখ্তে হবে। সকলেরই প্রতি কর্ত্তব্য আছে এই সব কর্ত্তব্য ক'রে ক'রে ক্রমে বৈরাগ্য জন্মে। এই বৈরাগ্য জন্মিলেই রক্ষা। না হ'লে আবার সংসারে প্রবেশ ক'রতে হয়।

আমি—সংসারে প্রবেশ কি ? আমার কি বিবাহ ক'রতে হবে ? আমার তো বিবাহের কল্লনাও হয় না।

ঠাকুর—সেই অবস্থা এখনও ভোমার আসে নাই। ভবিয়তে সেই পরীকার থৈছে। তখন যদি স্ত্রী-সঙ্গ কাকবিষ্ঠাবং মনে কর, স্ত্রী-সহবাস নিভাস্ত অপবিত্র— ঘৃণিত ও জঘন্ত কাজ বুঝ্তে পার তবেই রক্ষা। না হ'লে কি রক্ষা পাওয়ার যো আছে ? ভবিয়তে অনেক পরীকা। সেই সময়ে ঠিক্ থাক্তে পারলেই হোলো। বিষয়ে বাসনা থাক্লেই সেই স্থানে বদ্ধ হতে হয়। বৈরাগ্য না জ্মিলে কি ঠিক থাকা যায় ?

আমি—ভবিশ্বতে যে সকল পরীক্ষা, প্রলোভনে প'ড়ব—কি উপায়ে তা হ'তে উদ্ধীর্ণ হবো ?

ঠাকুর--উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় খাসে প্রখাসে নাম করা। ঐ সময়ে নামে ঠিকু থাক্তে পার্লেই হোলো। নামে রুচি জান্মিলে কোন প্রেলোতন, পরীক্ষাই কিছু করতে পারবে না। নামে রুচি না জন্মান পর্যাস্ভই বিপদের আশস্কা। খাদেপ্রখাদে নাম কর্তে কর্তেই নামে ক্লচি জন্ম, ভাহ'লেই আর কোন মুক্তিল হয়না।

#### সঙ্কল্ল নিদ্ধির উপায়—সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণ।

াকিয়া ঠাকুরের আদেশ যথামত প্রতিজ্ঞা করিলাম—এ বৎসর খুব নিয়ম-নিষ্ঠায় থাকিয়া ঠাকুরের আদেশ যথামত প্রতিপালন করিয়া চলিব। কিন্তু চু'চারদিন অতীত হইতে না হইতেই দেখিলাম আমার সমস্ত সঙ্কল্লই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রতি শাসপ্রশাসে নাম করিব স্থির করিয়া আদন হইতে উঠি, সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া চু'চার দণ্ড যাইতে না যাইতেই দেখি মনটি কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—সব ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাণায়াম, কুন্তকযোগে সারাদিন নাম করিব সঙ্কল করিয়া খুব দূচতার সহিত লাগিয়া যাই—ছ'চার ঘণ্টার পরেই দেখি মন জল্পনার রাজ্যে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ছ'তিন ঘণ্টা বিশ্রামান্তে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নাম করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—কোথা হইতে ছনিবার অতিহিক্ত নিশ্রা আদিয়া প্রত্যহ আমাকে অবশ করিয়া ফেলিতেছে। যথনই যাহাতে দূঢ়তা অবলম্বন করি, তথনই তাহাতে অজ্ঞাতসারে শিথিলতা আদিয়া পড়িতেছে। আমার এরপ কেন হইল—ঠাকুরকে জিঞ্জাদা করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল।

ঠাকুর সারারাত্তি একাদনে বিদিয়া থাকিয়া, চারটার সময়ে একবার মাত্র আছি ঘণীর জন্ম শ্রন করেন। নিজা যা'ন কিনা বলিতে পারি না। রাত্রি আটার সময়ে প্রত্যুহই তিনি বাহিরে আদিয়া আমতলায় উপস্থিত হন, এবং উচ্চ হরিধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরকে ঐ সময়ে একাকী পাইয়া নিজের ছুদ্দশার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, মনের একাগ্রতা-সাধনে দৃঢ্তা আমার কিসে জ্মিবে? নিজাও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সাধন করিতে পারি না। কি করিব?

ঠাকুর বলিলেন—উপায় ঐ এক। বীর্য্য যদি স্থির হয়, সমস্তই সহজ্ব হ'য়ে আস্বে। ওটি না হওয়া পর্যান্ত কিছুই ঠিক্ মত হয় না। বীর্য্ধারণ ও সত্যরক্ষা—এই যদি ঠিক্ মত প্রতিপালন কর্তে পার এক সময়ে ভগবানের কুপা নিশ্চয়ই লাভ কর্বে। সত্য-প্রতিপালন কর্তে হ'লে সত্য কথা, সত্য চিন্তা এবং সত্য ব্যবহার কর্তে হয়। জিজ্ঞাসিত না হ'য়ে কখনও কথা বল্বে না। জিজ্ঞাসিত হ'লে সত্য ধারণামত আধ ঘণ্টা

বল্লেও কোন দোষ হবে না। নিজ হ'তে কথা বলা একেবারে কমিয়ে ফেলতে হয়। বীর্যাধারণও সহজ নয়। কতপ্রকারে বীর্যাক্ষয় হয়। প্রস্রাবের সময়ে যেরূপ কর্তে ব'লেছি—সেই মত ক'রো। না হ'লে পেরে छे ४ त्व मा। ८ हको। क'रत्र याख-धीरत शीरत मव द'रत्र आमृत्व।

একটু পরে আবার বলিলেন—ভোমাদের এদিকের ছেলেদের পশ্চিমদেশ অপেক্ষা কু-অভ্যাস বেশী। এ বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা একেবারে নাই। তা'তেই ছেলেরা খারাপ হয়। থুব ছোট সময় হ'তেই কু-অভ্যাস জন্ম। পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা সব বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেন, কিন্তু যা'তে শরীর-মনের বিশেষ কল্যাণ হয়---সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে লঙ্জা বোধ করেন। শিক্ষা দেওয়া তো থাক বরং কুদৃষ্টান্ত দেখান। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একঘরে রে'থে, স্ত্রী পুরুষে অপর ঘরে থাকেন। এসব ছেলেবেলা হ'তে সুযোগ পায় ব'লে ছেলেরা খারাপ দিকে চলে। দিন দিন যেরূপ হ'চ্ছে—তা'তে মনে হয়, আর কিছুদিন পরে বিষম অবস্থা দাঁডাবে।

এই বলিয়া ঠাকুর কতগুলি ঘটনা বলিলেন। আমি বলিলাম—কেহ আমাকে বিদেষভাবে মিথ্যা দোষারোপ করলে আমি তা' সহ্য করতে পারি না।

ঠাকর বলিলেন—

উত্তর দিলেই বা লাভ কি ৽ ঝগড়া মাত্র হয়। তা'তে নিজেবই তো ক্ষতি। এ সব বিচার ক'রে সর্বদা চল্তে হয়।

## স্বাস্থ্যলাভের উপায়। বিভিন্ন মালা ধারণের উপকারিতা। রুদ্রাক্ষ ধারণের আদেশ।

আছ মেঘাড়ধর দেখিয়া সময়ের কিছুই ঠিক পাইলাম না। বেলা অবসান অকুমানে ভাবিলাম—ঠাত্র প্রত্যহই ৪টার সময়ে আমাকে বলিয়া থাকেন—

ত্রন্দারী! রান্না করতে যাও—

আজ বোধ হয় ঠাকুর ভূলিয়া গিয়াছেন। আমি রান্না ও আহার সমাপনের পর ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। একটু পরে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—ব্রহ্মচারী! রান্না করতে যাবে না ?

আমি কহিলাম – বেলার ঠিক পাই নাই। রালা আহার করিয়া নিয়াছি।

ঠাকুর বলিলেন—সন্ন্যাসীরা আকাশ দেখেই বেলার ঠিক্ পান, আমাদেরই মুদ্ধিল, ঘড়ি না দেখে বেলা বৃঝি না। আহারের পরিমাণ ও সময় খুব ঠিক্ রে'খো। এ ছটি ঠিক্ রাখ্লেই শরীর বেশ সুস্থাক্বে।

আজ ঠাকুরের গলায় প্রবালের মালা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম – প্রবালের মালা ধারণে কি উপকার হয়। ঠাকুর বলিলেন—শরীর ঠাণ্ডা রাখে।

আমি—তুলদীর মালা ধারণেও তো শরীর ঠাণ্ডা রাথে। এও কি দেই প্রকার ? ঠাকুর—তুলদী ধারণে শরীর ঠাণ্ডা করে, আর দেহ মন সাত্ত্বিক করে। প্রবালে পিন্ত নষ্ট ক'রে শরীর ঠাণ্ডা রাথে, মনের উপরও কিছু কিছু ক্রিয়া করে।

পদাবীজ ও ফটিকের উপকারিতা বিষয়ে জিজ্ঞাদা করায় ঠাকুর বলিলেন—

পদ্মবীজ্ঞ ধারণে মন প্রফুল্ল থাকে। ক্ষটিকে তেজ ও শক্তি বৃদ্ধি করে। এজস্ম শাক্তেরা ক্ষটিক ব্যবহার করেন, ভাল ভাল ফ্কির্দেরও ক্ষটিক ব্যবহার কর্তে দেখা যায়। অনেকে ক্ষ্টিকের মালা জ্ঞপাকরেন।

কলাকত্যাগ করার পর হইতে আমার যে অবস্থা হইয়াছে—ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর বলিলেন—তুলসীতে উপ্রভাব নফ করে—সভাব নম ও বিনয়ী করে। কলাকে উৎসাহ, উন্থাম ও তেজ বৃদ্ধি করে। শরীরও খুব গ্রম রাখে। কাল হ'তে তুমি আবার পূর্বের মত কলাক্ষ ধারণ কর। শরীর তোমার কলাক্ষের তেজ ধারণ কর্তে পার্তো না ব'লেই—উহা তুলে রাখ্তে ব'লেছিলাম। এখন উহা আবার নিয়মমত ধারণ কর।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কতক্ষণে দিন শেষ হয়—দেখিতে লাগিলাম।

#### স্বপ্ৰ—ক্রোধে পতন।

গতরাত্তে স্বপ্ন দেখিলাম—ঠাকুরের সহিত একটি নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। শ্রীধর এবং শ্রামকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ও সঙ্গে আছেন। ঠাকুর বলিলেন—

এই সাধন যাঁহার। পাইয়াছেন, সকলেই বড় লোক, সকলেই মোক্ষপাভ করিবেন। আমাকে বলিলেন—পূর্বেক তুমি সন্ধাসী ছিলে। কোধ দ্বারা পতিত হইয়াছ। দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিলে আবার পূর্ববাবস্থা লাভ করিবে।

এই কথা শোনার পরই আমার নিজাভন্ন হইল। আমি অবসরমত ঠাকুরকে স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর মাথা নাড়িয়া স্বপ্নের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সায় দিয়া লিথিয়া রাখিতে বলিলেন।

## দীক্ষাকালীন উপদেশ। পরমহংসজীর আদেশ।

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। অনেকে আজ সাধন পাইবেন। সকালে দীক্ষাপ্রাথীরা ক্রমে ক্রমে অসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ছেটি ভাই রোহিণীর আজ দীক্ষাগ্রহণের কথা ছিল, বড়দাদার ছেলে শ্রীমান্ সন্ধনীর অহা বিবাহ বলিয়া ১৮ই বৈশাপ বোহিণী আদিতে পারে নাই। মনে বড়ই কট হইতে লাগিল। ঠাকুর দীক্ষাদানের পূর্বে জিজ্ঞাসা করিলেন—সাধনপ্রাথীরা সকলে আসিয়াছেন ? একটি গুকুলাভা বলিলেন—ব্রন্ধচারীর ছোট ভাই রোহিণী আদে নাই। ঠাকুর কহিলেন—সে আর কি প্রাকারে আস্বে ? তা'র পরে হবে।

ইহার পর কোঠাঘর লোকে পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুর আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুক্দ ধ্যানস্থ থাকিয়া ঠাকুর সাধনপ্রাথীদিগকে বলিতে লাগিলেন—

১। সর্বদা সত্য প্রতিপালন কর্বে। মনে যাহা যথার্থ প্রতীতি হবে—
তাহাই সত্য ব'লে গ্রহণ কর্বে। সত্যরক্ষা কর্তে হলে মিথ্যা কল্পনা, র্থা
চিন্তা পরিত্যাগ কর্তে হয়। না হ'লে সত্য বলা যায় না। আর জিজ্ঞাসিত না
হয়ে কথা বলতে নাই। সর্বদা পরিমিতভাষী হবে। কাহারও নিন্দা
কর্বে না। পরনিন্দা মহাপাপ; নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ।

- ২। বীর্য্যধারণ কর্বে। বীর্য্যক্ষা যদিও শারীরিক তপস্থা তথাপি ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বীর্য্যক্ষা না হ'লে সত্য প্রতিপালন হয় না। ইহা দারা সাধনের বিশেষ সাহায্য হয়। যাঁহারা সন্মাসী কোনরূপেই তাঁহারা বীর্য্য নফ্ট কর্বেন না। যাঁহারা গৃহী শাল্রানুযায়ী তাঁহারা ঋতুকালে ল্রী-সহবাস কর্বেন। অযথা যাঁহারা বীর্য্য নফ্ট করেন তাঁহারা পিতৃমাতৃঘাতী। এই দেহ পিতামাতার বীর্য্যশোণিত দারা উৎপন্ন। কেবল পিতৃমাতৃ শাল কর্বার জন্মই বীর্য্যত্যাগ করা কর্ত্ব্য। র্থা বীর্য্য নক্ষ্ট কর্লে পিতৃমাতৃঘাতী, আত্মঘাতী ও ব্রহ্মঘাতী হ'তে হয়। বীর্য্য রক্ষা দারা মনের একাপ্রতা ও শরীরের স্কৃত্বা লাভ হয়। বীর্য্যরক্ষা না হ'লে সাধনে উৎসাহ থাকে না। সাধনের উপকারিতাও অন্নতব হয় না।
- ৩। খাসপ্রখাসে নাম করতে চেষ্টা কর্বে। ইহাই আমাদের সাধন। প্রত্যেকটি খাসপ্রখাস যেমন ফেলা হচ্ছে—নেওয়া হচ্ছে, তেমন উহার প্রতি লক্ষ্য রে'থে সর্বেদা নাম করবে।

হঠাৎ একবারে এসব হয় না। বারংবার চেষ্টা ক'রে উঠে পিড়ে এই কয়টি বিষয়ে স্থির হতে হবে। চেষ্টা থাক্লে একসময় এই সব হবেই। সাধনের বিধি বলা হ'লো—এখন নিবেধ বলা যাছে।

- ৪। মাংদ, উচ্ছিষ্ট ও মাদক দম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর্তে হবে। কঠিন বোগে স্কৃতি কিংসকের ব্যবস্থা মত মাংদ, মাদক ব্যবহার করা যায়, শুধু ঔষধরূপে। প্রয়োজন শেষ হওয়ামাত্র আবার ছাড়তে হবে। মংস্থ আহারে নিষেধ নাই। বিধিও নাই। যার যেমন ইচ্ছা। উচ্ছিষ্ট সর্বাদাই ত্যাগ কর্বে। পিতামাতা পরম গুরু; তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট নয়। প্রসাদজ্ঞানে উহা গ্রহণ কর্লে উপকারই হয়। উচ্ছিষ্টজ্ঞান হ'লে উহাও ত্যাগ কর্বে। পাঁচ বংসরের অধিক যাহাদের ব্য়দ, তাহাদেরই উচ্ছিষ্ট হয়। যে সব শিশুদের ভালমন্দ জ্ঞান হয় নাই—তাহাদের উচ্ছিষ্ট তত অনিষ্টকর হয় না।
  - ৫। कान প্रकात मल वा मध्यमारा वक्ष थाकरव ना। रायशान

পরমেশ্বের নাম, যেখানে ধর্মের কোনপ্রকার অমুষ্ঠান, সেখানেই ভক্তিপূর্বক নমস্কার কর্বে। সকল ধর্মার্থীদেরই আদর কর্বে। কোন সম্প্রদায়কেই অনাদর কর্বে না। আমাদের কোন দল বা সম্প্রদায় নাই।

- ৬। স্ত্রীলোক হতে সর্বাদা সাবধান থাক্বে। তাহাদের সঙ্গে এক ঘরে সাধন কর্বে না। যে ত্বলে গৃহাভাব—তথায় অগত্যা একটি পর্দা দিয়া নিবে। নির্জ্জনে কোন ত্রীলোকের সঙ্গে বস্বে না।
- ৭। যথাসাধ্য পরোপকার কর্বে। গাঁহারা গৃহী তাঁহারা খুব আদরের সহিত অতিথি-সংকার কর্বেন। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষপতা ইত্যাদি সকলেরই যাহাতে তৃপ্তি হয়—গৃহী তাহা কর্বেন। কোন প্রকার হিংসা কর্বেন না। একটি বৃক্ষের পাতাও বিনা প্রয়োজনে ছিঁড়্তে নাই। কাহারও মনে বৃথা কই দিবে না।

যাহার। এখানে দীক্ষা নিতে এসেছেন, শুধু তাদের জন্মই এসকল কথা নয়। ইহলোক ও পরলোকে যাহারা এই সাধনের ভিতরে আছেন— সকলেরই জন্ম পরমহংসজী এই আদেশ করলেন।

এ সকল আদেশ প্রদানের পর ঠাকুর জ্বয় গুরু ! জ্বয় গুরু ! বলিতে বলিতে ধ্যানস্থ হইলেন; পরে দীক্ষামন্ত্র দান করিলেন।

এই সময়ে গুরুজাতাদের নানাপ্রকার অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কোঠার ভিতরে বাহিরে সকলেরই মধ্যে হাসি, কান্ধা, আনন্দ উচ্ছাসের তরক্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুর ক্রমে সকলকে সংযত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। গুরুজাতারা ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রধাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। স্ত্রী-পুরুষে আশ্রম পরিপূর্ব। সকলেরই থুব আনন্দ!

## পরিবেশনে বৈষম্য—ঠাকুরের বিরক্তি।

আজ আশ্রমে মহোৎসব। স্থপাত সামগ্রী দারা ঠাকুরের ভোগের আম্মোজন দেখিলে ভিতর আমাত শুকাইয়া যায়: মৃশ মলিন হইয়া পড়ে। প্রায়ই উৎকৃষ্ট স্থপাত বস্ত সহকে সকলকে পরিবেশন করিয়া পাওয়াইতেছি—অথচ নিজে এক কণিকাও খাইতে পাই না। লোভের জালায় জলিয়া পুড়িয়া মরি—অন্তরের কেশ একটি লোককেও বলিবার যোঁনাই। সকলেই আমার ব্রহ্মচর্যের বিরোধী। আজ গুরুলাভাদের লইয় ঠারুর যথন ভোজন করিতে বসিলেন, পরিবেশনকালে সমস্ত বস্তুই ঠারুরকে কিঞ্ছিৎ অধিক পরিমাণে দিয়াছিলাম। ঠারুর ভাহাতে বিরক্তি প্রকাশ পৃথ্ধক সকলের সাক্ষাভেই আমাকে বলিলেন—

"ব্রহ্মচারী! প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় বেশী পরিমাণে খাবার দিলে, উচ্চিষ্ট বস্তু দেওয়া হয়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুলাতারা কেহ কেহ আমার দিকে কটু মট্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন—কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিয়া হাদিতে আরম্ভ করিলেন। হায় ! উচ্ছিষ্ট বস্তু ঠাকুরকে থাওয়াইতেছি ভাবিয়া আমি একাস্ত প্রাণে মনে মনে ঠাকুরের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলাম।

ইতিপুর্বে ঠাকুর আমাকে আর একবার পরিবেশনের বৈষম্যহেতু কঠোর শাসন করিয়াছিলেন—এক পংক্তিতে ভোজনকারীদিগের মধ্যে পরিবেশনে তারতম্য করিতে নাই—ইহা সাধারণ নীতি কিন্তু ঠাকুরের বেলা এই নীতি রক্ষা করিয়া চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। শিশুদের পংক্তিতে গুরুর বিশেষত্ব থাকিবেই—ইহা দোষাবহ মনে হয় না; তারপর প্রসাদ রাখিতে গিয়া ঠাকুর অল পরিমাণে আহার করিবেন—এই প্রকার ভাবও পরিবেশনকালে হত:ই প্রাণে উদয় হয়।

আহারান্তে ঠাকুর আনার জন্ম আর আর দিনের ন্থায় সহতে স্থাত্ প্রসাদ তুলিয়া রাখিলেন। এ ভাগ্য কাহার হয় ? গুরুপাণে লঘু দও করিয়া—ঠাকুর যাচিয়া অপরিসীম দয়া করিতেছেন। ইহাদেখিয়া কায়া সংবরণ করিতে পারি না। প্রতিদিন ঠাকুরকে নিজহাতে আহার দিয়া থাকি কিন্তু যেভাবে ভক্তিতে গদগদ হইয়া দিতে হয়—একটি দিনও তাহা পারিলাম না। ঠাকুর কেন যে এ পিশাচের হাতে খাবার গ্রহণ করেন ব্রিতেছি না। আজও আমি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া মধ্যাহেই ঠাকুরের প্রসাদ পাইলাম। অমনি দারুণ জালা উপস্থিত হইল। হায় কপাল! গুরুজাতারা আমার হাতে কণিকামাত্র ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরমানন্দে দিন কাটান, আর আমারে ঠাকুরে স্থতে প্রসাদ দেন—তাহা পাইয়াও সমন্তদিন জলিয়া পুড়িয়া মরি, সাধন চলে না—নামও একেবারে বন্ধ হ'য়ে য়য়:

#### কাম, জোধ ও লোভ—নরকের দারস্বরূপ।

অবসংমত ঠাকুরকে জিজাসা করিলাম—প্রসাদ পেয়েও আমার জালা হয়—এ কি রকম ? ঠাকুর কহিলেন – নির্দিষ্ট সময়ে একবেলা আহার তোমার নিয়ম। নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্লে এ সব হয় না। নিয়মটি রক্ষা ক'রে চ'লো।

আহি—আমি লোভ সংবরণ করতে পারি না—এই লোভ কি আমার যাবে না ?

সাকুর বলিলেন—কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর হাত হ'তে একেবারে রক্ষাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। এ জন্ম ঋষি মুনিরা কত ক'রেছেন। কঠোর ভপস্থাও ভর্গনাধনদারা অবস্থার একটু উন্নতি হ'লেই—এ সক্ল রিপু এসে সাধককে আক্রমণ করে। নানা প্রকার হুরবস্থায়, প্রলোভনে ফেলে এদের সক্রনাশ করে। বিশ্বামিত্র ঋষি তপস্থাদারা অত শক্তিলাভ ক'রেও—কামের হাত হ'তে নিক্কৃতি পেলেন না। পতিত হ'তে হলো। বহুচেন্টায় কামকে একটু দমন কর্তেই ক্রোধ এসে আক্রমণ কর্লো। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিকারী হ'য়েও বিশ্বামিত্র হুজ্য় রিপু ক্রোধের নিকটে পুনঃ পুনঃ প্রাস্ত হ'তে লাগ্লেন: তাঁর সমস্ত তপস্থার ফল নই হ'য়ে গেল। তথন তিনি নিক্রপায় দেখে লোকসন্ধ ত্যাগ কর্লেন, মৌন হলেন। তীব্র তপস্থার দ্বারা আবার প্র্ব অবস্থা লাভ কর্তে লাগ্লেন। এ সময়ে লোভের উৎপাৎ আরম্ভ হলো। বিশ্বামিত্র আহার ত্যাগ কর্লেন। কাম, ক্রোধ, লোভ নরকের দার স্বরূপ। একমাত্র ভগবানের ভজন দ্বারা ইহাদের মুখ ফিরায়ে দিতে পার্লেই নিক্কৃতি। তথন ইহারা ভজনের সহায় হয়, বয়ু হয়। শ্বাদেপ্রশ্বাসে নাম কর্লেই ক্রমে একের উৎপাৎ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। এমন সহজ উপায় আর নাই।

## ইঊমন্ত্র গুরুকেও বল্তে নাই।

ক্ষদিন থাবং সাধনভদ্ধনে মন বসিতেছে না। নিয়ত মার কথা মনে প্ডিতেছে।

২০শে ২০শে বৈশাৰ বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে। হঠাং এমন কেন হইল, বুঝিতেছি
না। আজ অপরাক্তে ছোড়দাদা রোহিণীকে লইয়া বাড়ী হইতে
আনিলেন। তার মুধে শুনিলাম মা আমার জন্ম কাল্লাকাটি করিতেছেন। বুঝিলাম এ

জন্মই আমার এত অন্থিরতা। মাকে ঠাওা করিয়া তাঁর চরণধূলি লইয়া না আদিলে কিছুতেই চিত্ত স্থির হইবে না। মার জন্ম প্রাণ বারংবার কাঁদিয়া উঠিতেছে।

আজ রোহিণীর দীক্ষা হইল। "বীর্য্যবারণ ও সত্যরক্ষা" বিষয়ে আজ ঠাকুর বিশেষ করিয়া বলিলেন। এ বিষয়ে এমনভাবে আর কখনও বলেন নাই।

ঠাকুর কহিলেন—"বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা যত কাল না হবে—তত কাল সাধনের ফল অনুভব হবে না। সাধনে যদি যথার্থ উপকার পাইতে চাও— এ ছটি রক্ষা ক'রে চল্তে হবে।"

গৃহস্থ বৈধভোগের দারা কি প্রকারে কর্ম শেষ করিবে—ঠাকুর ভাহা বিস্তারিতরূপে বলিলেন।—"গৃহী ঋতুগামী হবেন। শাস্ত্র-ব্যবস্থামত স্ত্রীসঙ্গ কর্বেন। নেশাবস্তু, উচ্ছিষ্ট ও মাংসাহারে সাধন-শক্তিকে একেবারে চেপে রাখে, প্রকাশ হ'তে দেয় না। এ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্যাগ কর্বেন। ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকটে প্রকাশ কর্বেন না। এমন কি গুরু জিজ্ঞাসা কর্বেও বল্বেন না।"

দীক্ষাকালে আর আর লোককে যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, রোহিণীকেও তাহাই দিলেন। আজ গুরুদেব দয়া করিয়া আমার সকল আতাদেরই ভার গ্রহণ করিলেন। আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

#### ঠাকুরের অদাধারণ অনুভব।

আন্ধ মধ্যাত্নে পাঠাত্তে ঠাকুরের নিকটে বসিয়। আছি—ঠাকুর ধ্যানস্থ—হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন—"জগবন্ধু কুলগাছটি কাটিতে কাটারি নিয়ে বেরিয়েছেন, শীঘ্র গিয়ে বল, যেথানে কাটতে মনে ক'রেছেন—ভার দেড় হাত উপরে কাটেন।" আমি দৌড়িয়া দিশিণের চৌচালার পশ্চিমদিকে কুলগাছের নিকটে পৌছিয়া দেখি— জগবন্ধুবাবু কাটারিহত্তে আসিতেছেন। গাছটি কোথায় কাটিবেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্থান দেখাইয়া বলিলেন—এখানে কাট্বো। আমি বলিলাম—ঠাকুর আরও দেড় হাত উপরে কাট্তে বলেছেন। জগবন্ধুবাবু ভাহাই করিলেন। দেখিলাম ঐ স্থানে গাছটি কাটায় তুটি বড় ভালা বক্ষা পাইল, ভাহাতে গাছটি বাঁচিয়া গেল।

গতকলা ঠাকুর পাঠ শুনিতে শুনিতে আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! কাঁঠাল

গাছের চারাটিকে ছাগলে থাচ্ছে—সাত গ্রাস খেতে দিয়ে তাড়ায়ে দাও।" আমি তাড়াতাড়ি কাঁঠালগাছের নিকটে যাইয়া দেখি—ছাগলটি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উহার একটি পাতা চিবাইতেছে। ইহার সাতটি পাতা খাওয়া হইলে তাড়াইয়া দিলাম। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ছাগলটিকে সাতগ্রাস খাইতে বলিলেন কেন? চারাগাছ, সাতটি পাতা খাওয়াতেই যে ওর দকা শেষ। ঠাকুর বলিলেন—"যার যা খাবার জিনিষ, খেতে আরম্ভ কর্লে বাধা দিতে নাই—অন্তঃ সাত গ্রাস খেতে দিয়ে বাধা দিতে হয়।"

ঠাকুর কোথায়—আর কাঁঠাল গাছই বা কোথায়—ঠাকুর কি প্রকারে জানিলেন—তাহা জিজ্ঞানা করিতে প্রবৃত্তিই হইল না। সেদিন আন্দ-ধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়া ঠাকুরকে একথানা পত্র লিথিয়াছিলেন—ঠাকুরের নিকটে ঐ চিঠিখানা পৌছিবার পূর্কেই ঠাকুর জগবন্ধুবাবু দারা সমস্তগুলি প্রশ্নের উত্তর লিথিয়া পাঠাইয়াছেন। পরে জানা গেল চিঠি পড়িয়া উত্তর দিতে গেলে, যথাসময়ে নগেন্দ্রবাবু তাহা পাইতেন না। ঠাকুরের এই প্রকার দূরদৃষ্টি ও অন্থত বর্ষদা দেখিয়া এতই অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছি যে এখন আরে এ সকল দেখিয়া গুনিয়া মনে কোন প্রকার আন্দোলনই আসে না।

## মাতাঠাকুরাণীর উপরে বিরক্তি—তাঁর প্রদাদ পাইতে ঠাকুরের আদেশ।

হত্যে বৈশাথ ছোড়দাদা রোহিণীকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। রোহিণীর বিবাহ। আমাকে বাড়ী যাইতে পুন: পুন: বলিলেন। মা আমার জন্ম খুব ক্লেশ পাইতেছেন। ছোড়দাদা বলিলেন—বিবাহে আত্মীয়ন্ত্রজন যাহারা আদিয়াছেন—আমার সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনা শুনিয়া মার মন থারাপ হইয়া গিয়াছে—তিনি সর্ব্বাদা কাঁদেন আর গোঁদাইকে গালাগালি করেন। এ কথা শুনিয়া অবধি আমার ভিতরে ঘেন আগুন লাগিয়াছে। মাঠাকুরকে গালাগালি করেন। মার উপরে অত্যন্ত রাগ হইল। আর মার মুণ দেখিব না—মনে মনে দ্বির করিলাম।

মধ্যাহে ঠাকুরের আহারান্তে আর আর দিনের স্থায় তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলাম। মন অতিশয় অস্থিব। একদিকে বাড়ী যাওয়ার আকাজ্ঞা অপরদিকে মার উপরে ভয়ানক ক্রোধ—তার পর এ সময়ে বাড়ী গেলে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি রক্ষা করিতে পারিব কি না খুব সন্দেহ—এ অবস্থায় কি করি ? মনে মনে ভাবিতে লাগিলায— ঠাকুর যদি এ বিষয়ে একটা কিছু বলিয়া দেন নিশ্চিন্ত হই। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি ব্রহ্মচারী! বাড়ীতে বিবাহে তোমার যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র এল না ?"

আমি—"শুধুপত্র কেন ? লোকও ছ'দাতবার এদেছে।"

ঠাকুর—"তবে বাড়ী গেলে না কেন :"

আমি—"এ সময়ে আত্মীয়প্তরন বছ স্ত্রালোক পুরুষ বাড়ীতে এসেছেন। তাঁদের নিকটে মাথাগুঁজে নিকাক্ হ'য়ে ব'সে থাক। সহজ নয়, অন্ধচর্যের নিয়ম এ সময়ে প্রতিপালন ক'রে চলা বড়ই শক্ত —তাই এতদিন বাড়ী যাই নাই।"

ঠাকুর বলিলেন—"না গিয়ে খুব ভালই করেছ। বিবাহ হ'য়ে গেলে একবার বাড়ী যেও। বাড়ী গিয়ে আর ভিকা করো না। মা ঠাকুরুণের প্রসাদ পেও।" ইহার পর ঠাকুর আমাদের বিবাহের নিয়মাদি জিজ্ঞাদা করিলেন। রোহিণীর বিবাহে 'কতটাকা পণ নেওয়া হ'ল' ঈষৎ হাদিয়া তাহারও খবর নিলেন। ঠাকুরের সহিত এসব বিষয়ে কথাবার্তায় আমার প্রাণ ঠাঙা ইইয়া গেল।

## সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণই সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বছকাল ধরিয়া কঠোর তপস্থার পর খুব উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াও সামান্ত অপরাধে পতিত হয়; নিরাপদ স্থান কি তবে নাই ?"

ঠাকুর কহিলেন—"দল্গুরুর আশ্রয় যাহারা পেয়েছেন তাহারাই নিরাপদ হয়েছেন। সদ্গুরুর আশ্রয় পে'লে কোন ভয়ই থাকে না।"

আমি—"তবে ঐ দব মহাত্মারা, মৃনি-ঋষিরা কি দদগুরুলাভ করেন নাই ?"

ঠাকুর—"সদ্গুরু লাভ কি এতই সহজ ? বছ জন্ম সিদ্ধিলাভ ক'রে—একমাত্র ভগবানের কুপায়ই সদ্গুরুলাভ হয়। সদ্গুরু লাভ হ'লে তাঁরা আর কোন অবস্থা হ'তেই পতিত হন না। তবে কর্ম কাটাবার জন্ম তাঁদের অবস্থা কিছু কালের জন্ম চেপে রাখা প্রয়োজন হ'তে পারে। নই কখনও হয় না। সদ্গুরু লাভের পর যে কোন অবস্থাই লাভ হোক্ না কেন, তাহা একেবারে স্থায়ী। ই সদ্গুরু লাভ হ'লেই সম্পূর্ণ নিরাপ্দ।"

আমি—"নদগুরুর নিকটে দীকা গ্রহণ ক'রে যদি কেহ আবার অক্সত্র গিয়ে দীক্ষা নেন্ সদ্গুরু প্রদত্ত সাধন ত্যাগ করেন, তা হ'লে সদ্গুরু ও তাকে ত্যাগ করেন কি ?"

চাকুর-"তা কি আর কথনও হয় ? তবে কর্মভোগ শেষ করাইতে কিছুকাল ঘুরাইতে পারেন। কিন্তু তিন জন্মে নিশ্চয়ই কর্মা শেষ করাইয়া নেন।"

### অহিংদা, সতা, ইন্দিয়-নিগ্রহই দাধন।

একট পরে ঠাকুর নিজ হইতে সকলকে বলিতে লাগিলেন—

"আমাদের এই সাধন পূর্নের আর কখনও গৃহস্থদের মধ্যে ছিল না। গৃহস্থদের এ সাধন লাভ করা এবারই প্রথম। যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসীদের মধ্যেই এই সাধনের প্রচলন ছিল। কেহ ইচ্ছা করলেই অমনি এ সাধন লাভ করতে পারতেন না। বর্ত্তমান সময়ে সংসারের ত্রবস্থা দেখে কয়েকজন মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্ম সংসারীদের মধ্যেও প্রার্থী হ'লেই এই তুল্লভি সাধন যাকে তাকে দিয়েছেন। যাঁদের এ সাধন দেওয়া গিয়েছে, তাঁরা কেইই নিয়মমত এ সাধন কর্ছেন না। এ পর্য্যন্ত একটি লোকও প্রস্তুত হলো না। তাই কিছুকাল পর্যান্ত এদের কি অবস্থা দাঁড়ায়, তা দেখ্বেন। যাঁদের আশা দেওয়া গিয়াছে, মাত্র তাঁরাই সাধন পাবেন। এ বছর নৃতন আর কেহ সাধন পাবেন না---এখন এরপ আদেশ হলে। সাধন নিয়ে যদি কিছুই করা না হয়-তবে এ সাধন নেওয়া কেন গুরুথা ঋষি-মুনিদের পরম আদরের সাধনপথ কলুবিত করা হয় মাত্র। কাহারও সাধনে নিষ্ঠা নাই। আমাদের সাধনে বেশী কথা নাই-মাত্র তিনটি কথা। যিনি এই তিনটি কথা রক্ষা কর্ছেন, তিনিই সাধন কর্ছেন। অহিংদা, সত্য, ইল্রিয়নিগ্রহ— এই তিনটিই এখন আমাদের সাধন। কেহ যদি ঈশ্বর না মানেন, নাম-সাধন না করেন, কিন্তু এই তিনটি গুণ অবলম্বন ক'রে চলেন, তাঁকে আমি ধার্মিক মনে করি। আস্তিকই হউন বা নাস্তিকই হউন, মূলকথা এই ভিনটি গুণ থাকা চাই। তার পর প্রেমভক্তির কথা, সে অন্য প্রকার। এ সব গুণ

থাক্লে প্রেমভক্তিও তাঁর লাভ হবেই। সে জন্ম আর চেটা কর্তে হবে না মকুয়োর যা' কর্ত্তব্য— ঐ তিনটি লাভ হ'লেই হ'রে গেল। ঐ তিনটির একটিতেও যদি শিথিলতা হয়, তা' হ'লে সংকীর্ত্তনে ভাব উচ্ছ্বাসই হোক্— আর নামে অশ্রুপাতই হোক্—কিছুই নয়।"

## চক্দ্রগ্রহণ—দংকীর্ত্তন—ভাবের ঘরে চুরি, ঠাকুরের শাসন।

আজ চন্দ্রগ্রহণ—আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ। বদ্ধার প্রাক্কালে সহর হইতেও বহু গুরু-লাতারা আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাহারা নানাস্থানে ব্ধবার, ত শে বৈশাগ।

রাত্রি প্রায় তুইটার সময়ে ঠাকুরে বাহিরে আসিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে

উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"আজ এখানে এই শুভক্ষণে কত দেবদেবী, ঋষিমুনি এসেছেন—ইহার। কত আনন্দ কর্ছেন। তোমরা সংকীর্তন কর।"

ঠাকুরের বলামাত্র খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। চতুদ্দিকে গুরুজাতারা ঠাকুরকে বেইন করিয়া-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মধ্যস্থলে ঠাকুর স্থিরভাবে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটি ভদ্রলোক নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার নৃত্য আমাদের কাহারই ভাল লাগিল না। বরং বিরক্তি আদিতে লাগিলে। ঠাকুর—
'কপটতা ক'রো না, কপটতা ক'রো না" বারংবার বলিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি আরপ্ত ভাবোন্মন্ততা দেখাইতে লাগিলেন। তথন ক্ষতগতিতে পশ্চাংদিক্ হইতে ঠাকুর তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া রাস্তার দিকে ধাবমান হইলেন। পরে কীর্ত্তন-অঙ্গনের বাহিরে উহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—

"এখানে ভাব দেখাতে এসেছ ? ভাবের ঘরে চুরি ?—ধর্মের নামে ভাণ ?"
লোকটী আর পশ্চাৎদিকে না তাকাইয়া দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল। ঠাকুর কীর্ত্তনহলে
আসিয়া উচ্চ হরিধানি করিতে লাগিলেন। মন্তকোপরি দক্ষিণ হল্ত উল্ভোলন পূর্বাক পূন:
পূন: ঘূর্ন করিয়া "য়য় শচীনন্দন, য়য় শচীনন্দন" বলিতে লাগিলেন। গুক্তাতারা
ঠাকুরকে দেখিয়া মাতিয়া গেলেন। তাঁহারা মগুলাকারে ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া
ঘুরিতে লাগিলেন। উচ্চ সংকীর্তনের ভাবোদ্দীপক রবে ও মৃদদ্ধ, করভাল, কাঁসর, ঘটার

ধ্বনিতে সকলেই দিশাহারা হইলেন। দর্শকর্দের ভাবোচ্ছাসে আনন্দ-কোলাহল আরম্ভ হইল। মহিলাগণের মান্সলিক উলুধ্বনি মৃত্যু ছা শাস্থ্যধানিতে মিলিত হইয়া আশ্রমটিকে যেন ঘনঘন কম্পিত করিতে লাগিল। রাত্যন্ত চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর উদন্ত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যোদ্ধবেশে বাহ্বাম্ফোটনপূর্বক উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া আম্ফালন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অক্সাং দাঁড়াইয়া চন্দ্রের দিকে অন্থলিনির্দেশপূর্বক কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর অচিরে সংজ্ঞাশৃত্ত হইয়া পড়িয়া গেলেন। নিবিড় নভোমগুলে ক্ষীণ নক্ষত্র সকল উজ্জল দীপ্তিতে ঝিকিমিকি করিয়া উঠিল। জানি না ঠাকুরকে কিরপ দেখিয়া গুকুলাত্পণ ক্ষিপ্রপ্রায় হইলেন। তাঁহারা 'ইরিহরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' উচ্চেঃস্বরে গাহিয়া ভয়য়র গর্জন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রভাবে অভির্তৃত হইয়া তাঁহারা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নৃত্যু করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ এইভাবে অভিবাহিত হইল। রাহ্মুক্ত চন্দ্রনা শুব্রজ্যাতিঃ বিকীণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুরও "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া উঠিয়া বিদলেন। গুকুলাতারা ধীরে ধীরে সংকীর্তন থামাইয়া ঠাকুরকে সাইাম্ব প্রণিপাত করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে তাহারা স্ব আবাবে চলিয়া গেলেন। আশ্রম নিথক হইল।

সাধনপ্রার্থী একটি ভদ্রলোক মাশ্রমে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আজ গ্রহণের পর ঠাকুর তাহাকে ডাকাইয়া মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া দীক্ষা দিলেন। গ্রহণের পর ঠাকুর আমতলায় গিয়া বসিলেন। অবশিষ্ট রাত্তি ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া বছই আমনদ পাইলাম। ভোরবেলা ঠাকুর শৌচাদি সমাপন করিয়া পূবের ঘরে নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। আমিও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্বক বাড়ী রওয়ানা হইলাম।

## নদীতে ঝড়—দৈবে রক্ষা।

বৃজী-গঞ্চার পারে আদিয়া স্নান-তর্পণ সারিয়া নিলাম। মাঝ নদীতে গছনা (নৌকা) দেখিরা ইঞ্চিত করা মাত্র মাঝিরা আসিয়া আমাকে তৃলিয়া নিল। সাধুবেশ দেখিয়া নৌকার সকলেই আমাকে আদর-যত্ন করিয়া বসাইল। কয়েক ২ন্টা চলিয়া আমরা ধলেখরীর ধারে পঁছছিলাম। তথন অকস্মাৎ কাল মেঘ উঠিয়া চতৃদ্দিক্ অন্ধকার ভরিয়া ফেলিল। সামুথে ভয়য়র নদী দেখিয়া সকলেই বিষম বিপদ অফুমানে বিষয় ইইয়া পাছিলেন। তাহার: মাঝিদিগকে পাড়ি দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন।

'মীরের-বেগে' মাঝিরা ঝড়-তুফানকে গণ্যের ভিতরেই আনে না। তাহারা নৌকায় পাল তুলিয়া স্বচ্ছন্দে চলিল। মাঝ নদীতে পঁছছিলে ঘনঘটায় গভীর গৰ্জন ও বর্ষণে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। নদী বিষম ফাঁপিয়া উঠিল। প্রবল তরঙ্গে নৌকাথানা বেচাল হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ এ সময়ে তুফানের ঝাপ্টা উঠিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঝিরা পাল নামাইবার চেষ্টাও করিতে পারিল না। তাহারা বেদামাল হইয়া 'বদর বদর' ভাক ছাড়িতে লাগিল। একটি তুফানের ঝাপ্টায় নৌকা কাৎ হইয়া পড়িল। আরোহীরা, ডুবিলাম ভাবিয়া হতাশ হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আমি গুরুদেবের অভয় চরণ একান্ত প্রাণে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছেন মনে হইল। তথন উল্লাসের দহিত চীৎকার করিয়া সকলকে বলিলাম—'ভয় নাই, ভয় নাই—ঠাকুর নিশ্চয় আমাদের রক্ষা কর্বেন।' এ সময়ে হঠাৎ একটি তৃফানের ঝাপটা আসিয়া পালটিকে তুভাগ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। নৌকাও গোজা হইয়া নক্ষত্রবেগে পারের দিকে ছুটিল। অভুত প্রকারে নৌকা গিয়া তীরে ঠেকিল। ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল। পারের ঘাট দেরাজদিয়া এখনও বহুদরে। ভট্টাচার্য্য আহ্মণেরা, ''আজ যাত্রা অভূত হইয়াছে—'পক্ষান্তে মরণং গ্রুবং'" বলিয়া পরস্পার তর্ক জুড়িলেন। পরে 'সাধুটি নৌকায় থাকায়ই এ আপদে রক্ষা পাইলাম' এই সিদ্ধান্তই স্থির করিলেন। মাঝিরা কিছুতেই আমার ভাড়া গ্রহণ করিল না। বেলা প্রায় দেড়টার সময়ে নৌকা দেরাজদিঘায় পঁছছিল। আরোহীরা—'হুর্গা, হুর্গা' বলিয়া পারে উঠিয়া পড়িলেন। আবার মহা তুর্লকণ আরম্ভ হইল। কাল আকাশে ঘন ঘন বিজ্ঞলী চমক ও ভয়কর মেঘ-গর্জ্জন হইতে লাগিল। সকলেই দোকান ঘরে আশ্রয় লইয়া আমাকে বাডী যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি উজ্জল গুল্ল-জ্যোতিঃ সম্মুথে প্রকাশমান দেখিয়া নির্ভয়ে যাতা করিলাম। বৃষ্টি হয় হয় অবস্থায়ও প্রায় ১॥০ ঘণ্টা কাল চলিয়া বাড়ী পুঁছছিলাম। মায়ের পদধুলি মাথায় লইয়া সমস্ত শ্রান্তি দূর করিলাম। তু'তিন মিনিট সময় অতীত হইতে না হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এক মাত্র ঠাকুরের কুপাতেই এবার মৃত্যুম্থ হইতে রক্ষা পাইলাম, ইংা পরিষ্ণার বুঝিয়া ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিলাম।

## বাড়ীতে উপস্থিতি—মায়ের আশীর্কাদ।

বাড়ীতে মেজ দাদা ও ছোড়দানকে নমস্কার করিয়া নিজ ভদ্ধন কুটীরে প্রবেশ করিলাম। নির্দিষ্ট স্থানে আসন পাতিয়া একমনে নাম করিতে লাগিলাম। বিবাহ উপলকে সমাগত লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ। আত্মীয়<sub>়</sub>স্বজন সকলে দলে দলে আসিয়া আমাকে দেথিয়া যাইতে লাগিল। আমি মৌন হইয়া রহিলাম। পরে মাতাঠাকুরাণীর আদেশে নানা ব্যশ্তনে তাঁহার প্রদাদ পাইলাম। আহাবেরও সময়ের কিছুই ঠিক রহিল না। কিন্তু তাহাতেও চিত্ত প্রফুল্ল রহিল, নাম দরস ভাবে আপেনা আপনি চলিল। এ সমস্তই ঠাকুরের দয়া মনে হইতে লাগিল। জায় গুরুদেব !

বাডীতে গিয়া প্রথম কয়দিন বেশ ছিলাম। শেষরাত্তে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়া স্নানাক্তে জ্বপ, পাঠ হোমাদি নিয়ম্মত করিতাম। তংন মা আমার জন্ম চিঁড়া ভাজা, নারিকেল কোরা, ঘত ও চিনি আনিয়া দমুখে বদিয়া আমাকে জৈচ খাওয়াইতেন। কথনও বা ভিজা চাউল বাটিয়া তাহাতে হুধ চিনি ও নারিকেল কোরা মিলাইয়া থাইতে দিতেন। মা জানিতেন এই ছটি জিনিস আমি খুব ভদ্দন কুটীরে থাকিলে নেয়েরা আমার নিকটে আনিতে স্থােগ পাইবেন— এই আশেষায় জলবোগের পর বহিস্বাটীতে আমতলায় ঘাইয়া বসিতাম। বেলা প্রায় ুটা প্রয়ন্ত তথায় থাকিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়ে ভঙ্গন কুটীরে আসিতাম। ছোড়দাদা তথন একটি ভাব আনিয়া আমাকে দিতেন এবং আমার কাছে বৃদিয়া থাকিতেন। তাঁহার অসাধারণ ভালবাদা ও ক্ষেহ-দৃষ্টিতে আমার প্রাণ বড়ই ঠান্তা থাকিত। ঠাকুরের অভাব অনেকটা পূর্ণ হইত। কথন আমার কি প্রয়োজন তাহা ভাবিয়াই যেন তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। ছোড়দাদার স্বাভাবিক দেবার ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া বাইতাম। নিক জীবনে ধিকার আসিত। বিকাল বেলা মাতাঠাকুরাণীর হু'গ্রাস প্রসাদ পাইয়া স্থপাক আহার করিতাম। আহারান্তে যথন নিজ ঘরে বদিয়া বিশ্রাম করিতাম, আত্মীয়-স্বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রামবাদী স্ত্রীলোক, পুরুষ আদিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নতশিবে থাকিয়া তাহাদের সকলের কথার জ্বাব দিতাম। সকলেই খুব সম্ভুষ্ট হইয়া চলিয়া বাইতেন। প্রথম কয়দিন এইভাবে আনন্দে কাটিল-পরে पूर्वणा व्यात्रस्थ इटेन।

গতকল্য প্রত্যুষে নিতাক্ষ সমাপনান্তে আসনে বসিলাম হঠাৎ মন্টা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। বছ চেটায়ও নাম করিতে পারিলাম না। তথন আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। মাঠে ময়দানে কতকণ ঘ্রিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে 'ছকির বাডী' ভ্রছলে প্রবেশ করিলাম। অপরাহ ৫টা প্রাস্ত তথায় থাকিয়া বাড়ী আদিলাম। স্বণাক আহার করিয়া আদন ঘরে প্রবেশ করিলাম।

থাকা কি যে বিষম যন্ত্রণা পরিদার অন্তর্ভব করিতে লাগিলাম। সমস্তটি থাতি যন্ত্রণা ও অনিজার ছট্ফট্ করিয়া কাটাইলাম। অত সকালে নিত্য ক্রিয়া সমাধানের পর ঢাকা রওনা হইতে প্রস্তুত হইলাম। মা নানা প্রকার থাবার আনিয়া আদর করিয়া থাওয়াইলেন। মা তথন বলিলেন—'তোর যেথানে থেকে শাস্তি হয়—দেখানেই গিয়ে থাক্। সন্ময়ে সময়ে তোকে দেখতে ইচ্ছা হয়—মধ্যে মধ্যে এলে আমাকে দেখা দিয়ে যাস্। আমি তোকে যে সব জিনিষ পাঠিয়েছিলাম—তা' তুই গ্রহণ করিস্থাই ভনে বড়ই কই পেয়েছিলাম—তাই তোর গোঁসাইকেও গালাগালি করেছি। মনে কত কই পেয়ে বলেছি গোঁসাই তা বুঝেছেন। আমার অপরাধ ক্ষমাও করেছেন।' মার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ ঠাপ্তা ইয়া গেল। জলযোগের পর মার পদধ্লি গ্রহণ করিয়া সেরাজাদিয়া রওনা হইলাম। ছোড্দানা অনেকদ্র পর্যান্ত আমার সঙ্গে আমিলেন। অপরাহ্ন টোর সময়ে গেণ্ডারিয়া আপ্রমে প্রছিলাম। ঠাকুরকে দর্শনমাত্রই উৎসাহ, আনন্দ ভিতরে প্রবেশ করিল। অবসরতা দূর ইইল।

## দ্বতপানে ঠাকুরের কুপা।

ঝোলাঝুলি লইয়া ঠাকুরের নিকটে বিদয়া আছি—কুতুর্ভী একটি বাটি আনিয়া আমার সম্প্র রাখিয়া বলিল—'ব্রহ্মচারি! ভাল ঘি এনেছ—আমাকে একটু দেও।' আমি ঠাকুরের জন্ম উৎকৃষ্ট মৃত যত্ত্বের সহিত আনিয়াছি—তাহা ঠাকুরকে 'দেওয়ার প্রের কি প্রকারে কুতুকে দিই, এ কথা একবার মনে হইল। কুতুকে মৃত দিতে উন্নত দেখিয়া ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ প্রকাশ ক্ষাং হাসিম্বে বালকের মত হাত পাতিয়া আমাকে বলিলেন—

ব্ৰহ্মচারি! আমার জম্ম আন নাই ?—আমাকেও একটু দেও।

আমি ঠাকুরের গণ্ডুষ ভরিষা ত্বত দিলাম, ঠাকুর উহা পান করিষা হাত **ধানা চাটিতে** লাগিলেন এবং ত্বতের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

বিক্রমপুরের ঘৃত বড়ই উৎকৃষ্ট—শান্তিপুরের সরভাজা ঘিয়ের মত। ঘরে রেখে দিলে বাহিরে থেকে ইহার সদ্গন্ধ পাওয়া যায়। স্বাদ যেন কীরের মত। ঠাকুরের নামে রাথা জিনিয— জাঁহাকে দেওয়ার পূর্বেই তিনি আগ্রহের সহিত চাহিয়া নিলেন দেখিয়া বড়ই আনন্দ ইইল।

## ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রণালী।

ঠাকুরের আনদেশমত আজ মহাভারত মোক্ষ-পর্কাধাার পাঠ আরম্ভ করিলাম। ১ইজ্যেষ্ঠ শ্রবণান্তে ঠাকুর বলিলেন—

মহাভারত মহাসমূজ! ইহার কোথায় কি আছে তা' কি কেহ পাঠ ক'রে গেলেই মনে রাখ্তে পারে? এ সব গ্রন্থ পাঠ করার সময়ে ভাল ভাল কাজের কথা তুলে নিতে হয়। পরে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের ভিতর হ'তে ও সব শ্লোক নিয়ে মুখস্থ ক'রে রাখ্তে হয়।

একটুপরে ঠাকুর বলিলেন-

মান্থ যদি হিংসাশৃত্য হ'তে পারে, মন হ'তে হিংসার ভাব যদি একেবারে দ্র কর্তে পারে, তা' হ'লে কোন প্রাণীই তাকে হিংসা করে না। মহা অরণ্যে বাঘভ:লুকাদির মধ্যেও অনায়াসে নিরাপদে থাক্তে পারে। পাহাড়-পর্বতে যে সকল সাধু মহাআরা আছেন, মন হ'তে হিংসা দূর ক'রেই তাঁরা স্বচ্ছেনে রয়েছেন। আহিংসা, সত্য ও বীহ্যরক্ষা—এই তিনটিই যথার্থ ধর্ম। এই তিনটি হ'লে আর সব আপনা আপনি হয়।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এ সব বিষয়ে উপদেশ করিলেন।

## তোমার কার্য্য তুমি কর-ছিংদা অনিবার্য্য।

নধ্যাকে মহাভারত পাঠান্তে ঠাকুরের সম্মুখে আমরা সকলে নিবিট্রননে বসিয়া আছি

কক্ষাৎ একটা বিড়াল আসিয়া একটি আরজিনা সাপকে ধরিল।

আরজিনাটি বিড়ালের মুখে থাকিয়া ছট্ফট্ করিতে লাগিল। সকলেই

'আহা! আহা!' করিয়া উঠিল। আমি সাপ্টিকে ছাড়াইতে আসন হইতে লাফাইয়া
উঠিলান। ঠাকুব অমনি অসুলিসকেত করিয়া আমাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন—

বসো। হঠাৎ কিছুই কর্তে নাই। সমস্ত কাজই বিচার ক'রে কর্তে হয়। স্থির হ'য়ে ব'সে তোমার কায তুমি কর। ওকাজ তোমার নয়! ওদিক দেখতে একজন আছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে বা তাঁর ইচ্ছা না হ'লে একটি তৃণও নড়ে না; কেহ কাহাকে বধ কর্তে পারে না। কোথায় কাহার কি ভাবে মৃত্যু হবে—তাহা তিনিই ঠিক ক'রে রেখেছেন। বিড়ালটি তার বিধি-নির্দিষ্ট আহার মুখে তুলে নিয়েছে—তুমি তা' ছাড়াতে ব্যস্ত কেন ? জীবহত্যা ? তা' কে না কর্ছে ? জীবনধারণ কর্তে হ'লেই জীবহত্যা অনিবার্য। বৃক্ষলতা ইত্যাদি যাদের উদ্ভিদ বল, তাদেরও জীবন আছে। সুখ-তঃখ, রোগ-শোক, দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাদি সমস্তই ঠিক মানুষের মত আছে। বর্ত্তমান দর্শন বিজ্ঞানাদিতে যাহাই সিদ্ধান্ত করুক না কেন এ কথা যথার্থ। যদি কখনও তেমন অবস্থা হয়, সব বুঝতে পারবে। প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে কত প্রাণী হত্যা হয়, চোথের প্রত্যেকটি পলক তুলতে ফেলতে কত অদংখ্য প্রাণী বধ হয়, তা নিবারণ কর বে কি প্রকারে ? বৃক্ষলতাপাতাও হিংদা দ্বারা জীবন ধারণ করে। সর্বত্রই হিংসা। তবে আর একজনের আহারে অফ্যে বাধা দিবে কেন ৭ ইহা ভগবানেরই বিধান। তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই ব্যবস্থামত সমস্ত হচ্ছে। মনটিকে একেবারে শাস্ত ক'রে ফেল, স্থিরভাবে ব'সে সর্বব্র ভগবানেরই কার্যা দর্শন কর। তাঁর ইচ্ছা না হ'লে কিছুই হয় না।

## আগ্রহে অতিথি-দেবায় ঠাকুরের কুপাবর্ষণ।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে প্রেমানন্দ ভারতী মহাশদের দহিত কয়েকটা সাধু আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বাদালী, স্থান্দিত, বি. এ. এম এ. । কেহ কেহ সরকারী উচ্চকর্মচারী ছিলেন। ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া তাঁহাদের জন্য রামা করিতে বলিলেন। আমি খুব উৎসাহের সহিত রামা করিতে চলিলাম। ভাঙারে যাইয়া দেখি—ভাঙার প্রায় শ্ন্য। সামান্য চাউল, ডাল, হুণ, লন্ধা মাত্র আছে—ভাহাও খব অল পরিমাণ। সাদা জলের ভিতরে ছুণ লন্ধ৷ ফেলিয়া দিয়া ডাল সিদ্ধ করিয়া রাধিলাম। রামা শেষ করিয়া আশিনীকে ভাল চাকাইলাম। অশ্বনী ডাল মুথে দেওয়া মাত্র

বিলল—'বাবারে ! কি হুণ ! কাহারও সাধ্য নাই ইহা মুথে দেয়।' আমার মাথায় যেন বছ পড়িল। কতগুলি জল ভালে ঢালিয়া দিলায—কিন্তু হুণ কমিল না। এদিকে রাভ প্রায় আড়াইটা হইয়াছে। কৃষিত সাধুরা আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কি করি ? নিতান্তু নিরুপায় হইয়া একান্ত প্রাণে ঠাকুরকে অরণ করিতে লাগিলাম। অতিথিরা যেন ভূপ্তির সহিত আহার করেন, প্রার্থনা করিলাম। সাধুদের ভোজন করিতে ভাকিলাম। ঠাকুরকে অরণ করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলাম। সাধুরা ভালের সদ্গন্ধ ও স্বাদের খ্র প্রশংসা করিয়া পর্ম পরিতোধে আহার সমাপন করিলেন। গুরুল্লাভারা সকলেই অবশিষ্ট ভাল থাইয়া বলিলেন—'এমন স্থাত্ ভাল আশ্রমে কথনও রালা হয় না।' বিলোম ইহা ঠাকুরের প্রত্যক্ষ কুণা; তিনি দ্যা করিয়া আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন।

মহাসঙ্কীর্ত্তনে প্রেমানন্দের শক্তি-প্রার্থনা, ভাবের বস্থা— আমার শুষ্কতা। জীবাত্মা অনস্ত উন্নতিশীল, পাপপুণ্য—সংস্কার মাত্র। সাধনে সংস্কারমুক্তি।

প্রেমানন্দ ভারতী ( স্থরেন্দ্রনাথ মুখোণাধ্যায় ) ইনি আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু। গণ্ এও গছিণ ( Gup and Gossip ) কাগন্ধের সম্পাদক ছিলেন । আমার ফয়জাবাদে থাকা কালে, প্রায় সর্বাদাই আমার দক্ষে থাকিতেন । সাধনপ্রার্থী হওয়াতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলি। তথন হইতে ইনি এই ভাবে আছেন । নীলানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি ৺রামক্রফ পরমহংস দেবের ক্রপা পাত্র । সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। ধর্মান্ত্রাগে ইহারা সকলেই গৃহস্থাপ্রম পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনভাবে দেশে দেশে স্কীন্তন করিয়া বেডাইতেচেন।

উচ্চ শিক্ষিত কয়েৰজন বৈষ্ণব সন্ন্যাদী আশ্রমে আসিয়াছেন, এই সংবাদ অচিরে সহরে রাষ্ট্র ইইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া সাধুদের দর্শন করিয়া যাইতে লাগিল। আজ সন্ধীর্ত্তনের বিপুল আয়োজন লইয়া বহু সম্ভ্রান্ত লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলোন। যথাসময়ে মন্দির প্রাপ্তনে মৃদদ্দ করতাল বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর কীর্ত্তনম্বলে উপস্থিত হইয়া সাষ্টান্ধ প্রণাম করিয়া গাঁড়াইলেন। ভক্তবৃন্দ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া করতালি সংযোগে উচ্চ সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাসিগণ ঠাকুরকে বেইনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর করজাড়ে অনিমেষনেত্রে কিছুক্ষণ সন্মুথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুরের কিরে করেলেরে প্রতিজ্ঞান থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিবতে সিক্ষেরৰ আক্রিক অনুস্থান হইয়া গাঁচীননন্দন

বলিতে বলিতে কিঞ্চিং অগ্রদর ইইয়া থম্কিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষিণ হন্ত উদ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্বক উচ্চ হরিপানি করিতে লাগিলেন। গুরু আলারা ঠাকুরকে দেখিয়া উন্নান্তবং ইইলেন। তাঁহারা ভাবাবেশে বিবিধ প্রকারের নৃত্য করিয়া ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর উদ্ভ নৃত্য করিয়া কীর্ত্তন অঙ্গনে পুরিতে লাগিলেন। বিশ্বিতনেত্রে দর্শকমগুলী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। মুদ্দ করতালের বাম্ বাম্ ধ্বনিতে সকলেরই হৃদ্ধ নাচিতে লাগিল। মৃত্যুহা হরিপানিতে ভাবতরঙ্গে তুফান উঠিল। গুরু দ্বাতারা অনেকে ঠাকুরকে দেখিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের প্রতি পদ-স্কারে বুক্ষলতা সহিত আশ্রমটী যেন নৃত্য করিতে লাগিল। কি শক্তিতে জানিনা, আজ সমন্তই একাকার! জী-পুরুষেরও ভেলাভেদ রহিল না। সকলেই মাতোয়ারা। ভাব-বৈচিত্ত্যের বিশ্ব্রল-গৌন্দর্য্যে সকলেরই চিত্ত অভিভূত হইল। ঠাকুর সংজ্ঞাশ্র্য ইইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে সঞ্চীর্তন থামিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উঠিয়া বদিলেন। ভারতী মহাশ্য ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'শক্তি দেও, শক্তি দেও।' ঠাকুর তাহার মন্তকে হন্তস্থাপনপূর্বক আশীর্কাদ করিয়া স্বন্থির করিলেন।

আদ্ধ মহাভাবের বন্ধায় কতলোক ভাদিল, কতলোক ত্বিল। আমি কিন্তু ভাদায় তপ্ত বালির উপরে দাঁড়াইয়া আনন্দসাগরে সকলকে হাব্ডুব্ খাইতেই দেখিলাম। বন্ধার এক বিন্দু জলেরও স্পর্শ পাইলাম না, ঠাণ্ডা বাতাস এক মুহুর্ত্তের জন্মও গায়ে লাগিল না। ভাবিলাম—হায়! আমার একি দশা হইল? দিন দিনই যেন শুক্ক কাষ্ঠ হইয়া পড়িতেছি। সন্ধীর্ত্তনে ভাব উচ্ছাস এক সময়ে আমারও হইত, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর তাহা একেবারে বিল্প্ত হইয়াছে। সন্ধীর্ত্তনের সাময়িক আনন্দে এখন আর স্পৃহা নাই—এখন তীব্র বৈরাগ্যের কঠোর নিয়ম পালনেই তৃপ্তিলাভ করি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"আহিংসা, সত্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,—এই তিনটীই মানবের যথার্থ ধর্ম। ইহা লাভ না হ'লে কোন উচ্চ অবস্থার অধিকারী হওয়া যায় না।" প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিচারবৃদ্ধির ছারা একটু সংযত হইতে যত্ন করিতেছি মাত্র—কিন্তু প্রকৃত ধর্মের আভাসও এ পর্যান্ত হভাবে খুঁজিয়া পাইতেছি না। প্রকৃতিটী আমার সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী। বিচারের ধর্ম ছাড়িয়া কবে আর স্বভাবের ধর্ম লাভ করিব? সন্ধীর্ত্তনের আনন্দ সাময়িক, কণস্থায়ী হইলেও উহা বাহাদের লাভ হয়, তাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান, প্রেষ্ঠজীব। আমা অপেকা কাহারা সহস্ত্রণে প্রেষ্ঠ। ভ্রম্বানের নামে যাহাদের আঞ্চপাত হয়, ভ্রমানের গণায়কীর্মনে

যাঁহারা আজুহারা হন, তাঁহারা সামাল নন। যতই তাঁহারা সেচ্ছাচারী, হ্রাচার হউন না কেন—তাঁহারা নম্ভা।

"অপিচেৎ স্ত্রাচারে। ভদতে মামনগ্রভাক, সাধুরের স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।" হায়! আমি সকল দিকেই ঠাকুরের রূপায় বঞ্চিত রহিয়াছি—প্রাণে বড়ই কট হইল। অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার কোন দিকেই কিছু উন্নতি হইতেছে না কেন?

ঠাকুর বলিলেন— উন্নতি সকলেরই হতেছে। ভগবানের রাজ্যে একটী বস্তুও এক অবস্থায় থাকে না। উন্নতি হতেছে—ইহা নিশ্চয় জেনো।

আমি একটু উত্তেজিত অবস্থায় আন্ধার করিয়া বলিলাম—কিদে বুঝিব উন্নতি হইতেছে? পূর্ব্বে যে সকল পাপ কার্য্য করিতাম না, এখন তাহা করি। পূর্ব্বে যে সকল চিন্তা, কল্পনা ঘোর অপরাধ মনে করিতাম, এখন সে সকলে স্থা পাই। এই প্রকার সকল বিষয়েই অবনতি দেখিতেছি।

ঠাকুর বলিলেন—এতে উন্নতির বাধা হয় না। অবনতিও হয় না। এ
সকলই বাহিরের। আত্মার উন্নতি প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই হতেছে। এখন
যাহাকে পাপ বল, পুণ্য বল—সমস্তই সংস্কার। বাস্তবিক এসব কিছুই নয়।
ইহা পাপ, ইহা পুণ্য —ইহা সুখ, ইহা ছুঃখ, এই প্রকার সংস্কারে আবদ্ধ হওয়াতেই আমরা কট্ট পাই—উন্নতি দেখ্তে পাই না। বৃক্ষ যেমন আপনা আপনি
বৃদ্ধি পাচ্ছে—জীবাত্মাও সেইপ্রকার আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, কার্য্য-কর্মের
কোন অপেক্ষা না ক'রে উন্নতিলাভ কর্ছে। বৃক্ষকে পোকায় ধর্তে পারে—
কেহ তার ডাল ভাঙ্গ্তে পারে—কিন্তু তাতে বৃক্ষের বৃদ্ধি বন্ধ হয় না। পাপপুণ্য যাকে বল—তা কিছুই নয়, সংস্কারমাত্র। এজন্ম মন খারাপ করা, বৃথা
অশান্তি ভোগ করা ঠিক নয়। স্বভাবে যাহা করায়ে নেবার করায়ে নেক্,
যাহা হবার হ'য়ে যাক্। শুরু দেখে যাও। অশান্তি ভোগ কর কেন ? যাহাই
করনা কেন নিশ্চয় জেনো অবনতি হচ্ছে না—আত্মার ক্রমশঃ উন্নতিই হচ্ছে।
সর্বাণ বিচার করে চল। ভিতরে যে সব সংস্কার রয়েছে, তার ক্ষুবণ হবেই।
কিন্তু ভাই ব'লে আত্মার উন্নতি হচ্ছে না মনে ক'রো না। শম, সস্কোষ, বিচার

ও সম্বন্ধ দারা আত্মার উন্নতি উপলব্ধি হয়। কাম ক্রোধাদিতে আত্মাকে স্পার্শ করতে পারে না। আত্মা অনস্ত উন্নতিশীল।

আমি বলিলাম—আত্মার উন্নতি অবনতিতে আমার যায় আসে কি ? লাভই বা কি ? ফুদি আমি তাহা না বুঝিলাম। এখন আমার আত্মার উন্নতি তো আমার পক্ষে অক্তের উন্নতির মতই হইল। আমার যাহাতে কট অনুভব হয়, সেই ত্রিতাপের জ্বালা, তাহা দূর না হলে আমার উন্নতি বৃঝি না।

#### আরে না! সেরে গেছে।

কিছুক্ষণ যাবং শ্রীধর আমার নিকটে বসিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেছিলেন। আমার কথা শেষ হইতেই শ্রীধর খুব হাসিয়া হাতনাড়া দিয়া বলিলেন—'আরে না! ওসব কিছু না, সেরে গেছে।' শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন— কি শ্রীধর, কি বল্ছ ?

শীধর বলিলেন— মামাদের দেশে এক কবিরত্ব ছিলেন। তিনি নাপিত, কবিরাজী কর্তেন। একদিন তিনি একটী জ'রো রোগীকে দেখে বল্লেন—এ রোগ কিছুই না।—ঔষধ নেও—থাওয়াও। তিন দিনে রোগ সার্বে। চতুর্থ দিনে এদে আরোগ্য স্নান করাবো। বেশ ক'রে যোগাড় যন্ত্র রেখো। রোগী নিয়ম মত ঔষধ খেতে লাগলেন, কিন্তু রোগ ক্রমণ: বৃদ্ধি হ'য়ে বিকারের অবস্থায় দাঁড়ালো। চতুর্থ দিনে যরে কামাকাটি আরম্ভ হলো। এসময়ে কবিরত্র এদে বাড়ীর বাইরে থেকেই চীৎকার ক'রে বল্লেন— ওলো! যোগাড়যন্ত্র ঠিক আছে ত? আজ আরোগ্য স্নান করাবো। সকলে কবিরাজকে রোগীর পাশে নিয়ে বসালেন। রোগী তথন আবোল তাবোল বক্ছেন, কখনও বা একটু জ্ঞান হ'লে 'উ:, আঃ প্রাণ গেল, প্রাণ গেল' চীৎকার কর্ছেন। কবিরত্ব দেদিকে গ্রাহ্ম না করে তার হাত ধরে টেনে টেনে বল্তে লাগ্লেন—আরে না! দেরে গেছে। ওঠ্— আরোগ্যস্নান করাই। রোগী যতই বল্ছে—যন্ত্রণা আর সইতে পারি না—প্রাণ গেল, কবিরত্ব ততই বল্ছেন—
আরে না! ওসব কিছু না। সেরে গেছে—ওঠ্ আরোগ্যস্নান করাই! শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব হাসিলেন,পরে বলিলেন—স্থুখ, ছঃখ, পাপ, পূণ্য—এ সমস্তই সংস্কার। সংস্কার জিনিষটাই মিথ্যা। বিচার দ্বারা এটি বুঝে শাস্ত হ'তে চেষ্টা কর। ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম—এযে বিষম কথা। সংস্কার হইতেই ভোগের উৎপত্তি হয়।

ভোগ আরম্ভ হইলে বরং বিচার দারা শাস্ত হইলাম। কিন্তু ভোগ আরম্ভের পূর্ব্বে অন্তর্নিহিত সংস্থারের খোজ কিপ্রকারে পাইব ? অজ্ঞাত সংস্থারের শাস্তিই বা কি প্রকারে করিব ? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভোগ যে সকল সংস্থার হইতে উৎপন্ন হয়—সেই সকল অজ্ঞাত সংস্থার কি প্রকারে ছাড়ানো যায় ? ঠাকুর কহিলেন—স্বভাবে যার যে সংস্থার আছে—ভার সেটী প্রকাশ হবেই। তবে খাসে প্রখাসে নাম কর্লে দেহ মন নির্দ্ধাল হয়, চিত্তও শুদ্ধ হয়। তথন দৈহিক, মানসিক কোন প্রকার সংস্থারই আর থাকে না।

#### সঞ্চীর্ত্তনে ভারতীর সংজ্ঞালাভ।

একরামপুরে বিহারী নালাকারের ঠাক্রবাটীতে খুব কীর্ন্তনাংসব চলিয়াছে। প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি সাধুরা তথায় গিয়াছেন। আশ্রম হইতেও গুকুলাতারা কেহ কেহ গিয়াছিলেন: আজ ঠাকুরের নিকটে একজন আসিয়া বলিল—ভারতী মহাশয় ১২।১৪ ঘণ্টা যাবৎ অঠৈততা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন —সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কি করা য়ায় ?

ঠাকুর বলিলেন – সঙ্কীর্ত্তন কর গিয়ে—জ্ঞান হবে এখন।

ঠাকুরের কথামত স্কীর্ন্তন করায়—তাঁহার সংজ্ঞালাভ ইইয়াছে। ভারতী মহাশায় আশ্রমে আসিলেন। আমরা সকলেই ভারতী মহাশায় প্রভৃতি সাধুদের সঙ্গে থাব আনন্দে আছি। বাহিরের কতকওলি লোক আশ্রমে থাকায় প্রাণায়াম করার বড়ই অফ্রবিধা ইইতেছে। কিন্তু অভাগিত সাধুরা যে কচদিন থাকেন, ঠাকুর থুব আদের-যত্ন করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন।

আকাশ-রন্তি সংরক্ষণে ঠাকুরের আদেশ। গুরুত্রাতাদের অভদ্র আলোচনা—ঠাকুরের এক সঙ্গে ভোজন।

কোন দিন ভাণ্ডারশৃশ্য হইলেও সামাশ্য ধার-কর্জ করিয়া কিছু বাঞ্চার-স্প্রদা স্থানিবার যো নাই—ঠাক্র অসভোষ প্রকাশ করিয়া বলেন—আমার আকাশবৃত্তি—ভগবান্ যেদিন যেমন দেন্ আমি ভা'তেই সম্ভুষ্ট থাকি। কিছুনা দিলেও তাঁরই দয়া মনে করি। আপনারা কখনও আশ্রমের জন্ম ধার কর্বেন না। শিশু, রোগী, গর্ভবতী ও নিতান্ত অশক্ত বৃদ্ধের জন্মই মাত্র ধার করা যায়। আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন—তাঁদের এই নিয়মের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চলা উচিত।

ঠাকুরের অনুশাসন বাক্য শুনিয়া গুরুল্রাতারা কেহ কেহ অত্যস্ত তু:থিত ও উত্তেজিত হইয়াছেন-কিছুদিন হয় তাহারা অত্প্রিকর আহারের ক্লেশ দহ্ম করিতে না পারিয়া নিতান্ত বিরক্তিজনক আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা অভন্ত আলোচনার বিষ ঠাকুরের পবিত্র অঙ্গে ছড়াইয়া দিতেছেন। ঠাকুর নির্জ্জনে আহার করেন—জাঁহার আহার-সময়ে ঘরে দরজা বন্ধ থাকে, যোগজীবন ও কুতুর্ড়ী ঠাকুরের ও মন্দিরের প্রমাদ পাইয়া থাকে। বুড়ো ঠাক্ফণ ও শান্তি প্রভৃতি কথন কি আহার করে, কেহ দেখিতে পায় না। ইহাতে পরিষারই প্রমাণ হয় যে গোঁদায়ের ও গোঁদাই পরিবারের আহার এক প্রকার, আর আশ্রমে ঘাহারা থাকেন তাহাদের আহার অন্তপ্রকার হইয়া থাকে। ঠাকুরের টাকায় কেহ খায় না। যোগজীবনও রোজগার করিয়া টাকা আনে না। আশ্রমের ধরচের জন্ম গুরুলাতারা যে যাহা দেন তাহাতে আশ্রমস্থ সকলেরই সমান অধিকার। ঐ টাকা বুড়ো ঠাক্রণ হাতে নিয়া নিজ মতলবমত ধরচ করেন কেন? এ সব লইয়া ঠাকুরের অজ্ঞাতদারে বুড়ো ঠাক্সনের দঙ্গে কাহারও কাহারও হুচার কথা বচ্সা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর ঠাকুর একদিন যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—যোগজীবন. মধ্যাক্তে সকলের সঙ্গে চৌচালায় আমাকে থাবার দিস। সেই হইতে দক্ষিণের চৌচালায় সকলের সঙ্গে ঠাকুর মধ্যাহ্নে আহার করিতেছেন। মধ্যাহ্নে আমার আহার নাই বলিয়া পরিবেশনের ভার আমারই উপর রহিয়াছে।

#### ভোজন দর্শনে দেবদেবীর আমনদ।

আহারের সময়ে সকলের সদে ঠাকুরকে পরিবেশন করা বেমন অস্থবিধা, ঠাকুরের সদে বসিয়া সকলের আহার করাও তেমনই অস্থবিধা। এক মুঠা আম আহার করিতে ঠাকুরের প্রায় আর্দ্ধ ঘন্টা কাটিয়া যায়। ভাতের গ্রাস মুখে দিয়া কথন কথন ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। মুখের ভাত মুখেই পড়িয়া থাকে। সময়ে সময়ে কত কি বলেন—সব সময়ে সব কথা ব্রিতেও পারি না। আজ আহার করিতে করিতে সমুধের দর্জা দিয়া উত্তর দিকে

আকাশ পানে কতক্ষণ অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন, পরে **আহা, কি সুন্দর!** কি **সুন্দর!** রিলিয়া চোথ পুঁছিয়া আবার ধীরে ধীরে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—স্থন্দর কি ?

ঠাকুর বলিলেন—এই যে সব এসেছিলেন। ব্রহ্মা, বিফু, শিব, কালী, তুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি কন্ত দেবদেবী ঋষিমুনি এসেছিলেন। দেখে কত আনন্দ ক'রে গেলেন।

আমি—কি দেখে তাঁরা আনন্দ ক'রে গেলেন ? ঠাকুর—তোমাদের আহার দেখে কত আনন্দ করলেন।

#### আমাদের লক্ষ্য।

আমি বিস্ময়ের সহিত জিজাস। করিলাম— মামাদের আহার দেখে একা, বিষ্ণু, শিব আনন্দ করেন ?

ঠাকুর বলিলেন—তা ক'র্বেন না ? তোমরা কি সাধারণ ? তোমাদের যিনি
লক্ষ্য, তাঁর চারদিকে কত যোগী, কত ঋষি, কত দেবদেবী, কত ব্রহ্মা, কত
বিষ্ণু, কত শিব রয়েছেন। সেই অনন্ত উন্নতির পথে কোটি কোটি
বিশ্বক্রমাণ্ড, কোটি কোটি বৈকুপ্তাদি লোক বিন্দু হইতেও বিন্দু—কিছুই নয়।
আমরা যাঁকে চাই—কোটি কোটি অবতার, কোটি কোটি \* \* \* \* ভক্ত ও
পার্যদণণ তাঁর চতুর্দ্দিকে ঘুর্ছেন। সেই অন্তবিহীন, মহান্ পুরাণ পুরুষই
আমাদের লক্ষ্য। অবিরাম সেই দিকেই আমরা চল্ব। সর্ববিত্তই আমরা নিমন্ত্রণ
খাব—আনন্দ কর্ব—কোথাও দাড়াব না—কারও নিন্দা-প্রশংসায় পড় বো
না,—পার্যদ হ'লেই বা কি, কিছু না হ'লেই বা কি ? কত ইন্দ্র চন্দ্র হ'লেন,
গেলেন। হবেন, যাবেন। এই পথে কোথাও বদ্ধ হ'লেই বিপদ! বদ্ধ
কোথাও হব না। একটু পরে আবার বলিলেন— এই সাধ্যনপথে চল্লে
ভগবানের অনন্ত বিভূতি, যাবতীয় লীলা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হ'তে থাক্বে।
নৌকায় চলার মত তুপাশে কতই দর্শন কর্বে। শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সর্বব্রই
প্রশাম কর্বে। আসক্ত কোথাও হবে না। আসক্ত হ'লেই সেখানে বদ্ধ

হ'য়ে পড়্বে। অগ্ৰসর নাহ'লে ন্তন ন্তন দৰ্শন হয় না। ন্তন কোন অবস্থাও লাভ হয় না।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্। আমি বিষম বাঁবায় পড়িয়া গেলাম। সকলের আহার সমাপনের পর কিছুল্ল স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিলাম—ঠাকুর এ কি বলিলেন—
ঠাকুরের কথায় মনে হইল, সমন্ত লীলা এবং বিভূতির প্রকাশ ও অন্তর্জানের অতীত নামের প্রতিপাল অজ্ঞাত মহান্ পুরুষই আমাদের লক্ষ্য। নিয়ত অপ্রতিহত-গতিশীল নামে স্থিতিই আমাদের অবস্থা; এই জল্ল যে কোন অবস্থার কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি না কেন—
তিনি প্রথমে নানা প্রকার উপদেশ ও ব্যবস্থার কথা বলিয়া শেষকালে বলিয়া থাকেন—
শ্বাসে শ্বাসে নাম কর—নামেই সমন্ত লাভ হয়।

#### সাধনে আমার চেষ্টা ও নিক্ষলতা

আমার চেষ্টায় কিছুই হবে না, দেখিতেছি। ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কুতকার্য্য হইলাম না। যতই উৎসাহের সহিত এক একটা বিষয়ে নিযুক্ত হই—ততই বেন হাত পা ভাঙ্গিয়া ১৭ই -- ২৫শে জ্যৈষ্ঠ পড়ি। ঠাকুরের কোন একটি আনেশই আমি ঠিকমত রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তিনি আমাকে নিয়ত পদাস্বটে দৃষ্টি স্থির রাখিতে বলিয়াছিলেন; এতবাল এক প্রকার চলিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন ঘাবৎ তাহাতে আর তেমন মনোযোগ নাই। যতই এই বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত লাগি, ততই, জানি না কেন, নিফল হইয়া পড়ি। সকল বিষয়েই এই প্রকার দেখিতেছি। বাক্য-সংঘ্যের জন্ম একবংসর যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আদিতেছি – এতকাল একপ্রকার ভালই চলিয়াছিল – কিছু কিছুকাল যাবৎ বড়ই শিখিল হইয়া পড়িয়াছি। আমি প্রতিদিন আগন ত্যাগ করার সময়ে সকলে করিয়া উঠি—আজ আর কোন কথাই বলিব না; কিন্তু কি আশ্চর্যা! হুই এক ঘন্টা শেষ হুইডে না হইতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়। অক্সাং বা অজ্ঞাতসারেই যে সর্বাদা এই প্রকার হয়, তাহা নয়। জ্ঞাতসারেও বলার অদম্য প্রবৃত্তি রোধ করিতে অবসর পাই না। অভ্যাস দোষে একটি কথা বলিয়াই অমনি চুপ্করি, অত্তাপ হয়—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আর বলিব না, কিন্তু একটু পরেই আবার বলিগা ফেলি। প্রতি ঘণ্টায়**ই চেষ্টা হইতেছে** — প্রতিঘন্টায়ই বিফল হইতেছি। এই প্রকার পুন: পুন: দেখিয়াও ভূগিয়া মনে হইতেছে — এরপ কেন হয় ? আমার ইচ্ছা অন্থসারে যথন আমার কার্য্য আমি করিতে পারিতেছি না তথন নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছার উপরে আর একটা ইচ্ছা রহিয়াছে। সে আমা অপেকাও বলশালী। এখন ভিতর হইতে বারংবার এই ভাব উঠিতেছে যে, একাস্তপ্রাণে কাতর হইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রে না করিলে, তিনি দয়া করিয়া শক্তি না দিলে,—আমার সাধন ভদ্ধন ও সংধ্যের চেটায় তাঁর আদেশ পালনে কথনও সমর্থ ইইব না। গুরুদেব! একবার দয়া কর।

#### জিহ্বার লালসায় অসহা যন্ত্রণা।

এবার আমি বড়ই নিরুপায়ে পড়িলাম। লোভ-সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুর এতকাল তাঁর আদেশমত চলিতে আমাকে যথেষ্ট রূপা করিয়াছেন। সমস্ত দিনেরাত্তে গণ্ডমমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া—অপরাহ্ন ৫টার সময়ে দেড় ছটাক পরিমাণ ডাল চাল সিদ্ধ ক্রিয়া থাইয়াছি—কোন কষ্টই হইত না। আহারের কঠোরতায় দিন দিন আমার শারীরিক ফুর্ত্তি ও মানসিক উৎসাহ বুদ্ধি পাইতেছিল—হায়! কিছুকাল যাবৎ আমার এ কি ছদশা আরম্ভ হইয়াছে ? 'লোভ আমার নাই'—এই প্রকার ভ্রান্তসংস্কারে মুগ্ধ হওয়াতে — ধীরে ধীরে সংঘমচেষ্টার উপরে শিথিলতা আসিয়া পড়িল। 'ইহাতে আমার কি হইবে'— এই প্রকার ধারণায় গুরুবাক্য লজ্যনপূর্বক অতি সামাত্ত স্থাতু বস্তুর রসাম্বাদন করিতে গিয়া এখন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন – আহারের সময়েই খেও। ঠাকুরের এই আদেশের উপরে 'প্রদাদ গ্রহণে দোষ নাই'—এই প্রকার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার **সিদান্ত ক**রিয়া যথন তথন প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। এখন দেখিতেছি বালকেরাও যে সকল খাবার বস্তুতে অনায়াদে লোভ সংবরণ করিতে পারে, আমি তাহাও পারি না। সহজে না পাইলে চুরি করিয়া থাইতে ইচ্চ। হয়। ভিতবের তুরবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইয়াও **স্পৃহা ছাড়াই**তে পারিতেছি না। কুণালত্ত অবস্থাকে স্বোপাজ্জিত মনে করিলে যে তুর্দশা ঘটে এখন আমার তাহাই ঘটিলাছে। লোভদম্বরণের চেষ্টা একেবারে আসিতেছে না— ইচ্ছাপর্যাস্ত জন্মিতেছে না। অথচ প্র্কাবস্থা অরণ করিয়াদগ্ধ হইয়া যাইতেছি। স্থির করিলাম—মামি আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিব। সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যদি আমার মতি বিরুদ্ধ দিকে ধাবিত হয়—তবে উহা প্রারক্তশেই হইল ভাবিয়া ঠাকুরের নিকে তাকাইয়া থাকিব। আর যদি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই আমার চেটা পণ্ড হয়— ভাহা হইলে আক্ষেণের আর কি আছে ? বরং বৃদ্ধিকে সেই মতের অফুগামী করিয়া

নিশ্চিন্ত থাকিয়া আনন্দই করিব। গুরুদেব ! কিছুই বুঝিতেছি না—দয়া করিয়া শুভমতি ও শক্তি দিয়া তুমি আমাকে রক্ষা কর। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত যে 'কিছুই' হয় না—যে কোন অবস্থায় ফেলিয়া তাহা আমাকে পরিক্ষার বুঝাইয়া দেও। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার পানে তাকাইয়া বিদিয়া থাকি। ঠাকুর ! আমি যে আর পারি না।

## গুরুবাক্যের উপরে বিচার বুর্দ্ধি।

গুৰুদেব আমাকে পদে পদে দেখাইতেছেন যে কোন ভাল অবস্থাই নিজের চেষ্টায় লাভ করা বায় না— এবং গুরুদত্ত কোন অবস্থাই নিজে চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে পারি না। এ সকল পুনঃ পুনঃ দেখিয়া গুনিয়া এবং বিচার বৃদ্ধি দারা ব্রিয়াও নিজের কর্তৃত্বাভিমান এক কণিকা ছাড়াইতে পাথিতেছি না। নানাপ্রকার অবস্থায় ফেলিয়া দ্য়াল গুরুদেব, **আমার** যথার্থ প্রকৃতি আমাকে দেখাইতেছেন। এখন আমার অসংযত মনের মলিনতা, কুৎসিৎ চরিত্রের কলুষতা ও স্বভাবের নীচতাই যেন অন্তিত্বের ভিত্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রবৃত্তি সকল গুরুদেবের ইচ্ছার প্রতিকৃলে ধাবিত হইতেছে, প্রতীকারের কোন উপায় পাইতেছি না –কোনদিকেই কুল-কিনারা দেখিতেছি না। এতকাল অন্ধকার রাত্তিতে নির্জ্জনঘরে শয়নকালেও পদাসুর্চের দিকে মনে মনে দৃষ্টি রাথিয়াছি। হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে দেখিতাম ঘাড় বাকান এবং নজর পায়ের দিকে রহিয়াছে। আজ আমার সেই অবস্থা কোথায় গেল ? গুরুদেবের আদেশের উপরে বৃদ্ধি-প্রয়োগ না করিয়া— ঘতদিন অবিচারে অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—তাঁর কুপায় খুব সহজেই ক্লতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু তাঁর আদেশের বা বাক্যের তাংপ্র্য্য কি, তাহা নিজবৃদ্ধি অনুসারে যথন বুঝিয়া লইলাম, পদাসুষ্ঠে নিয়ত দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ স্ত্রীলোকদর্শন না করা -- এইরূপ যথন সিদ্ধান্ত করিলাম: এবং গুরুবাক্য অঙ্গরে অঙ্গরে প্রতিপালন করা, ও **তাঁর** অভিপ্রায় বৃঝিয়া দেইমত কার্য্য করা—এই হুয়ে কোন প্রভেদ নাই এইপ্রকার বৃদ্ধি যথন আমার জন্মিল, তথনই আমার বিষম দর্জনাশের স্থচনা হইল। স্ত্রীলোকদর্শন না করাই উদ্দেশ্য স্বতরাং পদাস্থ্র্যে প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাথা অথবা পায়ের দিকে হেঁট-মন্তকে চাহিয়া থাক।--একই কথা, এইপ্রকার মনে করিয়া দৃষ্টি কিঞ্চিৎ বিস্তার করিতে ইচ্ছা হইল। পরে ক্রমে ভাষা বৃদ্ধি করিয়া স্ত্রীলোকের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন তাদের পা নেখিলেই গা নেখিতে ইচ্ছা হয়। হঠাৎ মুখে দৃষ্টি করিলে, বুকের কল্পনা আসিয়া পড়ে। আজকাল এ সকল ধ্যানেই আমার দিন কাটিয়া যাইতেছে; কুপ্রবৃত্তির বিক্তন্ধে কোন প্রকার

চেষ্টা আমার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। নিজের তীক্ষ বৃদ্ধিতে গুরুদেবের সহজ বাক্যের সৃক্ষ তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছি। গুরুদেব। এখন আমার উপায় কি?

অবসরমত স্থবিধা পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—আপনি পদাস্ঠে সর্বাদা দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে চলিতে বলিয়াছিলেন ; আমি ভাবিলাম স্ত্রীলোক না দেখাই ঐ কথার তাৎপর্য্য; তাই সর্বাদা পদাস্ঠে দৃষ্টি না রাখিয়া অনেক সময়ে পায়ের দিকে মাটির উপরে দৃষ্টি রাখিয়া চলি ; আর দেহ, মন স্থস্থ ও শুদ্ধ রাখিবার জন্মই নির্দিষ্ট সময়ে এক পরিমাণে অপাক আহার করিতে বলিয়াছেন এইরপ ভাবিয়া অ্যাচিতরূপে লঘুপথ্য বস্তু কেহ দিলে গ্রহণ করি— ঠাকুর আমার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন—তাতেই গোলে পড়েছ। ঠিক্ গুরুবাক্য মতেই চলতে হয়। গুরুবাক্যের মর্থ বুঝা কি সহজ ? গুরুবাক্য অমুদারে চললে ক্রমে ক্রমে তার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম গুরুগীতায় পড়িয়াছি—'ময়মুলং গুরোর্ফাক্যং', সমস্ত মন্ত্রের বা শক্তির মূলই গুরুবাক্য অর্থাং গুরুশকি । গুরুবাক্য ধরিয়া চলিলে সাক্ষাংভাবে গুরুব গহিত বা গুরুশক্তির সহিত সহদ্ধ রাখা হয়। নিজে বিচার বৃদ্ধি কল্পনা বা অনুমান ছায়া একটা তাৎপ্য্য ঠিক করিয়া লইয়া দেই মত চলিলে, সাক্ষাংভাবে গুরুব সহিত সহদ্ধ রাখা হয় না । গুরুবাক্যই সার।

## গায়ত্রীর মাহাত্ম। চাকুরের ফাঁড়া,—আদনই নিরাপদ।

প্রত্যহ প্রত্যুবে বুড়ীগপায় যাইয়া স্থান-তর্পণ করি। পরে নিজ আসনে আসিয়া হোমান্তে পাঠ সমাপন করিয়া নাম ও গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি। ঠাকুর গায়ত্রীজপ ক্রমশং বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। গায়ত্রী জপে না কি ব্রহ্মণ্যকেই লাভ হয়। ভাবিলাম ব্রহ্মণ্যতেজে আমার প্রয়োজন কি ? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—খাসে খাসে ইউনাম জপে তো আরও বেশী উপকার; শুধু তা করিলে হয় না ?

ঠাকুর কহিলেন—গায়ত্রী জ্বপত করো। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জ্বপে যে উপকার, গায়ত্রীজ্বপেও তাই হবে। ব্রাক্ষণের গায়ত্রীজ্বপ অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি গায়ত্ত্রীর সংখ্যা ক্রমণঃ বৃদ্ধি করিয়া নিতেছি। বেলা ৯টা হইতে ১১টা পর্যাস্ত টাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি। ঠাকুর এই সময়ে গ্রন্থাহেব ও ভাগবতাদি পাঠ করেন।

১১টার পরে ঠাকুর শৌচে যান। পাতকুয়ার এক কলসী জলে গা ধুইয়া **আ**াসনে আসেন। তিলকদেবার পর দক্ষিণের চৌচালায় যাইয়া সকলের সঙ্গে আহার করেন। আহারাস্তে আমতলায় ঠাকুরের আদন নেওয়া হয়। সন্ধ্যা প্র্যুম্ভ আমতলায়ই বৃদিয়া থাকেন। ১টা হইতে ৩টা পর্যান্ত আমি মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাই। পরে ৫টা পর্যান্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়া নাম করিয়া কাটাই। ভিক্ষা, রান্না ও আহারাদিতে আমার দেড়ঘণ্টা সময় লাগে। ঠাকুর বছবার বলিয়াছেন-সাধনের জন্ম রাত্রিই প্রশস্ত সময়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি তাহা পারিলাম না। এীধর উৎপাত করিলেই রাজি জাগরণ হয়। তথন বাধ্য হইয়া নাম করি। না হইলে হয় না। আজ সমাধি অবস্থায় ঠাকুর একটি বিষম কথা বলিলেন। শুনিয়া আমাদের সকলেরই হৃৎপিও কাঁপিয়া গিয়াছে—অদৃষ্টে কি আছে জানি না। আগামী ১০ই আঘাতৃ পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনসন্ধর্ট ফাঁড়া। দেহরক্ষার সন্তাবনা থবই কম। মহাপুক্ষেরা ঠাকুরকে স্বাদা আসনে থাকিতে বলিয়াছেন। ঠাকুর আসনে থাকিলে মহাত্মারা দেহরক্ষার সর্ব্ধপ্রকার চেষ্টা করিতে পারিবেন। চাকুর আসনে না থাকিলে তাঁদের কোন হাতই থাকিবে না। ঠাকুর বলিলেন—প্রকৃতির গৃতিতে যাহা হয় হউক—এ বিষয়ে আমি কোন ইচ্ছাই রাখিনা। ঠাকুরের ক্থা শুনিয়া অবধি বড়ই ক্লেশে সময় যাইতেছে। ঠাকুরের নিকটে সারাদিন রাত যাহাতে থাকিতে পারি সেরুপ চেষ্টা করিব স্থির করিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যান্ত গুরুলাতারা অনেকে ঠাকুরের নিকটে থাকেন। স্থানাভাব বশতঃ যোগজীবন ঠাকুরের নিকটে প্রের ঘরে রাত্রে শয়ন করেন। উপস্থিত ঠাকুরের শরীর বেশ স্বস্থই দেখিতেছি।

### ঠাকুরের বৈষম্ভাব-কল্পনায় পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রম ত্যাগ।

ক্ষেক্দিন হয় প্রীধর ও পণ্ডিত মহাশ্যের জর হইয়াছিল। ঠাকুর প্রত্যহই উাহাদের কথা জিজ্ঞাদা করিতেন। একদিন প্রীধর প্রবল জরে ক্লেশস্চক শব্দ করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুর তাহার হাত দেখিয়া আদিলেন। পণ্ডিত মহাশ্যের জরের একই প্রকার অবস্থা, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই জানিয়া তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাদা করিলেন না। ইহাতে পণ্ডিত মহাশ্যের অভিমানে বড়ই আঘাত লাগিল। ঠাকুরের বৈষম্য ব্যবহার, এ দক্ষে আর কথনও থাকিব না—শ্বির করিয়া জর আরোগ্যের পরই তিনি আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বিখাদ মহাশ্রহ আশ্রমবাদের ক্লেশ, পুনং পুনং অভিমানে আঘাত এবং ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার দল্ করিতে না পারিয়া পণ্ডিত মহাশ্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

শুনিলাম, তাঁহারা রাস্তায় নানা তুর্ভোগ ভূগিয়া, এখন গয়া আকাশ গদা পাহাড়ে রঘুবর বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখানেই নাকি থাকিবেন। বাবাদ্ধি খুব সেবাপরায়ণ। কোন কটই হইবে না। তিনি উহাদের পাহাড়ে থাকিয়া ভজন সাধনের স্ব্প্রধা ক্রিয়া দিবেন, সকলে এইরূপ বলিলেন।

উহাদের সহক্ষে ঠাকুর কহিলেন—উহারা যদি সঙ্গত্যাগী হ'য়ে, কাহারও সেবা না নিয়ে উদাসীন ভাবে থাকেন, ভঙ্গন সাধন করেন, তাহলে এবার একটি ভাল অবস্থা লাভ কর্বেন। আর যদি হুজনে এক সঙ্গে থাকেন ও অন্থের সেবা গ্রহণ করেন, তাহলে আর সেটি হবে না।

## সাধন কর। গুরুতে নির্ভর বহুদূর।

মধ্যাহে আহারাভে ঠাকুর আমতলায় গেলেন। আজ বড়ই গ্রম পড়িয়াছে। মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে বাতাদ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর কিছুক্ষণ ধ্যানম থাকিয়া পরে নিজ হইতে আমাকে বলিতে লাগিলেন— লোকের গোলমালে সাধন হয় না বলে তুমি কুটীর করতে চেয়েছিলে। এখন দেখ আশ্রম বেশ নির্জন হয়েছে—দিনরাত এখন খুব সাধন কর। সাধনের বিষয় কাহাকেও কিছু ব'ল না। সাধনের বিরুদ্ধ কথাও কারো মুখে শু'ন না। কোন দিকে দৃষ্টি না ক'রে খুব দৃঢ়তার সহিত নিজের কাজ নিজে করে যাও। এখন হ'তে তিতিকাটি বেশ করে অভ্যাস করে নেও। বেশ উপকার পাবে। আহার মাত্র একবারই কর্বে। আহারের মাত্রা ও কাল সর্ব্বদাই ঠিক রাখ্বে। এই ছটি ঠিক থাক্লে কোন অস্থুখই হবে না। এক তরকারী ভাত অভ্যাস হলে ওরু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাবে। ওটি অভ্যাস হলে তুন দিয়ে জলভাত খাবে। ক্রমে ক্রমে তুন ত্যাগ করবে। পরে জল রুটি খেতে পার। আহার বিষয়ে খুব সংযত হবে। মানসিক অধিকাংশ বিকার, চঞ্চলতা ও অস্থিরতা শরারের দরুণ হয়। যে প্রকার আহার গ্রহণ করা যায়, রক্তও <u>শেই প্রকার হয়।</u> মুনটিও তদমুরপই হয়ে থাকে। শুধু জলভাত আহার <u>অভান্ত হলে, দেখ্বে শরীর মন কেমন স্বস্থাকে। আহারের মাত্রা ও</u> সনয় ঠিক রাখা বড় সহজ নয়। সয়য় ঠিক থাক্লেও য়াতা গোলমেলে হয়ে য়য়। তীর্থ ভ্রমণের কালে কোথায় কি জোটে বলা য়য়য় না। বেশী পেলে পরিমাণ মত নেওয়া য়য়, কয় জুট্লেই মুদ্দিল। তীর্থ-পর্যাটন জমাতের সঙ্গে মিশেই ভাল। রাস্তায় বিস্তর প্রলোভন ও ভয় আছে। জমাতে থাক্লে সে সকল উৎপাত হতে রক্ষা পাওয়া য়য়। জমাতে য়ে সকল সাধুরা থাকেন তাঁদের সাধন ভজন, আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বল্তে নাই। যিনি ভজন স্থানে আশান্তি করেন, তিনি সেখানে টিক্তে পারেন না; সারে পড়তে হয়। সাধন না ক'রে কেবল 'গুরু করুবন' 'গুরু কর্বেন' বল্লে কিছু হবে না। গুরুকে বিশাস করে, এই সাধনের ভিতরে এমন একটা লোকও এ পর্যান্ত হয় নাই। গুরুকে বিশাস করা কি সহজ ? যিনি গুরুকে বিশাস করেন, তিনি ইচ্ছামাতে স্পতি স্থিতি প্রলয় কর্তে পারেন। যতকাল অহঙ্কার আছে, পুরুষকার আছে, ততকাল 'গুরু কর্বেন' বল্লে চল্বে না। নিজেরা খাট। নিজেরা না খাট্লে কিছুই হবে নান কেহ সাধ্যমত খাট্লেই গুরু তাঁকে সাহায্য করেন। গুরুর বাকাই গুরু। গুরুষ যাহা ব'লে দেন, তাহা কর্লেই গুরুর কুপা লাভ করা যায়।

খাসে প্রখাসে নাম কর, তা হলেই মহাত্মারা তোমাদের মুক্তি দিতে দায়ী। আর তাঁদের আদেশমত যদি কিছুই না কর—তা হলে আর কি হবে ? সর্বদা খুব সাধন কর—খাসে প্রখাসে নাম কর—সমস্তই লাভ হবে—অভাব কিছুই থাকবে না।

## ঠাকুরের দেহত্যাগের পর কি ভাবে চলিব— নানা প্রশ্ন ও উপদেশ।

আজ মধ্যাক্তে আহারের পর ঠাকুর আমতলায় গেলেন না। পূবের ঘরে নিজ আসনে বসিয়া বহিলেন। মহাভারত পাঠের পর মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ব্যাসনে বসিয়া বহিলেন। মহাভারত পাঠের পর মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

নিজ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা বরিলাম—আপনি কথন দেহত্যাগ

করেন কিছুই তো নিশ্চম নাই। এর পর কি কর্বো? তথন তো

একেবারে একলা পড়বো, কি যে হবে জানি না। সে দিন রাজে বল্লেন— কামভাব থাক্লে বিবাহ ক'রে তাড়াতাড়ি ভোগ শেষ ক'রে নেওয়া ভাল। পূর্বের আমাকে তিনবার বলেছেন্ তোমার আর গৃহস্থি কর্তে হবে না। আপনার সেই বাকা কি অন্তথা হবে ?

ঠাকুর কহিলেন—কেন. তোমার কি বিবাহ করতে ইচ্ছা হয় •ু

আমি—আমার ঐ কথা শুনলেও ভয় হয়। ওরূপ ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই— ভবে কাম ভাব যথন রয়েছে—তথন সাময়িক উত্তেজনায় কুইচ্ছা একেবারে যে হয় না— তাওনা। স্ত্রীদঙ্গে কিন্তু আমার খুব অশ্রদ্ধাও আছে।

ঠাকুর বলিলেন—না, তোমার আর ঘর-গৃহস্থালী হবে না। এ সব সাময়িক উত্তেজনা বা ইচ্ছা কিছুই নয়। এ সব যাবে। স্ত্রীসঙ্গে অঞ্জা থাকলে আর কোন কথাই নাই। আর আমার দেহত্যাগ হ'লেই বা কি ? যা ব'লে দেওয়া হয় তা করলেই আর অভাব থাকবে না। ও সব কথা মনে রাখ লেই হবে। তিন বংসর জল-ভাত খেয়ে অভ্যস্ত হলে, শুধু শাক সিদ্ধ ক'রে খেও। ব্রহ্মচর্য্যে সত্য, অহিংসা ও বীর্য্যধারণই প্রধান সাধন। আর নাম পুর করবে। ছয় বংসর ব্রহ্মচর্য্য হ'য়ে গেলে মনের গতি কোন দিকে যায় বুঝ্বে। তখন যদি বিবাহ করতে একেবারে ইচ্ছা না হয়, তবে গৈরিক ও কৌপিন নিয়ে তীর্থ প্র্যাটন কর্বে। জগন্নাথ হয়ে ক্রেমে চারধাম প্র্যাটন কর্বে। অর্থ কাহারও নিকটে চাইবে না। এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকবে। খেয়া ঘাটে গিয়ে মাঝিকে পার কর্তে প্রার্থনা কর্বে। না কর্লে সেখানে ব'দে পড়্বে। তীর্থ পর্য্যটনে তেমন ইচ্ছা না হলে যতদূর পার ততদূরই কর্বে। তীর্থে গিয়ে সম্বল্প ক'রে তুমি প্রাদ্ধ তর্পণাদি কিছুই কর্বে না। নিত্য ক্রিয়া মাত্র করবে। ঠাকুরদর্শন, সাধুসঙ্গ, স্নানাদি করবে। যত দিন আছ, হোমটি ত্যাগ ক'রো না। অভাভ মালা রাখ বা না রাখ, ক্লন্তাক্ষ চিরকাল ধারণ করো। উপবীত ত্যাগ ক'রো না। তীর্থ পর্য্যটন হয়ে গেলে একটা স্থানে **আসন ক'রে** বদো। কাশীতেই ভাল। ব্রহ্মচর্য্যে যেমন সত্য, অহিংসা ও বীর্যাধারণ প্রধান সাধন, সন্ন্যাসে সেই প্রকার বাসনা ত্যাগ ও সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ

উদ্দেশ্য। বাসনাটি ত্যাগ কর্তে পার্লেই এবার পাড়ি দিলে। নিন্দা প্রশংসাতে মনকে যখন স্পর্শ কর্বে না, তখনই বুঝ্বে বাসনা নষ্ট হয়েছে। এ সকল কথা মনে রেখে চ'লো—তাহলেই আর কোন বিদ্নু ঘট্বে না।

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—চিরকালই কি ভিক্ষা করিয়া আমায় থাইতে হইবে ?

ঠাকুর—ভিক্ষা কিছু কথা নয়। অ্যাচিত ভাবে যাহা পাবে তাহাই নিবে।
শারীরিক পরিশ্রমের জন্ম ভিক্ষা। একটা স্থানে ব'সে পড়্লে, যে যাহা দিবে
তাহাই গ্রহণ কর্বে—তাতে দোষ নাই। একটা কথা মনে রে'খো—কামিনী
কাঞ্চন বিষয়ে সর্কাদাই থুব সাবধান থাক্বে। আ্আয়ই ইউক—আর পরই
হউক, স্ত্রীলোক কাছে ঘেদ্তে দিবে না। আর নিজের কাছে কখনও অর্থ রেখো না। এ কথা কয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রেখো। অর্থ ও স্ত্রীলোক
বডই ভ্যানক।

প্রশ্ন—স্ত্রীলোকে আদক্তি ও অর্থে আদক্তি — এর মধ্যে কোন্টি অধিক অনিষ্টকর ?

ঠাকুর একটু থামিয়া বলিলেন— আদক্তি সর্ব্বেই অনিষ্টকর। তবে স্ত্রীলোকে
আদক্তি অপেক্ষাও অর্থে আসক্তি অধিক অনিষ্টকর। সম্ভোগে অনেক সময়ে
স্ত্রীলোকে আদক্তি কমে। এমনিও সহজে কাটান যায়, কিন্তু অর্থে আদক্তি
জন্মিলে কাটান সহজ নয়। অর্থ যতই পাওনা কেন ভৃপ্তি হয় না। যত পাবে
ততই আরও পাইতে ইচ্ছা হয়।

ব্রহ্মচর্য্য সফল হইল কথন বুঝিব ? তীর্থের প্রয়োজনীয়তা কতক্ষণ ? ঠাকুরের অন্তর্জানের পর কি ভাবে চল্লে তাঁর দর্শন পাইব ?

আজও ঠাকুর মধ্যাহে আহারান্তে প্বের ঘরে নিজ আসনে রহিলেন। মধ্যাহে 
১০শে জাট, ঠাকুরের নিকটে কেংই থাকে না। কথন কথন শান্তি, কুতু, বুড়ো
শনিবার ঠাককণ ও গেণ্ডারিয়ার মেয়েরা আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া যান।
ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম— অক্ষাহ্যা আমার সফল হইল কথন বুঝিব ?

ঠাকুর কহিলেন— স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ে কল্পনাও যথন একেবারে মনে আস্বেনা, স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত ঘূণিত কার্য্য যথন মনে হবে, তথনই ব্রহ্মচর্য্য ঠিক হলো বুঝ্বে।

এই অবস্থা যদি আমার দশ বংসরের পুর্বেই লাভ হয়, তাহলে তথন আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিব কিনা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—হঁ। তা পারবে। আমি বলিলাম—ভিক্ষাতে যে সর্বাত্ত আতপ চাউলই জুটিবে বলা যায় না। সিদ্ধ চাউল দিলে তাহা গ্রহণ করা যায়?

চাকুর কহিলেন—ভিক্ষান্নে দোয নাই। উহা সর্ববদাই পবিত্র। সিদ্ধ চাউলই নিবে। জিজ্ঞাদা করিলাম— আমাকে চিরকাল হোম কর্তে বলেছেন, কিন্তু এমন সময়ও তো হ'তে পারে ঘখন হোম করার স্থবিধা হলো না- হোমের মৃত, বেলপাতা কিছই যদি না পাই ?

ঠাকুর বলিলেন – হোম করার স্থাবিধা না হলে আর কি করবে ? তা না করলে কোন ক্ষতি হবে না। ঘি, বেলপাতা না জোটে—নাই বা জুট্ল। যে কোন ফল, ফুল, পাতা বা খাবার পবিত্র বস্তু মন্ত্রপুত ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিবে। অগ্নি প্রজ্ঞলিত করে যে কোন বস্তু দারা হোম করবে। প্রত্যুহ অগ্নি দেবা চাই।

আমি-তীর্থ পর্যাটনের ফল কি ? তীর্থ পর্যাটনের প্রয়োজন সিদ্ধ হলো, কথন বুঝ বো ?

ঠাকুর বলিলেন—মথন আর তীর্থ পর্যাটনে প্রবৃত্তি থাক্বেনা। যথন নিজের হান্যকেই পবিত্র ভীর্থ ব'লে মনে হবে, তখন আর ভীর্থ পর্যাটনের প্রয়োজন নাই। তথন একটা স্থানে বসে পড় লেই হলো।

আমি-তীর্থ-পর্যাটনের পরে কাশীতে থাকতে বলেছেন, যদি পাহাড়ে থাকতে इंक्डाइग्र?

ঠাহুর—তাহ'লে ত থুব ভালই হয়। তোমার মত বয়ুদে যদি এই সাধন পেতাম, তা হলে কি আর এসব স্থানে থাকি ? তাহ'লে নিশ্চয়ই কোন পাহাড় পর্বতে গিয়ে থাক্তাম। এখন আর দে যো নাই। পাহাড়ে যদি থাক, তাহলে গ্রীত্মের সময়ে বদরিকা আশ্রমে আর শীতের সময় হ্যবীকেশে থেকো। এ সকল স্থানে আহারের কোন অস্তবিধা নাই। প্রচুর পরিমাণে ভোমার আহার পাহাড়েই জুট্বে। অনেক রকম সুখাল ফল আছে—ত। থেয়ে অনায়াদে থাকা যায়। তা ভিন্ন বৌদ্ধদের অনেক মঠ আছে। তাঁরা বড় দয়াল; খুব অতিথি দেবা করেন। ওদৰ স্থানে থাকার কোন অসুবিধানাই।

ঠাকুরের এসকল কথা শুনিয়া কহিলাম— অনেক দিন যাবং একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে খুব ইচ্ছা হইতেছে— কিন্তু সাহস পাইতেছি না।

ঠাকুর আমার কথা শেষ না হইতে বলিলেন—কেন প বলনা, বল।

আমি কহিলাম—এরপরে কিভাবে চল্লে আপনাকে দেণ্তে পাব. কি ভাবে চল্লে আপনার অভাব আমার কথনও ভোগ কর্তে হবে না, জান্তে ইচ্ছা হয়। তথন যে কি কর্বো ভেবে পাই না।

ঠাকুর বলিলেন—দেহত্যাগ হ'লেই বা কি ? যাহা তোমাকে বলা গিয়াছে তাহা ক'রে!, তবেই আর অভাব থাক্বে না। সে সময়ে আরও যেখানে সেধানে সর্বদা খুব ঘন ঘন দেখুতে পাবে।

ি ঠাকুরকে খুব কাতর ভাবে বলিলাম—আমি অন্ত কিছুই চাই না। মুক্তি কি তা চাই না। মুক্তি কি তা আমি জানি না। সেজন্ত আমার আগ্রহও নাই। আপনার অভাব যেন আমার সহু কর্তে নাহয়—গুধু এই চাই। আপনার আদেশ মত চল্তে পার্বো কিনা জানিনা—তবে, চেটা কর্বো নিশ্চয়। যদি ইচ্ছা করে বা আলহ্য করে আদেশ মত না চলি, তবে যত রকম শান্তি আপনার ইচ্ছা আমাকে দিবেন; কিছু ঠিকমত চল্তে পারি আর নাই পারি—খদি চেটা করি, তাহলেই আপনি আমাকে দয়া কর্বেন?

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, তাই। পার আর নাই পার, চেষ্টা কর্লেই হলো। তা'হলেই আর অভাব থাক্বে না, নিশ্চয় জেনো।

আমি – শুনতে পাই মায়িক রূপও নাকি দেখা যায়—তাহ'লে থাটী রূপ ও মায়িক রূপ কি প্রকারে বুঝ্ব ?

ঠাকুর কহিলেন – যাহা যথন দর্শন হবে — তথনই তার বিশেষ সম্মান কর্বে, ভিক্তি কর্বে। দর্শনের সময়ে ওসব কিছু মনে করো না। খুব ভিক্তি ক'রো, কোন প্রকার সন্দেহ মনে এন না। আর কারও নিকট কিছু প্রার্থনা করো না। নিজ হতে যিনি যাহা ক'রে যান—তাহাই ভাল। প্রার্থনা কর্লেই অনিষ্ট হয়ে থাকে। একথা সর্বনা মনে রেখো।

# আমার পাপে ঠাকুরের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত।

বিধির বিপাকে অফুদয়ে আজ বুড়ীগঙ্গায় সান হইল না। বেলা প্রায় ৮টার সময়ে সনাতন বাবুর বাগান বাড়ীতে স্নান করিতে গেলাম। বাঁধান ঘাটের সিডির উপরে কাপড় রাখিয়া একেবারে গলাজলে নামিয়া পড়িলাম। ভব দিয়া যেমন মাথা তুলিয়াছি, ছোটপুকুরের অপর পারে পরমাস্ক্রনরী তিনটী স্ত্রীলোক অকম্মাৎ আমার চোধে পড়িল। সকলেই একবয়সী তক্তণ-যুবতী। দৃষ্টিমাত্রে কেমন যেন হইয়া গেলাম । চমকে পড়িয়া তমুহর্তে চোগ ফিরাইতে ভূলিয়া গেলাম, যুবতীরা চঞ্চলভাবে অঙ্ক সঞ্চালনে বস্ত্রবিপ্র্যান্ত করিয়া ঘন ঘন আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের অসামান্ত রূপের সৌন্দর্য্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ট্র দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, হৃৎপিও আমার চুকু চুকু কাঁপিতে লাগিল। অমনি উদ্লান্ত চিত্তকে অভিকটে সংযত ক্রিয়া ক্রতপদে আশ্রমে আসিলাম। নিত্যক্রিয়া সমাপনাস্তে বেশা প্রায় দশটার সময়ে ঠাকুরের ঘরে গিফা বসিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন—ধীরে ধীরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন— গয়ার পাহাড়ের নিকট ৪ জন ব্রন্মচারী, সকলেই পাহাড়ে উঠ্ছেন। দৃষ্টি পদান্ত্রষ্ঠের দিকে। পশ্চাতে এক ব্যক্তি বেতহাতে। ব্রহ্মচারীরা পদাস্থ্ ছেডে দৃষ্টি করলেই চটাপট বেত। জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন—উহারা চতুঃসন— সনকাদি ঋষি, যোগ-পন্থার প্রথম প্রবর্তক; যোগ শিক্ষা দেন। শিক্ষা দেন, নিজেরা না করলে বেত খান: শিয়্যেরা না করলেও বেতথান। পিছনে থেকে নারদ বেত মারেন। গুরুগিরি কি ভয়ানক ? বাবা! আমি কারও গুরু নই। প্রমহংদজীই গুরু। তাঁকে আর কে বেত মার্বে ? ডিনি যে ব্রহ্মে যুক্ত-স্বয়ং ব্রহ্ম। তিনিই সব করছেন, আমি কিছুই নই। তিনিই সব। তিনি সবই দেখেছন—যে যা কর সব দেখছেন। ভালও দেখ্ছেন, মন্দ্র দেখ্ছেন। ফাঁকি দেওয়ার যো নাই। গুরু সমস্তই জানেন। সাবধান।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। লক্ষা ও জাসে বিষম ক্লেশ হইতে লাগিল। ধানভদ্পের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শিশ্যের অপরাধে গুরুকে বেত থেতে হয় ? ঠাকুর আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া ইন্ধিতে পিঠ দেখিতে বলিলেন; এবং মমতাপূর্ণ স্থানির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বদা অবস্থারই একবার মাত্র পাশ হইতে তাকাইলাম—যাহ। দেপিলাম— আর পারিলাম না। ঠাকুর আমাকে কোন দওই দিলেন না; একটা শাদন বাক্যও বলিলেন না। এমন কি, আমার গুরুতর অপরাধের বিষয় তিনি জানেন, আভাদেও এরপ কিছু প্রকাশ করিলেন না। শিশ্রের উৎকট অপরাধের তীব্র ভোগ গুরু গ্রহণ করিয়া নীরবে ভোগ করিলে, শিশ্যের পক্ষে উহা কিরপ শাদন তাহা ভুক্তভোগীই বৃঝিতে পারেন। অসহ যন্ত্রণাম দারাদিন ছট্ন্ট্ কবিহা কটিটলাম।

### শিষ্যকে অভয় দান। তোমার হয়ে আমি ভুগ্ব।

ঠাকুরের আশ্চর্য্য দয়। ও অদাধারণ সহাত্মভৃতির ফলে, একটি গণ্যমান্ত অবস্থাপন্ন গুরুজাতার অভূত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিশ্বিত হইয়াছি। গুরুজাতাটি বড়ই নিভীক, এক গুঁরে এবং সরল প্রকৃতি। একদিন মনোত্বংথ অভিমানপূর্বাক অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরকে আসিয়া সর্বাসমালে বলিলেন—"গোঁসাই! আপনার এ দাধন আপনি কিরিয়ে নিন। আমি এ দাধন কর্তে পার্ব না।"

ঠাকুর ঈষৎ হাস্তমুধে বলিলেন—কেন কি হয়েছে ?

গুরুজাতা—হবে কি মশাই ? এ সাধন কি কখন আমরা কর্তে পারি ? আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে, সমাজ আছে, দশটা বড়লোকের সঙ্গে সন্তাব, আত্মীয়তা রক্ষা করে আমাদের চল্তে হয়। আমরা কি এ সাধনের নিয়ম রক্ষা করে চল্তে পারি ?

ঠাকুর—শুধু মদ, মাংস, উচ্ছিষ্ট মাত্র খেতে নিষেধ। এ ছাড়া বিশেষ আমার নিয়ম কি আছে ? মাংস, মদ না খেয়ে পার্বে না ?

গুরুজাতা—মশাই মদ, মাংস চিরটা কাল থেয়ে এলাম। ওসব না থেলে আর থাই কি? আজে কাল ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রতা রাধ্তে হলেই ওসব থেতে হয়। আমাদের সমাজ আছে, দশ বাড়ী নিমন্ত্রণ থেতে হয়। ঘরেই ত উচ্ছিষ্ট বিচার চলে না, সমাজে উচ্ছিট-বিচার রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব।

ঠাকুর – আচ্ছা, একটু চেষ্টা ক'রো; ভারপর না পার্লে আর কি কর্বে ? গুরুলাতা—আজে ও কথা আমাকে বল্বেন না। আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বল্তে পার্ব না। ও বিষয়ে আমার কোন চেষ্টাই আসে না। কর্ব কোথেকে ? ঠাক্র—ভালো, নাম তো কর্তে পার্বে ? তা হ'লেই হবে। গুকুলাতা—গোঁদাই! নাম কর্ব কি ? ও তো মনেই থাকে না।

চাকুর—বেশ, তুমি এক কাজ করো। ঐ সময়ে আমাকে স্মরণ করো।
আর এটি জেনে রেখো, তুমি যাহা কিছু অপরাধ কর্বে, তার দণ্ড সব
আমি ভোগ কর্ব। ভোমার অপরাধের জন্ম ভোমাকে আর ভূগ্তে
হবেনা।

ঠাকুর গদ্গদ কর্পে এই কথা কয়টি বলিয়া ছলছল চক্ষে উহার দিকে সম্প্রহে চাহিয়া রহিলেন। তথম গুরুল্লভাটি ইঠাং যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁর সর্কাঙ্ক থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি চীংকার করিয়া ঠাকুরের পায়ের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—প্রভো! আমার অপরাধের দও আপনি ভুগ্বেন? আমার এ প্রাণন্ড যদি য়য়—আজ পেকে আর আপনার আদেশ লঙ্গন কর্ব না। এই বলিয়া গুরুল্লভাটি ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। এখন দেখিতেছি, তাঁর অভ্ত পরিবর্ত্তন। গুরুল্লভাতাদের সঙ্গে ঠাকুরের বিষয়ে আলাপ করার সময়ে তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া মান; এবং আক্ষেপ করিয়া প্রায়ই বলেন, ঠাকুর আমাকে স্থ্যের ধাঁড় করে ছেড়ে দিয়েছেন—আর আমার অপরাধের শান্তি সব তিনিই ভুগ্ছেন; আমার প্রতি তাঁর এ দয়ার কি সীমা আছে প

## ঝড়রষ্টিতে আদনে স্থির।

মধ্যাক্তে আহারান্তে ঠাকুর আনতলায় হাইয়া বদিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তারিদিক অন্ধকার হইয়া আদিল। ঝড় তৃফানের সহিত ম্যুলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুর ধ্যানস্থ। শ্রীধর ও অধিনীকে লইয়া ঠাকুরের মন্তকে ও ছুইপাশে ছাতা ধরিয়া বহিলাম। কোনও প্রকারেই ঠাকুরবে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমরাও ভিজিয়া গেলাম। প্রায় ২ ঘণ্টা পরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। জলের ধারায় কাদার উপরে আসন ধানা উন্টাইয়া কেলিলেন এবং পায়ের ছারা উহা রগ্ডাইতে লাগিলেন। তৎপরে প্রের ঘরে বাইয়া গা পুছিয়া বসন ত্যাগান্তে নিজ আসনে বদিলেন। আমি জিজাসা করিলাম—বৃষ্টির আরক্তে ঘরে আসিলে আর এভাবে ভিজিতে ইইত না। মৃগচর্মধানাও নই হইত না। ঠাকুর কহিলেন— আসনে বস্লোকি আর সব সময়ে আসা যায় ?



মাঠাকুরাণীর। শুখিমিতি নেগেমায়। দেবী। সমাধি মন্দির সেই আমরুফ যাহা হইতে মধুফরণ ও রজপাত হুইয়াছিল গোকামী প্রভুর সাধন-কুটীর

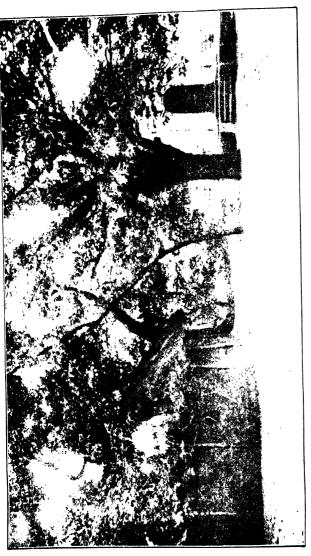

কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অবস্থা আসে। কখনও কখনও নৃত্ন নৃত্ন তত্ব প্রকাশ হয়। ঐসময়ে আসনটা ত্যাগ কর্লে সে অবস্থাটী হারাতে হয়। এজন্ম মৃত্যু স্বীকার ক'রেও মহাত্মারা আসন ত্যাগ করেন না—আসনে স্থির থাকেন।

কৃষ্ণার মৃগের উৎকৃষ্ট চর্মথানা ঠাকুর আজ নই করিয়া ফেলিলেন—বড়ই তৃঃধ হইল। উহা বুড়ীগঙ্গায় দিতে বলিলেন। বছ্গণ আজ ঠাকুর বৃষ্টিতে ভিজিলেন। আজ সমস্ত দিনই থাকিয়া থাকিয়া জল হইল।

### ঠাকুরের ভজনস্থান, আত্রব্যক্ষ মধুক্ষরণ।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার—মেঘের লেশনাত্র নাই, থুব রৌদ্র উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়া বদিলেন। মহাভারত প্রবণান্তে বেলা প্রায় ২ টার সময়ে ঠাকুর বলিলেন— আমগাছ হ'তে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে—দেখুতে পাচ্ছ ় আমি েইট মন্তকে থাকি বলিয়া ওদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। ঠাকুর বলামাত্র একটু মাথা তুলিয়া দেখি, গাছ হইতে অবিশ্রাক্ত শিশির-বিদ্রুর মত কি যেন পড়িতেছে। আমতলার শুষ তৃণপত্ত ও তলসী গাছগুলি তেলপানা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব ও উত্তর্গিকের রোয়াকে ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দুর মত মধু পড়িয়া ভিজিয়া রহিয়াছে। তাহাতে বিস্তর ডেয়ে, পিণ্ডা প্রভৃতি আসিয়া জড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় অসংখ্য মধুমক্ষিক। গুণ গুণ করিয়া ঘূরিতেছে। একপ্রকার দলান্দে চিত্ত প্রফুল হইয়া উঠিতেছে। ঠাকুর আবার বলিলেন-কি, মধু ব'লে বুঝাতে পার্ছ ? এ সময়ে জীধর ও অখিনী আসিয়া পড়িলেন; তাহারা ছ তিনটী শুষ্কপত্র চাটিতে চাটিতে বলিলেন—বাং, এতো বেশ মিষ্টি; মধুই বটে। আমার তেমন বিখাদ হইল না। আমি বৃক্ষের নিয় শাধার তুটী পাতা ছি'ড়িয়া ফেলিলাম, ঠাকুর শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—উ: কি কচ্ছ ? ওভাবে পাতা ভিঁড়তে আছে ? আমি পাতা হুইটা হাতে লইয়া দেখিলাম—ঠিক যেন তরল আঠা মাথানো রহিয়াছে। চাটিয়া দেখিলাম থুব মিষ্টি। তথন আশ্রমস্থ দশবারজনকে থণ্ড থণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া দিলাম। সকলেই আমপাতার মধুর স্বাদ পাইয়া আশ্চর্য হইলেন।

ঠাকুরকে জিজাসা করিলাম—আমগাছে এরপ মধু পড়ে নাকি ?
ঠাকুর,বলিলেন— শুধু আমগাছ কেন ? যে সব বুক্ষের তলায় বহুদিন নিষ্ঠার

সহিত হোম, যাগ, যজ্ঞ, সাধন ভজন, তপস্থা হয়, অথবা যে সকল বৃংক্ষের নীচে মহাত্মা মহাপুরুষদের আসন থাকে, সে সব বৃক্ষ মধুময় হয়ে যায়। সংয়ে সময়ে সে সব বৃক্ষ মধুময় হয়ে যায়। সংয়ে সময়ে সে সব বৃক্ষে মধু ক্ষরণ করে। খুব ভক্তির সহিত পূজা কর্লে জলও মধুময় হয়। শান্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধুপোকা পড়ছে উঠছে দেখে সন্দেহ হল। জল একটু খেয়ে দেখ্লাম, মিষ্টি-মধুর গন্ধ। বহুপ্রাচীন নিমগাছ, ভেঁতুলগাছ দেখেছি, তা থেকে ঝরণার মত মধুপড়ে। কমগুলু ভরে খেয়েছি—পরে অমুসন্ধানে জেনেছি—ওসব বৃক্ষের তলায় কোন সিদ্ধপুরুষের বা মহাপুরুষের আসন ছিল। এই বলিয়া গাকুর একটা বেদের বচন বলিলেন—

\* ওঁ মধুবাতা ঝতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ ওঁ মধুন্ত মুতোষদো মধুমং পাথিবং রজঃ। মধু ছৌরস্ত নঃ পিতা। মধুমালো বনস্পতি র্ম্মাং অস্ত সূর্যাঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবস্তনঃ। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু,

অনেকদিন যাবং শুনিয়া আসিতেছি, আসনের বৃক্ষটীর গায়ে বছ দেবদেবীর চিত্র পড়িতেছে। ভাবিয়াছিলাম ওসব ভাবৃক্তার কথা; আজ ঠাকুরের নিকটে পাড়াইয়া বৃক্ষটীকে ভাল করিয়া দেখিলাম। স্থগোল, স্থল, প্রাচীন বৃক্ষটী পাঁচ ছয় হাত উদ্ধিকে সরলভাবে উঠিয়া চতুর্দিকে সমানায়তনে বিস্তারলাভ করিয়াছে। উহার শাথা প্রশাথা, পত্র পল্লবাদি সমস্তই দেখিতে প্রমন্থলর, সতেজ ও জাবস্ত। বৃক্ষের গায়ে ছোট বড় নানা রকমের চটা উঠিয়া স্থানে স্থানে ওঁকার ও বিবিধ প্রকার মূর্তি স্প্তি হইয়াছে। গ্রীমকালে মধ্যাহে প্রচন্ত রোজের সময়েও বৃক্ষতল। উত্তপ্ত হয় না; উদয়াস্ত শীত্র ছায়া রহিয়াছে। একটু বসিলেই শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়; মন প্রাণ প্রকল্ল হইয়া উঠে। আম্বর্ক্ষের সংলগ্ন প্রক্ষিকের তাকুরের আসন। উত্তর ও দক্ষিণদিকে তুই পাশে স্কলর স্কল্পন সিম্বকর তুলসী বৃক্ষ। সম্মুধ্ধ ধুনীর কুণ্ড। আসনের ১৫।২০ হাত অস্তরে দক্ষিণদিকে পরিকার পুক্ষিণী থাকায় বায়ুর স্বচ্ছন্দ গতি। পূর্কাদিকে অঙ্গনের পূর্বধারে ছোট ছোট কাঁটা

<sup>\*</sup> বায় মধু বহন করণন। সমূহ সকল মধু করণ করণন। আমাদের ধার্যাদি ওধধি সমূহ মধুপূর্ণ শিষ্য প্রদান করণন। রাজি সকল মধুরূপ হউক। উদা সকল মধু যুক্ত হউক। পার্থিব ধ্লি সমূহ মধুক্ল প্রসব করক। কর্ষা মধুম্ব হউক। আমাদের পিতৃপণ মধুমুক্ত ইউন। আমাদের বনস্পতি সমূহ মধুক্ল প্রসব করক। ক্র্যা মধুমুর হউক। আমাদের ধেনুগণ মধুমুর্জ্ব বহী হউক।

গাছের ও লতার বেড়া: দেখিতে বড়ই মনোরম। সারাদিনই এই স্থানটী নীরব নিস্তব্ধ, পাখীর কলরব ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না। অপরাক্তে গুরুত্রাতারা ও দর্শনাধীরা আদিয়া উপস্থিত হইলে ঠাকুরের সঙ্গে এখানে দেখা সাক্ষাৎ ও ধর্মপ্রসঙ্গ হয়। মধুময় বৃক্ষ জীবনে আর কখনও দেখি নাই – গাছের সমস্ত গুলি পাতা ঘেন জল দিয়া ধুইয়া রাখিয়াছে—অবিশ্রান্ত উহা হইতে কোয়াসার মত মধুক্ষরণ হইতেছে। অপুর্ব্ধ দৃশ্য।

### কুসগ্ন—তার হেতু।

গত রাত্রি আমার এক বিষম রাত্রি গিয়াছে। ছুটীবার কুম্বপ্রে আমাকে কাতর ও কলুষিত করিয়াছে। শরীর আজ নিস্তেজ, অবসম-মনটাও অবসাদ-৮ই আধাত। গ্রন্থ, উদ্বেগপূর্ণ। কোন প্রকারে স্নান তর্পণ ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলাম। ঠাকুরের নিকটে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। শিরংপীড়ায় বড়ই **অস্থির** হইয়া পড়িলাম। আদনে বদিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইতি মধ্যে এমন কি অনিষ্ম করিয়াছি, বাহার ফলে আমার এই তুর্দ্ধা ঘটতে পারে? মিষ্টি থাইতে আমার নিষেধ দত্তেও প্রশাদিন লোভে প্রিয়া কতকগুলি আম ও কাঁচাল খাইয়াছিলাম। গত কল্য ঝড় বৃষ্টিতে বেলা ঠিক না পাইয়া রাত্তিকালে রামা করিয়া আহার করিয়াছি। ইহা ছাডা আর একটা অজ্ঞাত অত্যাচারও ঘটিয়াছে—গতকলা অপরাক্তে তিন্টার সময়ে সম্রান্ত পরিবারের ক্ষেক্টা স্থশিক্ষিতা মহিলা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আশ্রমে আদিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছই তিনটা আমার বহু দিনের পরিচিত। ও বিশেষ ঘনিষ্ঠা ছিলেন। সেই সময়ের একটা মহিলা কিছুকাল পূর্বে আমি কঠোর বৈরাগ্য পথ অবলম্বন করিয়াছি—সংসারস্ত্রপে জলাঞ্জলি দিয়া সন্মাসী হইয়াছি, শুনিয়া উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উত্যোগ করিয়াছিলেন। শুনিলাম তাহারা নাকি আনিমেযে মনোযোগ পুর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া আমাকেই দেখিয়া গিয়াছেন। আমি হেঁট মন্তকে ছিলাম বলিয়া কিছুই জানিতে পারি নাই। বোধ হয় তাহাদের ভাব হুণ্ট দৃষ্টিতে আমার অন্তরের দূষিতভাবকে জাগাইয়া দিয়াছে; তাহারই এই পরিণাম।

# ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে পদ্মগন্ধ ও মধুক্ষরণ।

আজ ঠাকুরেরও শরীর স্বস্থ নয়। মধ্যাহে আমতলায় গেলেন না। আমি মাথার যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ কবিলাম। ঠাকুরকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিলাম— আন্ধ মহাভারত পাঠ করিতে না বলিলে বাঁচি। ঠাকুর একটু পরেই মাথা তুলিয়া বলিলেন—আমার মাথাটী একবার দেখ ত! পিঁপড়ায় বড় কাম্ডাচ্ছে।
মহাভারত পাঠের পর প্রায় প্রভাহই কিছুক্ষণ ঠাকুরের মাথা দেখিয়া থাকি। জাটার ভিতর হইতে রাশীকৃত ছারপোকা ও উকুন বাছিয়া ফেলি। ঠাকুর আন্ধ পিঁপড়ার কথা বলায় ভাবিলাম—মাথায় পিঁপড়া থাকিবে কেন? বোধ হয় উকুন বা ছারপোকায় কাম্ডাইতেছে।
মাথায় হাত দিয়া দেখি, জাটার গোড়া একেবারে ভিন্ধা রহিয়াছে। কেহ যেন সমস্ত মাথায় তেল দিয়া রাগিয়াছে। ঘাড়ে ও উভয় কাণের পাশে বিতার পিঁপড়া। প্রায় প্রভাইই জাটা বাছিবার কালে ঠাকুরের মাথা সামান্ত ভিন্ধা দেখিতে পাই। গরমে ঘর্মো মাথা ভিজিয়া যায়—আমার এইরপই ধারণা ছিল। আন্ধ অতিরিক্ত ভিন্ধা দেখিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—আন্ধ সমস্ত মাথা ভিজে গিয়ে জাটার গোড়ার চুলগুলি চপ্ চপ্ কর্ছে।

ঠাকুর—কিরূপ গন্ধ ?

আমি-পদ্মের মত গন্ধ।

ঠাকুর—হাঁ, তাই। ঐ গন্ধ পেয়েই পিঁপড়া এসেছে।

ঠাকুরের মন্তক স্পর্শমাত্র ছই মিনিটের মধ্যেই আমার মাথা ধরা কমিয়া গেল, শরীর বেশ স্বস্থ বোধ হইতে লাগিল, মনটাও থুব প্রফুল হইল, সরসভাবে আপনা আপনি নাম চলিতে লাগিল। বিশ্বিত হইয়া আমি ঠাকুরকে ছাড়িয়া দিয়া একটু তফাতে যাইয়া বসিলাম; নানা প্রকার ভাবিতে লাগিলাম। ঠাকুর আমাকে আবার জটা বাছিতে বলিলেন; আমি জটা বাছিতে বাছিতে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সমন্ত মাথায় চুলের গোড়ায় সাদা সাদা পাতলা মোমের মত দেখিতেছি, তোলা যায় না—চুলে জড়িয়ে যায়, এগুলি কি প

চাকুর—যা বল্লে তাই, মোম। জমাট হয়ে হয়ে ওরূপ হয়েছে।

আমি—কিছুদিন থেকে আপনার মাথা, ঘামে প্রায় সর্কানাই ভিজা থাকে, দেখুতে পাই।

ঠাকুর— ঘাম নয়। ঘাম ত শুকিয়ে যায়। ঘাম কি জা'মে মোম হয় ? প্রতিদিন দেখ্ছ, বুঝুতে পাচ্ছ না ?— ধ্যে মধু!

আমি—মান্তবের শরীর দিয়েও মধু চোয়ায় পু

ঠাকুর—হাঁ, গাছের যেমন দেখেছ তেমনই। একটু পরে ঠাকুর আবার বলিলেন—গাছের নীচে বসা এখন স্থবিধা নয়, কত ডেয়ে পিঁপড়েও মাছি এসে মাথায় পড়ে। এখন ঘরে থাকাই ভাল।

কম্মেকদিন যাবং ঠাকুরের শরীরে দর্ব্বদাই বিন্দু বিন্দু ঘামের মত দেখিয়া আসিতেছি— বেগে বাতাদ করাতেও তাহা ওকায় না দেখিয়া সময়ে সময়ে সন্দেহও জ্ঞানিয়াছে -- কিন্তু জিজ্ঞাদা করিতে দাহদ পাই নাই। ঠাকুর দময়ে দময়ে ভিজা গামছা লইয়া নিজেই গা পুঁছিয়া থাকেন, পিঠে হাত চলেনা বলিয়া আমি পিঠ পুঁছিয়া দেই। প্রচুর পরিমাণে তৈল মাথিয়া স্থান করিয়া উঠিলে যেরূপ দেখায়, ঠাকুরকে কয়দিন যাবৎ দেই প্রকার দেখিতেছি। মান্তবের শরীর হইতে ঘর্মাকারে মধু বাহির হয়, কোথাও গুনি নাই, কোন পুতকেও পড়ি নাই। ঠাকুরের এ যে সমন্তই অভত দেখিতেছি। মিগ্ন, স্থমিষ্ট পদাগদ্ধে সর্ববদাই ঘরটা আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। বোল্তা, প্রজাপতি ও মধুমাছি ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের মাথার উপরে ছুই চারি পাক ঘুরিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; হাতপাথার ঝাপটা হাওয়াতে ভাহারা ঠাকুরের শরীরে বা মন্তকে বদিবার অবসর পাইতেছে না। অসংখ্য পিপড়াও সময়ে সময়ে ঠাকুরের আসনের ধারে ও উপরে আসিয়া পড়িতেছে। দেখিলেই উহা ঝাড়িয়া সরাইয়া দিতেছি। ঠাকুর নতমন্তকে মুদ্রিত নয়নে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তৈলধারার মত অবিরল অশ্রু বর্ধণে ঠাকুরের বক্ষত্বল ভাসিয়া কৌণীন বহিব্বাস ভিজিয়া যাইতেছে। ধ্যানমগ্লাবস্থায় ঠাকুরের মন্তক প্রতি খাদ-প্রখাদে ধীরে ধীরে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে বামনিকে হাঁটুর উপরে আসিয়া পড়ে। ঠাকুর এই অবহায় ৮।১০ মিনিট কাল থাকেন, পরে উঠিয়া বদেন। পুনঃ পুনঃ এইভাবে পড়িয়া উঠিয়া অপরাহু ৪টা পর্যান্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ঠাকুরের দেহে যে সকল অভুত অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা আমার ব্যক্ত করিবার উপায় নাই; ঠাকুরের অসীম রুপাতে দর্শন করিয়া ধন্ত হইয়া যাইতেচি।

# यश्चरितारवत (रुष्ट्—डिश्रातना।

ঠাকুর অনেককণ ধ্যানস্থ ছিলেন, মাথা তোলা মাত্র আমার জ্লশার কথা সমস্ত জানাইলাম।

ঠাকুর কহিলেন—কতবার তোমাকে ব'লেছি ওতে কোন অনিষ্ঠ হয় না।

অনর্থক সংস্কারে রুখা রুখা কট্ট পাও কেন ? ইচ্ছা করে বীর্য্য নট্ট কর্লেই অপরাধ হয়। তাতে অনিষ্টও হয়।

জামি—ব্ৰদ্ধাৰ্যে বীৰ্য্যবাৰণই প্ৰধান সাধন। যেৱপেই হউক তাহা নষ্ট হলেই কষ্ট হয়।

ঠাকুৰ – স্বপ্নদোষ যেৱাপ তোমার হয়, তাতে বীৰ্য্যধাৰণের কোন ক্ষতিই
করে না। বীৰ্য্যধাৰণ ঠিক মতই হচ্ছে।

আমি— ওরূপ হ'লে শরীর থে অস্তৃ হয়—নিতেজ, মবসম হ'লে পড়ে; মনে ক্রি থাকে না, সাধন করিতে পারি না, আপনার কাছে ঘেঁসিতেও প্রবৃত্তি হয় না। স্বপ্রদোষ আমার কেন হয় ?

চাকুর কহিলেন—ও সব অনেক কারণে হয়। তার উপায় সহজ নয়। তবে সাধারণ নিয়মগুলি তো রক্ষা ক'রে চল্তে পার ? রসাস্বাদনের লোভটী ভাগা কর।

আমি –চেষ্টা তো কম কর্ছি না, হ্যরান্ হ'য়ে প'ড়েছি—আর পারি না।

চাক্র—হয়রান্হ'থেছ সে কিছু নয়। হয়রান্হ'লেও চেষ্টা কর্তে হবে।
এ কি একদিন ছদিনের কাজ ? এই ব্রহ্মচর্য্য পূর্বের ঋষিকুমারেরা ছত্রিশ বংশর
কর্তেন। কেহ কেহ বা বার বংশর কর্তেন। কিন্তু ছটি বংশরের পূর্বের
কথনও ঠিক হয় না। ভূমিও খুব চেষ্টা কর—হঠাং যে হবে তা নয়, ক্রমে
ক্রমে সব হবে। কাম ক্রোধ লোভাদি যথন ছুট্বে— মাপনা আপনি ছুট্বে।
কিন্তু তা ব'লে চুপ ক'রে ব'দে থাক্তে নাই। অভ্যাদ কর্তে হয়। এখন
খুব অভ্যাদ কর।

একট্ থামিল ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন যে পথ ধ'রে চ'লেছ তাতে আহারের নিয়মটি খুব ঠিক্ রেখে না চল্লে ক্ষতি হবে। আহারের পরিমাণ যেমন প্রত্যাহ সমান থাক্বে, আহারের সময়টিরও ব্যতিক্রম না হয়। এ ছটির কোন প্রকার আনিয়ম হ'লেই শরীর অস্ত্রন্থ হবে। নিজের নিয়মের বিরুদ্ধে কারও কোন প্রকার উপরোধ, অসুরোধ শুন্বে না। যে কোন প্রকারের মিষ্টি তোমার পক্ষে অনিষ্টকর—বিষবৎ উহা ত্যাগ করবে।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সমস্তই ব্ঝিলাম। আমার স্বেচ্ছাকৃত অনিয়মের কথা উল্লেখ করিয়া যদি এ সকল উপদেশ দিতেন—আমি সহ্ করিতে পারিতাম না। আমার ফেটি বিষয়ে কিছুই যেন জানেন না—এ ভাব দেখাইয়া, প্রয়োজনীয় কথাগুলি মাত্র বলিলেন, ইচাতে বড়ই লজ্জিত ইইলাম।

#### আলদর্শন, ছায়াদর্শন, জ্যোতিঃদর্শন।

শেষরাত্রে তন্ত্রাবস্থার দেখিলাম, আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করিয়া নাম করি । তিক থেন
১০ই—আগাড়:

অবস্থাং বিকিমিকি করিয়া নিজের রূপ প্রকাশিত হইল। ঠিক থেন
আয়নায় নিজের মূখ নিজে দেখিতে লাগিলাম। পরিক্ষার দেখিলাম
ভত্রবর্গ, উজ্জ্বল, পরিত্রমূত্তি, মুভিত্রমন্তক, শিখা–বিশিষ্ট রাজ্ঞণ আমার পানে চাহিয়া
আছেন। দেখিতে দেখিতে আমি আনন্দে থিকল ইইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরেই
বাহাজ্ঞান হইল, জাগিয়া উঠিলাম। সমন্ত দিন চিন্তটি সরস ও প্রফুল্ল রহিল। মধ্যাকে
অবসর বুরিয়া ঠাকুরকে সমন্ত বলিলাম; তিনি ভনিয়া কহিলেন— এরূপ দেখা ভাল।
জাপ্রতাবস্থায় যথন ওরূপ দর্শন হবে তথনই ঠিক হলো। একেই আত্মদর্শন
বলে। কাম কোধাদি রিপু থাক্তে যে আত্মদর্শন হয় তাহা স্থায়ী হয় না।
সময়ে সময়ে দর্শন হয় মাত্র। আর রিপু সমস্ত দমন হয়ে গেলে যে আত্মদর্শন
হয়, তাহা আর ছোটে না স্থায়ী হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কালো, অস্পষ্ট ছায়ার মত অসুষ্ট পরিমাণ মহুয়াকৃতি যে সর্কাদাই এদিকে ওদিকে দেখতে পাই, তাহাও কি এই ?

ঠাকুর—না, তা নয়। সে ভিন্ন। আত্মদর্শন তা নয়।

আমি—হোমের সময়ে আগুনের মধ্যে গৈরিক বসন পরা অঙ্কৃষ্ঠ পরিমাণ অস্পষ্ট মহুয়াকৃতি দেখতে পাই—

ঠাকুর-- হাঁ, চিত্ত শুদ্ধ যত হবে, ততই উহা পরিষ্কার দেখ্তে পাবে।

আমি—উজ্জল শুল-জ্যোতি: যাহা সর্বাজণই চক্ষে লে'গে র'য়েছে, কধন ও কধন ও ভাহা অত্যক্ত উজ্জল দেখতে পাই, আবার কোন কোন সময়ে মান হয় কেন ?

ঠাকুর—চিত্ত যত শুদ্ধ ও পবিত্র থাক্বে, ঐ জ্যোতিঃ ততই উজ্জন দর্শন হবে। চিত্ত মলিন ও অপবিত্র হলে জ্যোতিঃ অস্পত হয় ও ক্রমে অদৃত্য হয়; চিত্ত শুদ্ধির সঙ্গে সংস্থা কমশং উজ্জ্বল হয় আর নানাপ্রকার সুন্দর স্থুনর জ্যোতিঃ দেখায়।

আমি—কিছুকাল যাবং কথা বলিতে গেলেই আপনা আপনি মনে আসিয়া পড়ে 'সত্য বলিতেছি কি না'— অমনি কথা বলায় বাধা হয়, ভাবিয়া কথা বলায় কথা অলপ্ত হ'য়ে পড়ে।

চাকুর—ইহাই প্রণালী; একদিনেই কি সব হয় ? প্রণালী ধ'রে চল্তে থাক, অবস্থা সময়ে হবে। রাস্তায় চল্তে চল্তে লক্ষ্য স্থানের জক্ষ উদ্বেগ ভেশি ক'রে লাভ কি ? সত্যবাদী কি একদিনেই হওয়া যায়! এতই সহজ! কথা বলার সময়ে এ প্রকার মনে হলেই সত্য কথা বলা যায়। এই প্রণালী। কোন অবস্থালাভের জন্মই ব্যস্ত হ'য়ো না। প্রণালী মত চল্লেই ভোমার কর্ত্তব্য করা হ'লো, অবস্থা যথন হবার হবে; সে জন্ম উদ্বেগভোগ অনর্থক। কাজটি করে পেলেই হলো।

## অবস্থালাভ বা ঠাকুরের সেবাভোগ একই কথা।

চাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম। চাকুর প্রাণপণে উৎসাই উন্থানের সহিত সাধনভন্ধন ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে বলিতেছেন। অবচ 'তাহাতে কোন অবস্থালাভ ইইবে'—এরূপ করনা করিতেও নিষেধ করিতেছেন। কলে উদ্দেশ্যন্থ ইইলে কর্মে উৎসাহ বা প্রবৃত্তি জনিবে কি প্রকারে? ফলের জ্মাই তো কর্ম করা। চাকুর পুন: পুন: বলিয়াছেন—'অবস্থালাভ সাধনসাপেক নয়, উহা রুপাসাপেক্ষ।' অপ্রাক্ত অবস্থা সমগ্যই শুক্তদেবের হাতে—তিনি দয়া করিয়া দিলেই তাহা পাইব, নচেৎ সহস্র সাধন ভঙ্গনেও উহা লাভ ইইবে না। চাকুর সয়য় ফলদাতা। তিনি য়েয়নই পরম দয়াল, তেমনই আবার মহাসম্থা, স্তরাং যে কোন মূহুর্ভে তিনি আমাকে রুপা করিতে পারেন, এরূপ প্রত্যাশা সর্বনাই আমি করিতে পারি। চাকুরের আদেশ মত কার্যগুলি সমস্তই আমি করিয়া য়াইব, অথচ তাঁর নিকটে কোন প্রকার শুভ অবস্থা আকাজ্যা করিব না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব ইইবে ? চাকুরের এ কথার তাৎপর্য্য কি, কিছুই বুঝিতেছি না। মনে হইতেছে, চাকুরের মাদেশে সাধন ভঙ্গন ও নিয়ম প্রতিপালন যেমন আমার কর্তব্য, আমাকে যাবতীয় উৎরুষ্ট অবস্থা দান করাও সেই প্রকার চাকুরেরই কার্য্য। আমার কর্তব্যপালনে পদে পদে শিবিলতা ও অক্ষমতা জনিতে পারে, কিন্ধু চাকুরের কার্য্যে কথনও বিন্দুমাত্র অক্ষথা

হওয়ার যো নাই; কারণ তিনি মহাসম্থা। ঠাকুর আমাকে কোন অবস্থা দিন আকাজ্ঞা করা, আর তিনি আমার জন্ম কিছু কল্পন ইচ্ছা করা একই কথা। আমাকে কুপা করা অর্থই যথন আমাকে সেবা করা দাঁড়াইতেছে, তথন প্রাণান্তেও, ঠাকুর আমাকে কুপা করন—কোন অবস্থা দিন, এরপ ইচ্ছা আমি করিব না। ওরূপ আকাজ্ঞা করা গুকতর অপরাধ বলিয়াই মনে হয়। এই জন্মই বোধ হয় অহুগত ভত্তেরা কোন প্রকার ফল আকাজ্ঞানা করিষা গুধু আদেশ পালন ও সেবাতেই প্রমানন্দ লাভ করেন। তাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন।

#### স্বথে গুরুরূপে আদেশও অসত্য হয়।

গতকল্য ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি ভিতরে ভিতরে একটা উদ্বেগ চলিয়াছে। সাধন ভজন ও নিয়ম প্রতিপালনের সহিতই যথন আমার সহন্ধ, উহার ফলাফলে যথন আমার কোনও হাতই নাই, তথন কোন অবহা লাভের লোভে পড়িয়াই হউক বা অহুরাগবশেই হউক—কার্যাটি ইলৈই হইল, কার্যাটির সঙ্গেই মাত্র আমার সন্ধন্ধ। কিন্তু কোন অবহা লাভের লোভে সাধন ভজন করিলে অনিষ্টেরও আশন্ধা আছে, ঠাকুর এইরূপ বলিনেন কেন ? পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—অবহা লাভের প্রত্যাশা ভো একমাত্র শুকুরই উপরে, স্তেরাং অনিষ্ট হবে কিরপে ?

ঠাহুর—তা কি সহজ ? তুমি একটা অবদ্বা লাভের জন্ম বহুকাল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করে আস্ছ, হচ্ছে না। একটি সাধু এসে বল্লেন—এরপ কর, হবে। তখন সেটি না করা কি সহজ কথা ? এই প্রলোভন কেহ সহজে ছাড়াতে পারে না। ওরূপ ক'রে অনেকেই বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। স্বপ্নেও এরূপ প্রলোভন উপস্থিত হয়।

আমি—স্বপ্নে দেখ্লাম গুরু এসে একটা আদেশ ক'রে গেলেন বা উপদেশ দিলেন, তাও কি অসত্য হয় ?

ঠাকুর—হাঁ, তাও হয়, গুরুর রূপে অক্টেও এসে পরীক্ষা কর্তে পারেন। আমি—ভবে উহা গুরুরই আদেশ কি না, সভ্য কি মিখ্যা কিরুপে বৃষ্ব ? ঠাকুর—নাম কর্লে যদি ঐ রূপ অদৃশ্য হয়ে থায়, ভা হলেই বৃষ্বে ঠিক নয়। আর নাম কর্লেও যদি থাকে তা হলেই সত্য মনে কর্বে। নাম করলে ক্থনও মায়া, অসত্য টিকৃতে পারে না।

আমি—স্বপ্লের অবস্থায় যদি নাম কর্তে স্মরণ না হয় তা হলে কি কর্বো ? যথার্থ গুরু কিনা তাই বা কি প্রকারে বুঝ্বো ?

# বোলতার দংশন। হিংসাজনিত অপরাধ থণ্ডন। তু'টী হিংসার স্মৃতি। কারও প্রাণে আঘাত দেওয়াও হিংসা।

মধ্যাক আহার কালে ঠাকুরকে পরিবেশন করিয়া দরজার ধারে দাঁড়াইয়া আছি। একটা বোলতা আদিয়া হঠাং আমার বাম হাতে পড়িয়া কামড়াইয়া গেল। বিষাক্ত ক্ষ্দে বোলতা, মনে হইল যেন জলস্ক লোহার কাঠি হাতের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিল। আমি যন্ত্রণায় অন্থির হইয়া পড়িলাম। বারান্দায় আদিয়া ছু চা'র বার হাত আছ্ ড়াইয়া ডলিয়া মলিয়া অতি কটে একটু স্থির হইলাম। ঠাকুরের আহারাক্তে মহাভারত লইয়া যেমন ঠাকুরের নিকটে বিদিয়াছি, আর একটা বড় বোলতা হাতের ঠিক সেই স্থানেই আদিয়া উড়িয়া পড়িল এবং ছল বদাইয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে হাতথানা আমার ফুলিয়া উঠিল এবং অবশ হইয়া গেল। একটু পরে মহাভারত পড়িবার উজোগ করিতেছি, এমন সময়ে আর একটা বোলতা আদিয়া এ হাতের ধারেই ভন্ ভন্ করিতে লাগিল, এবং পুনং হাতের উপরে উঠা-পড়া করিয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনায় অত্যন্ত বিশ্বিত হইয়া ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর কহিলেন—বোলভার প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করেছ ? আমি—না!

ঠাকুর বলিলেন—ভগবান্ সর্বভিত্তে রয়েছেন। হিংসা কর্তে নাই, কোনও প্রাণীকেই কট্ট দিতে নাই। মাসুষ তা পারে না বটে, কিন্তু থুব সাবধান হতে হয়। আজ ভূমি প্রাণী হিংসা করেছ. কতকগুলি প্রাণীকে খুব ক্লেশ দিয়াছ। তাই ভগবান্ বোলতার ভিতরে থেকে তোমাকে জানায়ে দিলেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া স্মরণ হইল আজ কতকগুলি প্রাণী হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি।
ঠাকুরকে বলিলাম — আজ সকালে আসনে অসংখ্যা পিণ্ডা উঠেছিল, একটা একটা ক'রে
তুলে ফেলা যায় না। তাই অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বাটো দিয়ে ঝেড়ে ফেলেছিলাম।
তাতে অনেকগুলি মারা গিয়াছে। আপনার আহারের সময়েও চিনি বাছিতে কতকগুলি
পিণ্ডার হাত পা ভালা গিয়াছে।

ঠাকুর—যাক্, ভগবানের বড় দয়া। তোমার দোষ দেখেই তিনি এই শিক্ষা দিলেন। পুনঃ পুনঃ বোলতা এদে একই স্থানে নাকাম্ড়ালে তোমার মনোযোগ হ'ত না, এতে তোমার এপর্যান্ত হিংসা জনিত সমস্ত অপরাধ কেটে গেল।

ঠাকুরকে আমি বলিলাম। একবার ছোটবেলা, তথন আমি নেংটা থাকি, একদিন বুষ্টর পুরু ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি ছাঁচতলায় জল জমিয়াছে। একটি কেঁচো জল হইতে উঠিবার জন্ম চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে নাঃ আমি একটা কাঠি দ্বারা উহাকে জলের উপর তুলিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে আদিয়া দেখিলাম অসংখ্য বড় বড় লাল পিঁপ ড়ায় উহার সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়াছে, কেঁচোটি ছট্ফট্ করিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত কট্ট হইল ; মনে হইল আমি যদি জল হইতে ইহাকে না তুলিতাম, কেঁচোটির এ দশা হইত न। (कॅरांगिरक वांगांडेवांत जा छेपांच नांडे वृक्षिया छेशांक जावांत जान किनाम। তথন কতকগুলি পিণ ড়া জলে ডুবিয়া মরিয়া গেল, কতকগুলি জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। জলের উপরের পিশ্ড়াগুলিকে বাচাইতে, জল হইতে একটা একটা করিয়া তলিতে লাগিলাম। কয়েকটি পিপ ড়ায় আঙ্গুলে কামড়াইয়া দিল, তাহার জ্ঞালায় অস্থির হইয়া স্বিয়া প্রিলাম। কেঁচোটির যন্ত্রণার চিত্র এখনও সময়ে সময়ে মনে হয়—ভুলিতে পারি নাই। ছেলেবেলা সমবয়স্কদের দঙ্গে মিশে কচ্ছপ ও মংস্থাদি ধরেছি—কভ মেরেছি। তারপর আর একটা গুরুতর অপরাধ করেছিলাম, এখনও সর্বাদা তা মনে হয়—ভুলতে পারি না। একদিন আমার মাঠাকুরাণীর আহারের সময়ে একটা বিড়াল ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করলো। বিড়ালটাকে তাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও পার্লাম না। তথন একথানা মোটা কাঠ বিভালের গায়ে ছুঁড়ে মার্লাম। কাঠথানা বিভালের ঘাড়ে পড়ল। অমনি বিড়ালটি প'ড়ে গেল, নাক কান দিয়ে রক্ত ছুট্ল-গর্ভবতী ছিল-পেটের ভিতরে ছানাগুলি নড্চড় কর্তে লাগ্ল। বড়ই কট হ'ল; অমনি পুরোহিত এনে বিড়ালের ওজনে লবণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর্লাম। সজ্জানে জীবনে আর কথনও জীবহত্যা করেছি

বলে মনে হয় না। ঠাকুর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং **যাক্, যাক্ ব**লিয়া আমাকে থামাইয়া কহিলেন—

তুমি থ্বই অস্থায় করেছিলে। উঃ কি ভয়ানক! যা হ'ক, সেজস্থ আর তোমার কোন শাস্তি পেতে হবে না। বোলতার কামড়েই তোমার দকল অপরাধের শাস্তি হয়ে গেল। এ পর্যান্ত যত হিংসা করেছ, ওতে সমস্তই নম্ভ হয়ে গেল। এখন আর তোমার কোন পাপই নাই। এখন হতে থ্ব সাবধান হ'য়ে চল। আর কখনও হিংসা ক'রো না। একটী গাছের পাতাও ব্থা ছিঁড়্বে না। কারও প্রাণে আঘাত দিবে না। কটুবাক্য ছারা কারও প্রাণে দারুণ আঘাত দেওয়াও প্রাণী হিংসার তুল্য পাপ, এটী মনে রেখো।

# আড়ালে থাকিয়া চাকুরের কুপা—প্রত্যক্ষ অনুভূতি— দৈনিক পাপ স্থালনার্থ পঞ্চ্নার উপদেশ।

আন্দর্যা দেখিলাম! ঠাকুরের বাক্যমাত্রে আমার দেহটি হাল্কা বোধ হইতে লাগিল।
শরীরের যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। চিত্তে প্রফুল্লতা ও মনে অনির্কচনীয় আনন্দ
অন্তর্য করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের অদীম দয়া দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া রহিলাম।
জ্ঞাত ও অক্সাত্রসারে প্রতিদিন অসংগা প্রাণীহতাং করিতেছি, অসংখ্য জীবের
ক্রেশের কাবে ইইতেছি। সমস্ত জীবনের সংকাষ্য ও পুণার ফলেও বোধ হয় একটী
দিনের ছয়ায়্য ও অপরাধের স্থালন হওয়া সন্তব নয়। ২০১টা সামান্তা বোলতার কামড়ে
আর কতটুকু পাপের দও বা প্রায়ন্তিত্রই বা হইতে পারে। সহস্র বৃশ্চিক দংশনের
যাতনাও তো একটা ক্ষুত্র প্রাণীর অঙ্গভঙ্গের ক্রেশের সহিত তুলনা হয় না। ঠাকুর নিজকে
আড়ালে রাথিয়া আমাকে কপা করিতে যাইয়া বোলতার কামড় উপলক্ষ করিলেন
—ইহা পরিকার বৃর্ঝিলাম। বছকণ হয় বোলতায় আমাকে দংশন করিয়াছে, সেই হইতে
দৈহিক দাকণ যাতনা ও মানসিক বিষম উদ্বেগ ভোগ করিতেছিলাম। ঠাকুরের বাক্য
মাত্রে তাহা অক্সাং অবসান হইল, দেহ মনে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। ইহাতো কল্পনা
নয়, কোন প্রকার ভাবুকতাও নয়; সন্দিয়্য চিত্তের প্রত্যক্ষ অন্তভ্তি। যে ঠাকুরের
বাক্যে এত বল, প্রাণে এত দয়া, তিনি আমাকে আশ্রের দিয়াছেন—তার আশ্রেছ আমি

পাইয়াছি—আমার মত দৌভাগ্যবান্ কে ? আমার আর চিন্তা কি ? জিজাসা করিলাম সমস্ত পাপের ফল যদি মাহ্মবে ভোগ কর্তে হয়, তা'হলে একটা দিনের ভোগও একটা জন্মেও শেষ হয় না—উপায় কি ?

ঠাকুর—উপায় সমস্তই ঋষিরা করে পেছেন। প্রতিদিন পঞ্চয়ত্ত ও পঞ্চম্না কর্লে পঞ্চম্না জনিত দৈনিক পাপের প্রায়শ্চিত হয়, দেহ পবিত্র হয়, চিছও নির্মাল হয়। পঞ্চমনা কাহাকে বলে জিজ্ঞানা কয়য় ঠাকুর বলিলেন—চুল্লি, জলকুন্ত, উদ্থল, ঝাঁটা ও শিলনোড়া—এই পাঁচটীর দ্বারা জীবহত্যা অনিবার্য্য ব'লে এই পাঁচটীতে ভগবানের পূজা কর্তে হয়। প্রতিদিন সকালে চুল্লী লেপে পরিষ্কার ক'রে জলের কলনী মেজে, উদ্থল বা টেকি পরিষ্কার ক'রে, ঝাঁটা ও শিলনোড়া ধ্রয়, কুল, চন্দন, জল দিয়ে পূজা ক'রে নমস্কার কর্তে হয়। এটা সমস্ত গৃহস্থেরই নিত্য কর্ত্ব্য। পঞ্ষয়ত্তও প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী প্রতিদিন কর্তে হয়। এদকল লোপ পাওয়াতেই যতপ্রকার অন্থ্রিছে।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া পঞ্জনা ও পঞ্চয়জ্জের প্রয়োজনীয়তা সম্মন্ধে বলিলেন।

ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য। কাঁড়াকাটা। কুতুর আরতী—সং**স্কীর্ত্তন।** 

আষাচ্যাদের আরম্ভ হইতেই আমাদের অস্তরে বিষম আতক উপস্থিত হইল। কোন দিন, কোন সময় ঠাকুরের কি হয়। ঠাকুর সকালে কুটীরে, মধ্যাক্তে আমতলায় এবং সন্ধ্যার পর রাজিতে পূবের ঘরে আপন আসনে অবস্থিতি করেন। মধ্যাকে বৃষ্টি ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিলে ঠাকুর আমতলায় না গিয়া পূবের ঘরেই থাকেন। সকালে চা সেবার পর প্রীচৈতশ্রুচরিতায়ত ইত্যাদি এন্থ পাঠ হয়। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা পর্যন্ত অনেক গুরুজ্জাতারা ঠাকুরের নিকটে বিদিয়া উহা প্রবণ করেন। গুন্থসাহেব ও ভাগবতাদি পাঠের পর ১১টার সময় ঠাকুর শৌচে যান। পাতকুয়া তলায় সাধারণের পাকা পায়ধানাই ঠাকুর ব্যবহার করেন। প্রীধর জল তুলিয়া দেন এবং কৌপীন বহির্বাস কাচিয়া আনেন। প্রীধর অসমর্থ থাকিলে বা উন্থপস্থিত হইলে এই কাজ আমাকে করিতে হয়। প্রতিত মহাশয় ও নবকুমার বাবুর আপ্রমত্যাগের পর ঠাকুরকে আবার প্রের ঘরেই আহার করিতে দেওয়া হইতেছে। ১২ টার সময়ে তিলকদেবার পর ঠাকুর আহার করেন। অপরাহ্ন ওটা পর্যন্ত ঠাকুরের নিকটে কেই থাকেন না। গুরুভাতারা অনেকে আপন

আপন কার্যান্থলে চলিয়া যান। আশ্রমবাসী গুরুত্রাতারা আহারান্তে নিজ নিজ আসনে বিশ্রাম করেন। পাড়ার গুরুত্রশীরা ও কথনও কথনও সহর হইতে মেয়েরা মধ্যাহে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। মহাভারত পাঠ ২টার মধ্যেই হইয়া যায়। পরে ঠাকুরের জটা বাছিয়া থাকি, অথবা হাওয়া করি। অপরাহে প্রায় ৫টা পর্যন্ত ঠাকুর সমাধিস্থ থাকেন। আজ নিয়মিতরূপে যথাসময়ে মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল—ঠাকুর সমাধিস্থ। বেলা প্রায় ১ টার সময়ে ঠাকুরের শরীর স্থির নিশ্চল, খাস-প্রখাসের কোন চিহ্নমাত্র নাই দেখিলাম। আমি পাঠ বন্ধ করিয়া ঠাকুরকে হাওয়া করিতে লাগিলাম। তিনটার সময়ে ঠাকুর মাথা তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—সকলে এসে আমাকে অনেক দূর নিয়ে গোলেন। পরমহংসজী তাঁদের বল্লেন—'একে আরও কিছুকাল দেহে থাক্তে হবে—অনেক কাজ কর্বার রয়েছে।' এই বলে তিনি আমাকে এনে আবার দেহে প্রবেশ করায়ে দিলেন।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বিষম উদ্বেগের শান্তি হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম – কাহারা আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কোথায় নিয়েছিলেন ?

ঠাক্র—কত দেবদেবী, ঋষি-মুনি ছিলেন। কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম না। কত পাহাড় পর্বতে স্থানর স্থানে বেড়িয়েছিলাম।

বিকালবেলা বহু লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে আর কিছু জিজাসা করিবার অবসর পাইলাম না। ঠাকুর সন্ধ্যার কিঞ্চিং পূর্বের আসন হইতে উঠিয়া শৌচে গেলেন। তংপরে আর আর দিনের মত মন্দিরের সম্মুখে গিরা দাঁড়াইলেন। কুতুর্ডী শভ্র ঘণ্টা বাজাইয়া ধূপধ্না ও পঞ্চপ্রদীপাদি লইয়া প্রতিদিনের মত মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। মংল্সনারোধে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রত্যহই স্থীর্ত্তনে গুকুআতাভ্যীদের ভাবাবেশ এক অভ্তব্যাপার। তাহা লিখিতে গিয়া আক্ষেপ হয়; কিছুই প্রকাশ করা যায় না। অতিশয় লজ্জাশীলা অল্পরয়ন্ধা কুলবধুরাও গুকুজনের সমক্ষে আত্মাধ্রণ করিতে পারেন না। ঠাহারা অনেকে ভাবোন্মও অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে, বহু জনতার ভিতরে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া পড়েন। সকলেই মত, ভেদাভেদ অধিকাংশ সময়েই থাকেনা।

# সাধনের অবস্থা—প্রত্যক্ষ অনুভূতি। নিজের উন্নতি না দেখা অকৃতজ্ঞতা।

ঠাকুরের কুপায় আঘাঢ় মাদটি ভালই গেল। নাম করিতে ভিতরে যে বিষম শুক্ষতা ও দারুণ জালা অহুভব হইত, তাহা এখন আর নাই। ঠাকুরের রুণায় নামে এখন আনন্দ পাই। স্থির ভাবে সক্ষ নালে নাম করিতে আরম্ভ করিলে মনটিকে ধীরে ধীরে ভিতরদিকে টানিয়া নেয়; বাহাজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। উত্তরোত্তর নামের আনন্দে নিবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি। সমস্ত স্মৃতির অবসান হওয়ায় নামটিই আমার অন্তিত্ব-এরপ অন্তব হইতে থাকে। অত্যুক্তন জ্যোতিঃ দর্শনের নৃতনত্ত্বেও চিত্ত আরুষ্ট হইতে চায় না। নাম ব্যতীত সমন্তই অভিনিবেশের অন্তরায় বলিয়া মনে হয় এবং উহাতে প্রত্যেকটি নামে নিজের অন্তিত্ব মিলাইয়া দিতে বিল্প বোধ হয়। নাম করি না অপর শক্তিতে করায়—তাহাও বুঝিতেছি না। স্বভাব হইতে নাম আপনা আপনি হয়— উহা আমি শ্রবণ করি-এইমাত্র অন্নভব হইয়া থাকে। জপকালে নামের অর্থ-ধ্যানে বা তাৎপর্য্য-মারণে প্রবৃত্তি হয় না। নাম ভাগু অক্ষর নয় বা শব্দ নয়-শক্তিযুক্ত দারবান কিছু, এইরপ মনে হয়। বীজ্বসংযুক্ত সমস্ত নাম অথবা তাহার একাক্ষর স্মরণকালে কথনও কখনও একই প্রকার বোধ হয়। ঠাকুর গায়ত্তীজ্বপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। উহা করিয়া উপকার পাইতেছি। গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্রে প্রায় একই রকম কার্য্য করে দেখিতেছি। গীতা ও চণ্ডী প্রত্যহ পাঠ করি। সংস্কৃত জানিনা বলিয়া উহার অর্থ বুঝি না। বুঝিতে তেমন প্রবৃত্তিও হয় না। আবৃত্তি মাত্র করিয়া ঘাই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন— ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ। শ্ববি প্রণীত সমস্ত শাস্ত্রই ভাগবানের ক্লপ্রর্ণনা। ঠাকুরের এই কথা শোনার পর হইতে পাঠকালে মনে হয়, যাবতীয় সতাই ভগবানের রূপ; শাস্ত সভ্যেরই বর্ণনা মাত্র। চিদ্ঘন সতাস্বরূপ ভগবানের রূপেরই কোন অক্ষের শুব করিতেছি। ইহাতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট্রধ্যান প্রস্ফটিত হয়। কথনও কখনও সঞারীভাবের আধিক্যে শ্লোকসমূহ মন্ত্র বলিয়া মনে হয়। বুঝি আর নাই বুঝি, ঋষিবাক্য শ্রাবণ করিলেই ভিতর যেন ঠাণ্ডা হইয়া যায়; অস্তরে বিমল আনন্দ অমূভব করি। অধিবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া নানা মত বিরোধ ও অশান্তি। কিছু দয়াল ঠাকুর আমাকে ভাষাজ্ঞানশৃত্য করিয়া শব্দমাত্র অবণে তৃপ্তিপ্রদান করিতেছেন।

মলিন অন্তরে শাস্ত্রোক্ত দদাচারে আকর্ষণ যদিও আমার জ্বিত্তিছে না, তথাপি ইইবীজের অঙ্গুরোদ্গমে উহা একান্ত আবশুকীয় মনে হয়। এতকাল কামের উৎপাত ভদ্ধনপথে বিশেষ বিল্লজনক মনে কংনতেছি, কিন্তু এখন লোভ তদপেক্ষাও বহুগুণে অনিষ্টকর দেখিতেছি। চাকুরকে ভালমন্দ সমস্তই জানাইলাম; চাকুর কহিলেন – নিজের ভিতরে দোষগুলি যেমন দেখ্বে, উন্নতি কতট। হ'ল তাও সেইপ্রকার দেখ্তে হয়। নিজের যথার্থ উন্নতি না দেখলে ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা হয়। সাধন ভজনেও উৎসাহ থাকে না। ক্রমে অবিধাস জ্বো। সর্বদা এসব বিচার ক'রে চলবে।

আমি-নিজের উন্নতি দেখা নাকি অনিইজনক?

চাকুর - না, না, ভা না দেখলে হবে কেন ? অভিমানই অনিষ্টক্ষক। রিপুর ছাত হ'তে মানুষ একদিনেই নিষ্কৃতি পেতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ কি গু ভেমন আর একটা ধরতে না পেলে, থাকতে পারবে কেন ? পাগল হ'য়ে যাবে।

আজ ঠাকুরের দঙ্গে বহুক্ষণ কথাবার্তা হইল—বডই ত্রিলাভ করিলাম।

ঠাকুরের জটা ছিঁড়িবার চেফ্টা—ভাগ চাহিতে নস্ত দেওয়া— অবাক কাণ্ড। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ক্যাস করিতে আদেশ।

মহাভারত পাঠকালে প্রতাহই ঠাকুর কি যেন এক অমৃত পানের নেশায় বিভোর হইয়া পড়েন। আজ ঠাকুরকে অতিশয় অভিভূত দেখিয়া মহাভারতপাঠ সংক্ষেপ করিলাম; এবং ধীরে ধীরে ঠাকুরের জ্বটা বাছিতে লাগিলাম। ঠাকুর ভাবাবেশে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিলেন—না, না, **জটা খুলে** কা**জ নাই।** আমি কহিলাম-কি বল্লেন বুঝলাম না। ঠাকুর আমার কথা গুনিয়া মাথা তুলিলেন এবং কহিলেন—দেখ্ছ না! কেমন ছৃষ্টু। আমার জাটা ছিঁড়ে দিতে চায়। বারংবার নিষেধ কর্লেও শুন্ছে না। একবার যদি একটু সায় দেওয়া যায়, ভা হ'লে কি রক্ষা আছে १ সবগুলি জ্বটা ছিঁড়ে দেবে।

. আর্থান-কিরপে ভিড়বে ? আর্থা যে এখানে রয়েছি। গ্রাকুর—ভোমার হারাই ভেঁড়াবে। যথমই আমার নেশার মত হয়, তথ্যই এঁরা এসে আমাকে ধারে টানটানি করেন। একটু আল্পা দিলেই দফা শেষ। কি কাণ্ড! ইহা বলিয়ই ঠাকুর আবার চলিয় প ড়লেন। আমি কিছুলপ জটা বাছিয়া ঠাকুরের পাশে নিজ আসনে বিদয়া রহিলাম। কিছু সয়য় পরে ঠাকুর একটু মাথা তুলিয়া চুলু চুলু অবয়য় আমার সাম্নে হাত পাতিয়া অস্পষ্ট য়য়ে বলিলেন— স্থাস দেও, স্থাস দেও। ঠাকুর ইহা বলিয়ই ভাবাবেশে আবার চলিয়া পড়িলেন। আমি আসন হইতে উঠিয়া বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াইয়া নিকটয় লোহারপোলে উপস্থিত হইলাম, এবং মস্লিপটাম্ নস্থ এক কোঁটা কিনিয়া ঠাকুরের নিকটে আসিলাম। দেখিলাম ঠাকুর একই ভাবে আমার আসনের সাম্নে হাত পাতিয়া সংজ্ঞান্থ অবয়য় পড়িয়া রহিয়ছেন। একটু পরে মাথা তুলিয়া আবার বলিলেন— দিলে না ? দেও, স্থাস দেও। আমি অমনি কতকটা নস্থ ঠাকুরের হাতে ঢালিয়া দিয়া বলিলাম 'এই নিন্নস্থা। ঠাকুর উহা হাতে লইয়াই আবার ধ্যানম্থ হইলেন। একটু পরে মাথা তুলতেই আমি বলিলাম— নস্থ আপনার হাতে দিয়েছি। একবার নাকে টেনে দেখুন কি রকম। ঠাকুর উহা আস্থলের টিপে ধরিয়া অভিভৃত অবয়য়ই নাকে টানিয়া নিলেন। নাকের ভিতর নস্থ প্রবেশ মাত্র হাঁচির উপরে হাঁচি হইতে লাগিল। ভাবের নেশা বোধ হয় ছুটিয়া গেল— হাঁচির উপরে হাঁচি দশ বারটি দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, এবং আমাকে বলিলেন— এ কি দিয়েছ গ

আমি—আপনি চেয়েছিলেন, তাই নহা এনে দিয়েছি। আমার কথা শুনিষা ঠাকুর খুব উচ্চশব্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমিও বোকার মত না বৃঝিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে খুব হাসিতে লাগিলাম। হাসিতে হাসিতে আমার পেটে বাথা ধরিল। অতি কটে আমাদের হাসির বেগ থামিল। পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হাস্লেন কেন? ঠাকুর কথা বলিতে চেটা করিয়াও পারিলেন না, আরও হাসিতে লাগিলেন। পরে একটু সাম্লাইয়া নিয়া কহিলেন—তোমার নিকট স্থাস চেয়েছি, তুমি নস্থা এনে লিয়েছ, বেশ। কেন, তুমি শুন নাই ? ব'লে গেলেন কুলদার স্থাস আছে চেয়ে নেও। তুমি যেমন বোকা।

আমি— সাপনি দেখে গুনে নশু টেনে নিলেন আর আমি বোকা হলাম ? ক্সাস আবার কি ? আমি তো নশুমনে ক'রে লোহারপোল থেকে নশু এনে দিয়েছি।

ঠাকুর—স্থাস কি জান না ? অঙ্গন্থাস, করাঙ্গন্থাস, তোমার তা আছে— চেয়ে নিতে ব'লে গেলেন। আমি—কে ব'লে গেলেন ? আমার তো কিছু নাই।

ঠাকুর—হাঁ তোমার আছে। এই যে পরমহংসজী এসেছিলেন, বলে গেলেন—এই মাত্র কহিয়া ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতথানা আনিতে বলিলেন; আমি উহা ঠাকুরেই নিকটে লইয়া আসিলাম। ঠাকুর আমাকে একাদশ স্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিতে বলিলেন। আমি পড়িলাম। ঠাকুর কহিলেন—অর্পণকে স্থাস বলে। তৃমি প্রভাহ এই ভাবে স্থাস করো।

আমি বিলিনাম—প'ড়ে কিছুই তে। বৃষ্ণাম না— কি ভাবে কর্তে হবে ? ঠাকুর তখন ঐ অধ্যায়ের শেষ অংশের কয়েকটি শ্লোকের অর্থ ব্যাইয়া বাক, পাণি, পাদ, পায়, উপস্থ; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, অক্, কর্ণ, ক্লিভি, অপ্, তেজঃ, মকং, ব্যাম; গদ্ধ, রস, রপ, ক্লার্শ লাস লা এবং মন, বৃদ্ধি, অহয়ার ও চিত্ত এই চতুর্নিংশতিতত্ত্বর ক্লাস কি ভাবে করিতে হয় পরিছার করিয়া ব্যাইয়া দিলেন; এবং কহিলেন—ক্লাসের পর নিজকে তল্ময়রূপে ধ্যান কর্বে, সেই ভাবেই থাক্তে চেষ্টা করো। আগামী কল্য হইতেই এইভাবে ক্লাস করিতে আদেশ করিলেন। সমন্ত কার্যের পূর্বে প্রতিদিন এইভাবে সারাজীবন আমাকে ক্লাস করিতে হইবে, ঠাকুর এইরপ বলিলেন।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—এই ত্যান করায় কি হয় ? ঠাকুর কহিলেন—কর্লেই ক্রমে বুঝাবে।

ঠাকুবের অসাধারণ ফুণায় বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। একটু পরে ঠাকুর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—এ সকল আজকাল কেহ জানে না, করেও না। আর শ্রদ্ধা ক'রে করেনা ব'লে কেহ জান্লেও শিক্ষা দেন না। এসব করায় যে কত উপকার, কর্লেই বুঝা যায়। শিক্ষার কত বিষয় রয়েছে। সকলই লোপ পেয়ে গেল। শ্রদ্ধাপুর্বক একটা লোকেও যদি কর্তো, কত ছিল; শিক্ষা দেওয়া যেত। বড়ই কই হয়—এসব শিক্ষা দেবার মত কারোকে পেলাম না।

ইহা বলিয়া একটু পরেই ঠাকুর চোথ বুজিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমি মনে মনে ঠাকুরের প্রীচরণে প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর! যাহা ভোমার ইচ্ছা দয়া ক'রে শিক্ষা দেও। প্রাণ্পণে আমি ঢেটা করিয়া যাইব।' শ্রীমদ্ভাগবতে বাহা পড়িলাম এবং ঠাকুর বাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, এই ন্তাস যথামত করিতে পারিলে আমাদের মন্ত্রের তাৎপর্য্য ও সাধনের লক্ষ্য অতি সহজে স্থাসিক হয়।

ইতিপূর্ব্বে আরও ছিনন মহাভারত পাঠের পর ঠাকুর আমাকে এই অধ্যায় পাঠ করিতে বলেন। একই অধ্যায় ছিনি ঠাকুর পাঠ করাইলেন কেন, তথন কিছুই বৃঝি নাই। এখন আমার মনে হইতেছে, ঠাকুর এই সাধন আমাকে দিবেন পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাঁর কুপা, তাঁর সহাস্কৃতি আমার কোন প্রকার অবস্থারই অপেক্ষা করে না। ধন্য গুরুদেব! তোমার আশ্রম লাভ মাত্রেই কুতার্থ হইয়াছি—এটা বৃঝিবার জন্মই এই সকল সাধন প্রণালী; তা ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই নয়।

#### নমস্বারের বিধি ও নিষেধ।

আৰু মধ্যাহে ঠাকুব প্ৰের ঘরে স্থির হইয়া বদিয়া আছেন, একটা গুৰুত্রাতা আদিয়া ঠাকুরের আদনের দাম্নে দাষ্টান্ধ নমস্থার করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর একটু চম্কিয়া উঠিয়া বলিলেন—একি ? সাষ্টান্ধ হয়ে পড়লেই নমস্থার হলো ? এদের একটা কিছু জ্ঞান নাই। নমস্থার যদি ভাবের সহিত করে, উভয়েরই উপকার। না হ'লে যিনি করেন এবং যাকে করেন উভয়েরই ক্ষতি হয়।

আমি বলিলাল—নমস্কার আমার আদে না। আমি কারোকেই নমস্কার কর্তে পারি না। কিন্তু স্বপ্নে দেখ্লাম, খুব ভাবের সহিত এখানে নমস্কার কর্ছি, আপনি আশীর্কাদ করছেন।

ঠাকুর—ওরূপ দেখা থুব ভাল। শ্রান্ধা ভক্তির সহিত না কর্লে নমস্কার ক'রো না, ওতে ক্ষতি হয়। ভাবের সহিত কর্লে উপকার পাবে। নাম কর, নামেই সব হয়। নাম করাই সর্বেলংকৃষ্ট সেবা; যিনি সর্ববদা নাম করেন, তিনিই যথার্থ সেবা করেন।

### স্বপ্ন---সংসার-শিশুকে ছুড়ে ফেল্তে হবে।

ঠাকুরকে এইরপ বলিলাম—একটী স্বপ্ন দেখে মনটা যেন কেমন হলে গেছে, অর্থ কিছুই বুঝি না।

ঠাকুর কহিলেন—কেন, তুমি তো বেশ ভাল ভাল স্বপ্ন দেখ। কি দেখ্লে ? স্মামি স্বপ্লটি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম—কোন স্থানে প্রছিব সংকল করিয়া বাহির

হইলাম। কিছুদুর গিয়া দেখি, আপনি চৌমাথায় দাঁড়ান। চারটি পথের একটা দেখাইয়া বলিলেন-এই পথ ধ'রে দোলা চলে যাও-ঠিক স্থানে গিয়ে পৌছিবে। আমি চলিতে লাগিলাম। কিছুদ্র অগ্রসর হইতেই ভয়ত্কর বাঘের গর্জন শুনিয়া দাড়াইলাম। অনুপায় দেখিয়া রাস্তার পাশে একটা প্রাচীরের উপরে উঠিলাম। বাঘ অন্য শিকার পাইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, আমাকে দেখিতে পাইল মা। আমি প্রাচীর হইতে নামিয়া দেখি, আপনি আমার পিছনেই ছিলেন। ভয় নাই, ভযু নাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি সম্মুখে আর একটা পরিকার প্রশন্ত পথ দেখিয়া সেই পথে চলিব, স্থির করিলাম। কয়েক পা চলিয়াই দেখি, স্থন্দর একটী শিশু বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আমার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হাত বাড়াইতেছে। আমার বভই দয়। হইল। শিশুটিকে কাঁধে তুলিয়া লইলাম। এই সময়ে দেখি আব একটী প্রকাণ্ড বাঘ। সে ভয়ত্বর গর্জন কবিয়া লক্ষ্য প্রদান করিতে করিতে **আ**মাকে লক্ষ্য করিয়া আদিতেছে। ছেলেটির জক্ত ব্যস্ত হইয়া তাহাকে থুব আঁক্ড়াইয়া ধ্রিলাম। বাঘ আমার সামনে আসিয়া থাবা পাড়িল এবং আক্রমণের উত্তোগ করিতে লাগিল। আমি তথন বিষম বিপদ বুঝিয়া ঘাড়ের ছেলেটিকে পিছনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম এবং বাঘের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া নাম করিতে লাগিলাম। বাঘটি অতিশয় ক্রোধায়িত ইইয়া উঠিয়া বদিয়া ভয়ন্তর গর্জন আরম্ভ করিল এবং আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে পড়িয়া বাঘটি ক্রমশ: ছোট হইতে লাগিল। আমি মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া খুব তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বাঘটি বিড়াল হইয়া গেল। তথন উহাকে তু এক ঘা মারিতেই মরিয়া গেল, আমিও অমনি জাগিয়া পড়িলাম। এই স্বপ্লটের তাৎপ্র্যা কি, কিছুই বুঝিতেছি না।

ন্তনিয়া ঠাকুর কংলেন—ঠিক দেখেছ। খুব সত্যি; এরূপই হয়। লিখে রেখো। ছেলেটিকে ছুড়ে না ফেল্লে তোমাকে ঐ বাঘে খেতো। ছেলেটি সংসার। স্নেহ-শিশুর রূপ ধারণ ক'রে আছে। উহাকেই কাঁধে নিয়ে চল্ছ। ঐ বাঘে সংসারীকেই বিনাশ করে। ঐভাবে বাঘের প্রতি দৃষ্টি করায় যে বিড়ালের মত হ'লো, তাও সত্য। বাঘও বিড়াল হয়। খুব তীত্র বৈরাগ্য না জন্মালে সংসার ছাড়ে না। খুব সাবধান।

# মহাপুরুষদের কল্পনাতীত দারুণ ভোগ।

আজ ঠাকুর মগ্রাবস্থায় হঠাৎ বলিয়া উটিলেন—উ: কি কপ্ট! কি কপ্ট! কি কপ্ট! দেখা যায় না। পিতামাতার উপরে কি বিষম অত্যাচার! কি ভয়ানক! সমস্ত সংসারেই ধর্মের গ্লানি। আর এখানে থাক্তে চাই না। ভগবান্! এবার সব শেষ কর। সরায়ে নেও—আর দেখ্তে পারি না। উ:!

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের বাহজ্ঞান হইল। তথন চোথ মূথ পুঁছিয়া স্থির হইয়া বিদিলেন। আমি জিজ্ঞাদা করিলাম — সংসারের ছ্রবস্থা দেখে মহাত্মারাও ক্রেশ পান ?

চাকুর—ক্রেশ মহাত্মারা পান নাত কে আর পান ? এসব দেখে তাঁরা যে কষ্ট পান, তা অক্টে কল্পনাও কর্তে পারেন না। সংসারী লোকে তার এক আনিও পায় না। সাধে কি আর মহাত্মারা চলে যান ? এসব দেখে সহা কর্তে পারেন না। চক্ষে পড়ে, না দেখেও উপায় নাই। সমস্ত সংসার পাপে পরিপূর্ব হ'য়ে গেছে। ধর্ম আর নাই।

আমি—এই সংসার ছেড়ে গেলেই কি এসব আর তাঁদের চক্ষে প্ড্বে না ?

ঠাকুর—এ সংসার ছেড়ে গেলে, এসব দেখ্তে তাঁরা এখানে আস্বেন কেন 
থ যেখানে থাকেন, সেখানকার অবস্থাই দেখেন।

সহাস্ভৃতিহেতু মহাত্মারা সংসারীলোকের জন্ম থে কই ভোগ কবেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। মনে হইল, ক্লেশ ভোগই যদি হয়, তাহ'লে আর মহাত্মা হ'য়েই বা লাভ কি? ক্লেশের অত্যন্তনিবৃত্তির জন্মই ত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বরং আমরা চের ভাল আছি, নিজেদের ভোগমান্তা নিজেরা ভূগ্ছি। মহাত্মারা যে অসংখ্য জীবের ভোগ ভূগ্ছেন। আমাদের অপেক্ষা মহাত্মারা স্থণী কিসে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেই স্মরণ হ'ল, ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন অমানন্দও তাপ। এই কথার অর্থ তখন ঠাকুরের কথায় ব্রিয়াছিলাম, স্থ হুংখ, আমনন্দ নিরানন্দ, পরম্পার বিফল্প ইলেও পরস্পারে জড়িত। যার যত হুংখ বোধ, তার তভ স্থাখের অস্কৃতি। বিচ্ছেদে যার যত ক্লেশ, মিলনে তার তত আমন্দ। ক্লেশের স্মৃতি বা সংস্থার না থাকিলে আনন্দের অস্কৃতি কি প্রকারে হইবে? দুগুবস্ত বিষয়ে সংস্থার-বিজ্ঞিত জ্লাক্ষান্ধ ব্যক্তি কথনও দর্শনের আনন্দ বা দর্শনাভাবের হুংখ জ্ঞানে না।

ভগবৎপদা শ্রিত জীবমুক্ত ব্যক্তিরা হৃথ ছংখ ও আনন্দ নিরানন্দের অতীত। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই হৃথ ছংখাদি অদীকার করেন। আবার প্রত্যাহার করাও তাঁহাদেরই ইচ্ছাধীন। সাধারণের সেরুপ নয়! সাধারণে বদ্ধ, আর মহাআরা মৃক্ত। যাহারা মায়ার অধীন, প্রার্কের অধীন, ছোটই হউক বা বড়ই হউক, তাহাদের সকলেরই হৃথ ছংখ, আনন্দ নিরানন্দ, গড়ে ঠিক একই প্রকার।

ঠাকুরকে বলিলাম—ইতিমধ্যে একদিন খংগ্ন গুরুগীতা পাঠ করিতে লাগিলাম।
নমস্কার্মস্ত্রপাঠ বেমনই শেষ হইল, অমনি জাগিয়া পড়িলাম। আর একদিন ভগবদ্গীতা
পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কখনও কখনও নিদ্রাবস্থায় প্রাণায়াম কুন্তকও
চলিতে থাকে।

চাকুর বলিলেন—এ সব থুব ভাল। দিবসের ঐরপ নিতাকর্মগুলি যথন নিজাতেও হবে, তথনই ঠিক হলো। ওরপ হ'লে বাসনা কামনা সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যায়। ক্রমে ক্রমে নামও নিজাতে হয়। এসব প্রকাশ কর্তে নাই, নষ্ট.হ'য়ে যায়।

## ভৃতীয় বৎসরে ৪ বৎসরের জন্ম ত্রন্মচর্য্য দান। ৬ বৎসরেই পূর্ণ হবে।

অছ প্রত্যুবে স্থান করিয়া নৃতন উপবীত ও ফুটিকের মালা লইয়া মন্দিরের সমৃ্থে ২০শে প্রাবন ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরকে বলিলাম—গতকল্য শুক্লাশশনা। আমার ব্রহ্মহায় ছই বংসর পূর্ণ হইয়াছে।

ঠাকুর বলিলেন-বেশ, এখন কি চাও গ

আমি – আপনি যা বল্বেন। যদি ত্রন্ধচর্য্য আবার দেন, ভাই কর্বো।

চাক্র বলিলেন— ব্লাচর্য্য যা দিয়েছি, তাই কর। ব্লাচর্য্যের যে সকল নিয়ম বলা হ'য়েছে, এখন হ'তে খুব উৎসাহের সহিত তাই কর্বে। ব্লাচর্য্য কিছু দীর্ঘকাল না কর্লে কিছুই চিক হয় না। ব্লাচর্য্যই সকলের গোড়া। এটা চিক হ'লে অস্থাম্থ সাধন কিছুই কঠিন নয়। বার বংসরের পূর্ব্বে ব্লাচর্য্য প্রায় হয় না। নয় বংসর কর্লেই তোমার ব্লাচর্য্য হ'য়ে যাবে বলেছিলাম— কিন্তু এখন দেখছি ততদিনও লাগ্বে না; এভাবে চল্লে

৬ বংসরেই তোমার অক্ষচর্য্য পূর্ণ হবে। ছুই বংসর হ'য়েছে—এখন ৪ বংসরের জক্য নেও। ছয় বংসর পূর্ণ হ'লে আমাকে জানাই**ও।** ইচ্ছা হ'লে তখন সন্নাস গ্রহণ কর্তে পার্বে। ছয় বংসর ঠিকমত অক্ষাচ্**য্য কর্**লে এর পর অক্সান্ত সাধন স্পর্শ-মাত্র হয়ে যাবে। বিশেষ চেষ্টাও কর্তে হবে না। ব্রহ্মচর্যাই সমস্ত সাধনের ভিত্তি। এটা ঠিক্মত হ'লে আর কোন উৎপাতই থাকে না। রিপুছয়টী সংযত কর্তে পার্লেই হলো। কাম ক্রোধাদি রিপু-গুলিকে বেশ ক'রে বশ কর। ইন্দ্রিয় সংযমই ত্রন্ধচর্য্যে প্রধান সাধন। কোনও রিপুর উত্তেজনা ক'মে গেলে তা কোথায়ও প্রকাশ কর্তে নাই। প্রকাশ করলে ঐ অবস্থা থাকে না—নষ্ট হ'য়ে যায়। কাম অপেক্ষাও ক্রোধ ভয়ানক। কাম রিপু সজন-নির্জন, স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র, সুস্থাস্থপু বুঝে কান্ধ করে, কিন্তু ক্রোধের সে দব বিচার নাই। যেখানে সেখানে যে কোন ব্যক্তির উপরে স্থাস্থ যে কোন অবস্থায় উহা মূর্ত্তিমান হয়। এজন্ম ক্রোধকেই চণ্ডাল বলেছেন। ক্রোধের আবির্ভাব মাত্রে সাধক পতিত হয়। ক্রোধটিকে একেবারে দমন করার চেষ্টা কর। লোভের জন্ম চিন্তা ক'রো না—ও ঠিক হ'য়ে যাবে। একবারেই ত সব হয় না। নিয়মমত কাব্দ ক'রে যাও—ধীরে ধীরে সমস্তই ঠিক হ'য়ে আস্বে। এখন হ'তে অধ্যয়ন কমায়ে দাও। গুরুগীতা এবং এক অধ্যায় ভগবদগীতা নিত্য পাঠ করো। গীতার একটী ক'রে শ্লোক রোজ মুখস্থ করে।। সর্বদা নাম কর্বে। নামে ডুবে থাক্বে। নামে যথন অবসাদ আস্বে, তখন কিছু সময় পাঠ ক'রে নিবে। বেশী পাঠ নিষেধ। অধিক পাঠে শুক্ষতা আদে। একথা তোমাকে আরও পূর্কে বল্বো মনে করেছিলাম। নামে রুচি জন্মিলে আর কিছু না কর্লেও হয়। শুধু নাম নিয়ে পড়ে থাক্লেই হয়।

আহারের নিয়ম যেমন পূর্বের বলেছি—তাই। তবে এখন হ'তে অন্তের রান্না কোন বস্তুই গ্রহণ কর্বে না। আর ভিক্ষা বাক্ষণের বাড়ী ব্যতীত অক্সত্র ক'রো না। তবে এই সাধনের লোক যে কোন জাতি হউন, তাঁদের নিকটে ভিক্ষা কর্তে পার্বে। অর্থ কারও নিকটেই প্রার্থনা কর্বে না। অর্থের সংশ্রব ত্যাগ কর্বে। অত্য দশ জন যেমন দাদাদেরও তেমনি মনে কর্বে। বিশেষ বলে ভাব্বে না। নিজের জন্ম কোন বস্তু সঞ্য় করে রাখ্বে না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি যথামতে প্রতিপালন কর্বে। আর ৪ বংসর ব্রহ্মচর্য্য করে। তাহা হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। পরে যা কর্তে হবে, তথন বলা যাবে।

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে ফ্টিকের নালা ও পৈতা নিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর ২০ মিনিট উহা ধবিয়া থাকিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন— **এই নেও, ধারণ কর।** 

আমি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ক্ষটিক ও উপবীত ধারণ বরিলাম। আমার উপরে ঠাকুরের অসাধারণ দয়া দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। প্রথম বংসর ব্রহ্মচর্য শেষ হইলে ঠাকুর সম্ভই হইয়া বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মচর্যা অন্ততঃ বার বংসর কর্তে হয়ে। কিন্তু এই ভাবে চল্লে তোমার বার বংসরও কর্তে হবে না। নয় বংসরেই হ'য়ে যাবে। তবে এখন এক বংসরের জন্ম নেও। বিতীয় বংসর পূর্ণ হইলে, এবার ঠাকুর কহিলেন—তোমার নয় বংসরও কর্তে হবে না। ছয় বংসরেই হয়ে যাবে। এবার ৪ বংসরের জন্ম নেও।

গুক্তে এক নিষ্ঠাই নৈষ্টিক ব্ৰহ্মচের্যার একমাত্র প্রয়েজন ও সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। একাশ্র মনে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতেছি, যদি তিনি জামার ব্রহ্মচের্যা সন্তুষ্ট হন ও রুণা করেন—তাহা হইলে এই করুন, যেন তার শ্রীচরণ ব্যতীত জন্ম কিছুতেই আমার আনন্দ, আরাম ও অন্তরের আকর্ষণ না থাকে। নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্যাই যেন এ জীবনের অবলম্ম হয়। এখন আমার মনে হইতে:ছ, সক্তওণের আধার সদ্প্রকর উপাসনাই সার। অন্ত:বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ জীবের অনন্ত অ্পীমের ধ্যান ধারণা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। আমার স্বত্র পৃথক্ অভিত্ব বোধই আমি অসীম অনন্তকে অন্ত:বিশিষ্ট করিতেছি। আর ক্ষুত্র আমি, গণ্ড্রমাত্র জলে যদি পিপাসার সম্পূর্ণ পরিত্পিলাভ করি, তাহা হইলে সাগর শুর্ষিবার অনর্থক প্রয়াসে আমার প্রয়োজন কি ? অন্তরের পূর্ণ ত্পিই যথন জীবের একমাত্র লক্ষ্য, তথন তাহা ক্ষুত্র সইয়াই হউক বা রহৎ লইয়াই হউক একই কথা। সমন্ত বাসনার নির্ভির অর্থক নিজের অন্তিত্বমাত্র অন্ত্তিতে পরিত্পি, ইহাই ব্রিতেছি। ভগবান্ কাহাকে বলে, জানি না।



শ্রীগুক্তেশ্বরা-মা-ঠাক্রণ শ্রীশ্রীবোগমায়া দেবা

শুধুলোকের মৃথে শুনিয়া অজ্ঞাত বস্তর জয়ত লোভও জ্বিতিছে না। গুরুদেব ! দয়াকর, তোমার শান্তিময় প্রীচরণে চিত্ত সংলগ্ন হেতু সমস্ত বাসনার উপশমে থেন চিরশান্তি লাভ করি।

# মাঠাকুরাণীর ঝুলন, চণ্ডীপাঠে পূজা।

আছ মধ্যাহে আহারাস্তে ঠাকুর বলিলেন—আহা কি স্থুন্দর ! কি শোভাই ২৪শে—আবণ, হয়েছে। ঝুলনের সিংহাসনে বসে ভগবতী ঝুল্ছেন। রবিবার। আমি—কোথায় ভগবতী ঝুল্ছেন ?

ঠাকুর – তা কি বলা যায় ? চোখে পাড়্ল, দেখ্লাম। বোধ হয় ঢাকায়ই।
আমি—ঢাকায় ত কোথায়ও ওরপ ঝুলন দেখি নাই, ভানিও নাই। মাকে ঝুলনে
তুল্লে হয় না ? মা তো আমাদের আ্ছাশক্তি ভগবতী; ভাগু চঙীপাঠ কর্লে তাঁর পূজা
হয় না ?

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, তাতেই ঠিক হয়। কিন্তু কে পাঠ কর্বে ? তুমি রোজ একটু একটু মন্দিরে চণ্ডীপাঠ কর্লে পার। কিন্তু নিত্য কর্মের পূর্বে পাঠ কর্তে হবে। রোজ এক অধ্যায় ক'রে পাঠ করো। আগামী কন্য হইতে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ মাঠাকুরাণীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠ করিব স্থির করিলাম।

আজ সকালবেলা হইতেই ছেলেদের মনে মহা উৎসাহ। ঝুলনের সাজ সজ্জা করিয়া হবলে—শ্রাবন, মাকে দোলায় তুলিতে সকলেরই একান্ত আকাজ্জা। তাহারা নানাবিধ ঝুলন পূর্ণিম। স্থান্দর স্থান্দর পূর্তি সকলেরই একান্ত আকাজ্জা। তাহারা নানাবিধ ঝুলন পূর্ণিম। স্থান্দর স্থান্দর প্রতিটালার দক্ষিণদিকের বারান্দা পরিপাটি করিয়া সাজাইল। পরে একখানা জলচৌকি স্থাজ্জত করিয়া ততুপরি রাধাক্ষ্ণ ঠাকুরের সহিত মাঠাকুরাণীকে বসাইয়া দোলাইতে লাগিল। বড়ই চমৎকার শোভা হইল। ঠাকুর দেবিয়া থুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ছেলেদের সংউৎসাহ ও সংভাবের বিশুর প্রশাসা করিলেন। গুরুত্রাতারা সকলেই উৎফুল্ল মনে ছেলেদের উৎসবে যোগ দিলেন। বহু লোকের সন্মিলনে মন্দির প্রাক্ষণ পরিপূর্ণ হইল। সন্ধ্যার প্রাক্ষােল গুরুত্রাতারা ঝুলন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সকলে সন্ধীর্ত্তনে আনন্দা করিয়া লুটের প্রচুব প্রসাদ সংগ্রহান্তে স্ব স্থাবাসে চলিয়া গেলেন।

### আমগাছের নালিস, গায়ে পেরেক মেরেছে।

ঠাকুর প্রভাবে আসন হইতে উঠিবার পূর্বেই বলিলেন— আহা! আমগাছটি ২৬শে— আবল বড়ই ক্লেশ পেয়েছে। আমাকে বল্লে, আমার বুকে পেরেক ৮ই আগষ্ট ১৮৯২। মেরে রেখেছে, যন্ত্রণায় সারারাত আমার ঘুম হয় নাই। ঠাকুরের কথা গুনিয়া গুরুলারারা আমতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুরের আসনের উপরে চাঁদেয়য়া টাক্ষাইবার জন্ম গাছটিতে ছেলের একটা লোহা পুঁতিয়া রাখিয়াছে। য়ক্তের মত লাল রস ঐ স্থান দিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুরের আদেশ মত তৎকণাৎ উরা তুলিয়া ফেলা হইল। প্রতিদিন ঠাকুর সকালে আসন হইতে উঠিয়া যেমন পাধীদের চাউল ছড়াইয়া দেন, সেই প্রকার আশ্রমস্থ বৃক্লেতাদির নিকটে য়াইয়াও প্রত্যেকটীর থবর লইয়া থাকেন। ইহারা নাকি ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন। স্থা সংগ্রীতে ইহারাও নাকি ঠিক মাছ্যেরই মত সর্ববিষয়ে আপন আপন প্রয়োজনে অহুভবশীল। মতুয়া, পশু পক্ষী, কীট প্রজাদির দেহ সংরক্ষণ ও পোষণার্থে পঞ্চেন্তিয়ে ভগবান্ যেমন হৈতন্ত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, বৃক্ষলতা স্থাবর জন্মাদিরও পুষ্টিসাধন কল্পে তিনি সেই প্রকার তাহাদের প্রয়োজনান্তরপ ইন্তিয়ে যথাযোগ্য হৈতন্ত সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। অভুত ভগবানের সৃষ্টি কৌশল!

### ভোজনারস্তে ঠাকুরের শ্রীহস্ত--আমাকে এক গ্রাদ দাও।

আজ আকাশ মেঘাছের। ঠাকুর আহারান্তে পূবের ঘরেই রহিলেন। অপরাক্ টো পর্যন্ত ঠাকুরের নিকটে অক্টান্ত দিনের মত কাটাইয়া রালা করিতে আদিলাম। চাল, ডাল, হুন, লকা ও দ্বত একেবারে উনানে চাপাইয়া থিচুড়ি রালা করিলাম। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—রালা যেমন হ'য়ে যাবে, অল্ল অমনি ডেলে নিয়ে নিবেদন ক'রে আহার কর্তে আরম্ভ করো। আমি উনান হইতে থিচুড়ি কলাপাতার উপরে ঢালিয়া ঠাকুরকে নিবেদনান্তে নমস্কার করিলাম। পরে উত্তথ থিচুডি নাড়াচাড়া করিয়া আহারের জন্ত যেমন গ্রাস তুলিতে প্রবৃত্ত হইলাম, হঠাৎ দেখি বাহির হইতে বেডার ফাঁক দিয়া সর্সর্ শদে ঠাকুরের হাতথানা গাতার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর ধীরে ধীরে বলিলেন—ব্লাচারী! তোমার রালা অন্ন আমাকে এক প্রাস দেও—আমি খাবো। আমি অমনি ঐ গ্রাপ ঠাকুরের হাতে দিয়া আরও দিব বলিয়া অপেকা করিছে লাগিলাম। ঠাকুর খাইতে খাইছে বলিলেন—কি চমৎকার স্বাদ! তোমার মত সুস্বাচ্ অন্ন এদেশে কেই খায় না। আর অপেকা ক'রো না। প্রসাদ পাও। আমি ঠাকুরের কথামত আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। ঠাকুরের হাতে একটু জল দিতেও অরণ হইল না। ঠাকুরে উঠানে দাঁড়াইয়া অন্নের প্রশংসা করিতে করিতে শান্তি, কুতু প্রভৃতিকে বলিলেন—তোরা এক একদিন এক একজনে ব্রহ্মচারীর রান্না এক প্রাস ক'রে খেয়ে দেখিস্। কি অপূর্বব স্বাদ, বুঝ্তে পার্বি। আমাকে কহিলেন—তোমার আহার নির্দিষ্ট পরিমাণ। এক গ্রাদের অধিক দিও না। প্রতিদিন এক গ্রাস ক'রে দিও।

আহারের সন্থে ঠাকুরের দ্যা স্থান করিয়া কেবলই কাল্পা পাইতে লাগিল।
অক্সাথ নিজ হইতে ঠাকুর এই ত্রাচার পাষওকে কেন এত দ্যা করিলেন, ব্রিলাম না।
চাব সেকেগু পরে যদি ঠাকুর হাত পাতিতেন, তবে আমি কি করিতাম? কোন্
সম্যে আমি আহার করি কোন প্রকারেই কারও জানিবার উপায় নাই। ঠাকুরের
সমস্তই অভ্ত! এত কাও দেখিয়াও মনটি আজও গুরুম্ধী হইল না। তুর্দিশা
আর কাকে বলে?

### আমার প্রমায়ুঃ প্রিক্ষার দর্শন।

আছ মহাভারত পাঠান্তে আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বদিয়া নাম করিতেছি, ২৬শে আবণ, মনটি নামে একেবারে ডুবিয়া গেল। নয়ন মুজিতাবস্থায় স্বপ্রের নকলবার। মত দেখিলাম—উজ্জল কাল একথানা চতুকোণ মার্কেল পাখরের 'সাইনবোড' আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুরের সম্মুথে আমার নিকটে আদিয়া থামিল। তাহাতে অভিত একথানি মুষ্টিবদ্ধ হন্ত ভ্জ্জনী সঙ্গেতে উজ্জ্জল জ্যোভিঃসমন্থিত নিম্নলিখিত স্বৰ্ণ অক্ষরগুলি নির্দেশ করিতেছে—"প্রাণায়াম ও কুক্তক্যোগে ভোমার প্রমায়ঃ (\*\*) বৎসর।" আমার দেখার পরই 'সাইনবোড' থানা উদ্বিয়া অদৃশ্য হইল। আমিও অমনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া ঠাকুরকে সমন্ত জানাইলাম। ঠাকুর কহিলেন—দেখ্লে, সেতো ভালই হলো। তবে যা দেখেছ, ঠিকু ভাই যে হবে—

তাও বলা যায় না। হ'তেও পারে, আবার কোন কারণে নাও হ'তে পারে। সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্তে হয়। ঠাকুরের কথায় মনে হইল, মৃত্যুর একটা নির্দ্ধিষ্ট সময় আছে, তাহাই মাত্র দেখিলাম। কিন্তু ঠাকুর ইচ্ছা করিলে যতকাল তাঁর অভিপ্রায়, সংসারে রাখিতে পারেন।

# ঠাকুরের জটা বাছা—প্রাণধারণ করিতে জীবহিংসা অনিবার্য্য।

মধ্যাকে পাঠের পর প্রত্যহই কিছু সময় ঠাকুরের জ্বটা বাছিয়া থাকি। সম্মুখের বভ জটাটির গোছার ভিতরে স্থানে স্থানে অসংখ্য ছারপোকা বাদা করিয়াছে। এক একটী আডোয় প্রায় ৩০।৪০টী বা ততোধিক ছারপোকা জড় হইয়া রহিয়াছে। একটীকে তুলিতে গেলে অবশিইগুলি ছুটিয়া পালায় এবং জটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হয়। এই জন্ম আড্ডার ছারপোকা তুলিতে রুথা চেষ্টা না করিয়া, অঙ্গুলিঘারা উহা একেবারে ডলিয়া ফেলি। মাথার সর্বত্ত যে সকল উকুণ ও ছারপোকা চলিয়া বেড়ায়. তাহাইমাত্র ধরিতে পারি। রক্তথেয়ে ছারপোকাগুলি এত পুষ্ট হয় যে স্পর্শ মাত্রে গলিয়া যায়। এইরপে প্রত্যহ অসংখ্য প্রাণী বধ করিতেছি। কি করিব ? উপায় নাই। ভাবিলাম শরীরের বছবিধ রোগ অসংখ্য বিজাতীয় অনিষ্টকর কীটাণু সমাবেশেই উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগে সে সকলের বিনাশ সাধন না করিলে त्वारगंत गांखि इस ना । रेनिट्क उँ९कि वाधित उँलमभार्थ आगीवध ज्ञानीवध निर्माण । হিংসা বিদেষ বা অবজ্ঞা প্রণোদিত নয় বলিয়া তাহাতে অন্তর্তে স্পর্শ করে না-পাণ বলিয়াও মনে হয় না; বরং রোগের আরোগ্যে প্রাণে আনন্দই অহুভব হয়। ছারপোকা বাছিবার কালে ঠাকুর ধ্যান্ত থাকেন। আমি কি করি না করি, তাহাতে ঠাকুরের মনোযোগ না পড়িবারই কথা। কিন্তু গোছা ভলিয়া দিলে ঠাকুর মধ্যে মধ্যে হরিবোল, হরিবোল বলিয়া উঠিয়া পড়েন। ঠাকুর সোজা উপবিষ্ট থাকিলে আমি পশ্চাৎদিকে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ছারপোকা দেখি, কখনও কখনও বামপার্থেও বসিতে হয়।

# ছঁকা-কল্পিভাঙ্গা—তামাক ত্যাগ। ঠাকুরের তামাক দেবন।

গতকল্য ঠাকুর আমার মুখের গন্ধ পাইয়া বলিলেন— তামাক খেয়ে এসেছ ?—
ক্ত তুর্গন্ধ ! সাক্রের কথা গুনিয়া লক্ষ্য ও তুঃখে নিজ আসনে আসিয়া চুপ করিয়া

বিদিলাম এবং স্থির করিলাম, কল্য হইতে ধ্মণান ত্যাগ করিব; না হ'লে ঠাকুরের অঙ্গণেবা আর করিব না। অভ প্রত্যুবে আদন হইতে উঠিয়া ছ'কা কল্পি পরিষার করিয়া ধুইয়া আনিলাম। পরে ফুল জল দিয়াউহা পূজা করিয়া নমস্থার করিলাম। তৎপরে কল্পির উপরে ছ'কার থোল দ্বারা সজোরে আঘাত করিয়া তুইটাই চ্রমার করিয়া তাঙ্গিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরের চা সেবার সময়ে গুরুভাতারা এই কথা তুলিয়া পুব হাসাহাসি করিলেন। তামাক না ধাওয়াতে আমার বড়ই কট ইইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—কি ? তুমি হুঁকা কলি ভেকে ফেলেছ ? কেন ? তামাক থেলে মুখে গল্ধ হয় ব'লে ? জাটার ছারপোকা যখন বাছবে, মুখ ধুয়ে নিও – তা হ'লেই গল্ধ থাক্বে না। স্থান্ধ তামাক খেলেও তো পার। তাতে তামাকের গল্ধ হয় না। তামাক না খেলে যখন কপ্ত হয়, খাবে না কেন ? নিষেধ তো নাই। যাও, এখন গিয়ে এক ছিলিম তামাক খাও।

অক্তান্ত ওকভাতাদের ঠাকুর বলিলেন—একটী ত্ঁকা পেলে আমিও তামাক খেতাম। ঠাকুরের কথা তনামাত্র গুকভাতারা তুতিন জন বাহির ইইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পটুয়াটুলি ও ইস্লামপুর ঘুরিয়া স্থান্দি তামাক ও একটী তাঁকা নিয়া আদিলেন। ঠাকুরকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হলো। ঠাকুর তামাকে একটী টান নিয়াই কাশিয়া কাশিয়া অন্থির ইইয়া পড়িলেন। বাবা! এই নেও — রক্ষা কর! বলিয়া হাঁকাটি সাম্নে ধরিলেন। জগবনুবাবু ভ্ঁকাটি প্রদানী বলিয়া নিজের বাবহারের জন্ম লইয়া পেলেন। উহা লইয়া গুকভাতাদের মধ্যে একটু মনান্তর ইইল।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাস—আপনি আর কথনও পূর্বের তামাক থেয়েছেন ?

ঠাকুব—হাঁ, আমি যে খুব তামাক খোর ছিলাম। কারোকে তামাক খেতে দেখ্লেই তামাক খেতে ইচ্ছা হতো। একদিন কলিকাতায় রাস্তায় চল্তে চল্তে একটা বড়লোকের বাড়ীর দরজায় দারোয়ান তামাক খাচ্ছে, দেখে খেতে ইচ্ছা হলো। তার খাওয়া শেব হ'তেই আমি কল্পির জন্ম হাত বাড়ালাম। দারোয়ান হিন্দুস্থানী, আমাকে খুব গালি দিয়ে তাড়ায়ে দিলে। আমার বড়ই অপমান বোধ হলো। ভাব লাম আমি অবৈতবংশের গোস্থামী; একটু তামাকের জন্ম একটা সাধারণ দারোয়ান আমাকে এড গালি দিলে ? আর আমি তামাক থাব না। সেই হ'তে আর তামাক খাই নাই। জাতির অভিমান, বংশের অভিমান, এ সকলে অনেক সময়ে মানুষকে রক্ষা করে। একটু থামিয় আবার বলিলেন—যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাঁদের অনেকের তামাক খাওয়া প্রয়োজন হয়। অনেকের তামাকে উপকারও হয়। 'রম্তা' সাধুরাও একটা কিছু না হ'লে পারেন না, তাঁদের অনেকেই হয় গাঁজা, না হয় চরস অ্থবা তামাক খেয়ে থাকেন।

পূর্ণজন্মে নিফল ব্রহ্মচর্য্য, চাকুরের <mark>দার উপদেশ— দাধন ভজন</mark> জেণে থাক্বার জন্ম, কুপাই দার।

আজ মধ্যাক্তে অবসরমত সাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—আমি প্রের্কে কথনও কি সন্ওক্তর আশ্রম পেয়েছিলান ? সাকুর বলিলেন—হাঁ, গতবারও সন্তক্তর আশ্রয় পেয়েছিলে।

আমি—আমার কি গতবারও অক্ষচর্য্য কর্তে হ'য়ে ছিল ৽

ঠাকুর—হাঁ ; তবে তা কিছুই হয় নাই।

আমি—দেদিন আপনি স্বথে আমাকে বলেছিলেন, দশ বংসর তুমি ব্রহ্মচর্য্য কর্লেই সন্মাস অবস্থা লাভ করবে।

ঠাকুর—স্বথে যা বলা হয়, তার অর্থ কি সব সময়ে বুঝা যায় ? দশ বংসর বল্তে কত সময়, তা তো বলা যায় না।

ঠাকুরের কথা শুনিং। আমার মাথা মেন পুরিষা গেল। ভাবিলাম এ কি সর্ব্বনাশ! গতবার সন্প্রকর আশ্রয়লাভের পরও ব্রহ্মছিলাম রাহ্ম করিষা এই ইইমাছিলাম? প্রবৃত্তির প্রতিকূলে কোন সাধন ভজনই কি আমি করিমাছিলাম না ? অথবা প্রারক্ত এতই বলবান্ যে ঠাকুর আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না ? তবে এবার আবার ঠাকুর আমাকে ব্রক্ষার্থ্য করিষার্থ করিছের ক্ষানাকে ব্রক্ষার্থ্য করিষাও ইন্দ্রিরের চঞ্চলভা বা দৈছিক বিকারের কোন একটীর এপর্যান্ত ইইল না। মনের মলিনতা দূর ভো

বহু দ্রে। কঠোর বৈরাণ্য বা তীত্র সাধন ভদ্ধনে আমার সামর্থ্য নাই—প্রারদ্ধ কাটিবেই বা কি প্রকারে? শুনিতে পাই, 'চাকুরের রুপায় সবই হয়,' কিছু চাকুরের রুপার উপরে আমার নির্ভর বা ভরসা কোথায়? প্রাণে যথার্থ কাতরতা না আসিলে নির্ভর বা ভরসা তো অর্থ শৃষ্ঠ কথা। উৎকট ব্যাধিগ্রন্ত নিরুপায় রোগী যে ভাবে চিবিৎসকের নিকট আরোগ্য আকাজ্জা করে, একটী বারও কি আমি সেইভাবে চাকুরের পানে তাকাইতে পারিয়াছি? আমার যিনি চাকুর তিনি পরম দ্যাল, তিনিই আবার মহাসাম্থ্যী, বিশেষতঃ আমার হিতাকাজ্জী, ইহা যদি একটুকু বিশ্বাস করিতাম, তা হ'লে আর চিন্তা ছিল কি? সকল ত্রবস্থায়ও নিশিন্ত থাকিয়্ম আনলে বগল বাজাইয়া বলিতাম 'সাপে বাদে যদি থায়, মরণ না হবে তায়, চিরজীবী করিলেন গোঁসাই'— এই সকল ভাবিয়া প্রাণ থেন কেমন হইয়া গেল; দারুল রেশ হইতে লাগিল। কায়ার বেগ সম্বণ করিতে পারিলাম না। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, চাকুর, রক্ষা কর।

চাক্র সমাধিছ ছিলেন—এই সময়ে মাথা তুলিয়া আধক্টন্তব্বে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—ভগবানের কৃপাই সার। আর কিছুই কিছু নয়। সাধন ভজন শুধু জেগে থাক্বার জন্য—যেন তাঁর কূপা এলে ধর্তে পারি। সাধন ভজন ক'রে কার সাধ্য তাঁকে লাভ করে গাধন ভজন ক'রে তাঁকে লাভ কর্তে হয়, একথা কিছু নয়। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁর কুপা হ'লেই তাঁকে পাওয়া যায়। একটু থামিয়া আবার বলিলেন—নিজের তৃপ্তির জন্মও লোকে সাধন ভজন করে। মানুষের যেমন ক্ষ্ধা পায়, পিপাস। পায়, তখন অল জল না পেলে শ্বির থাক্তে পারে না, অভাবে খুব কট্ট হয়; ভগবানের নাম নেওয়া, তাঁর পূজা অর্চনা করাও সেই প্রকার। উহা না ক'রে পারা যায় না। কর্ম শেষ না কর্লে তাঁকে পাওয়া যায় না—একথাও ঠিক্ নয়। কর্ম শেষ হ'তে কি আর লাগে গ তাঁর কুপা হ'লে মুহুর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রারদ্ধ শেষ হ'য়ে যায়। মহারাণী যখন এম্প্রেস্ হ'লেন তাঁর একটী হুকুমে কত শত লোকের বহুকালের মিয়াদ একবারে থালাস হ'য়ে গেল। ভগবানের কুপা হ'লে, তিনি ইচ্ছা কর্লে, সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত প্রারদ্ধ, এক মুহুর্ত্তেই শেষ হ'য়ে যায়। তাঁর কুপাই সব। আর

কিছুই কিছু না। কাতরভাবে তাঁরই দিকে তাকায়ে থাক। তাঁর কুপাই সার।

## ন্যাদের উপকারিতা—অনুভূতি প্রমানন্দ।

ক্ষেক্দিন হইল ঠাকুর আমাকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বে তাদ করিতে বলিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ অন্নারে তাস করিয়া দেখিতেছি, ইহা এক অন্তৃত জিনিয়। নিজ শরীরে প্রত্যেকটী ভত্তের তাদকালে দেই দেই ভত্তের আধার স্থানে শ্রীপ্রীপ্রক্ষদেবের অঙ্গপ্রতাঙ্গের স্মৃতি আপনা আপনি শ্নিবার। স্মূদিত হয়। নাম সারণের দঙ্গে সঙ্গে তাহা অংশপ্ররণে প্রতিভাত হইয়া চিত্রটিকে উহাতে নিবিষ্ট করিয়া ফেলে: তথন নামটি আধারে মিলিয়া যায় এবং ঠাকুরের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। একটী তত্ত্বে মনের অভিনিবেশ হইলে তাহা ছাড়িয়া অপর্টিতে প্রবেশে অতান্ত অপ্রবৃত্তি ও ক্লেশ অত্তব হয়। বাক্, পানি, পায়ু, পাদ, উপন্থ; চকু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকু; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মক্ত্, ব্যোম; শব্দ, স্পর্ণ, রূপ, রুম, গন্ধ; মন, বুদ্ধি, অহলার, চিত্ত; ইহার প্রত্যেকটা ইষ্টমন্ত্রে, ইষ্টনেবে তাস করিয়া উহাতে ইষ্টদেবকেই মাত্র দর্শন করিয়া থাকি। এই সময়ে নিজের অন্তিত বৃদ্ধি-একমাত্র দর্শনামুভৃতি-নাম সংযোগে ইষ্ট্রতিতে সংলগ্ন হওয়ায়, নাম, নামী ও नामकाती এकरे इरेश याय-अथकरताथ आंत्र थारक ना; छरारा अत्रमानन छेअनिक হইয়া থাকে। সমন্তটি দিন এই তাস লইয়াই থাকিতে ইচ্ছা হয়। কথনও কথনও ফুল, তুলদী, চন্দন লইয়া সমন্ত অঞ্চ-প্রত্যঙ্গ পূজা করিতে আকাজ্ঞা জ্বাে । ঠাকুরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাদা করায় তিনি বলিলেন— যাহা কর, মনে মনে করাই ভাল। বাইরে ওপব কিছু করতে নাই। ফাসের একটা নির্দিষ্ট সময় রেখো। নিত্য-ক্রিয়ার প্রথমেই ক্যাস করতে হয়। ক্যাসের ভাব সর্ব্বদা অন্তরে রাখতে হয়।

# মনদা পূজা। ইন্টমন্ত্রে তেত্রিশ কোটা দেবদেবীর পূজা হয়।

সকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনাত্তে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, শ্রীযুক্ত কুঞ্জঘোষ মহাশ্যের বৃদ্ধা শৃশ্চাকুরাণী আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন-'আজ ১লা— ৭ই ভাদ্ৰ, १ निए बब्दर মনসাপ্জা। আমাদের বাড়ী মনসা-পূজা হবে, পুরোহিত কোণা থেকে আনব ?'

ঠাকুর বলিলেন— কেন ? ব্রহ্মচারী গিয়ে পূজা ক'রে আসেবে। বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন, পরে ঠাকুরকে বলিলাম—মনসাপূজা কর্বো ব'লে দিলেন। কিছ আমি তো মনসাপূজা জানি না।

ঠাকুর বলিলেন—ইপ্টনামে পূজা ক'রো, তাতেই হবে। ঐ নামে তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীরই পূজা করতে পার।

আমি ঠাকুরের অন্থমতি লইয়া বেলা প্রায় ১ টার সময়ে মনসা পূজা করিতে কুঞ্জবাব্র বাড়ী গেলাম। পশ্চিমের ঘরে পূজার বিবিধ প্রকার আয়োজন দেখিয়া চিত্ত প্রছল্ল হইয়া উঠিল। আমি পূজার বিলাম। কুঞ্জবাবৃ ঘরে প্রবেশ করিয়া পূজার অন্থচান দেখিয়া একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন যে তিনি এ সকল পূজার কিছুই আবেশ্চকতা মনে করেন না; আর যার তার ছারা এসব পূজা ঠিকমত হয়ও না। কুঞ্জবাব্র এইরপ অবজ্ঞাস্চক কথা শুনিয়া আমার প্রাণে একটু লাগিল। যাহা হউক, আমি মনসা দেবীকে আহ্বান করিয়া ইটময়ে দেবীম্র্তিতে নিজ ইটদেবেরই পূজা করিলাম। দক্ষিণা গ্রহণ করিতে ঠাকুর নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, স্বতরাং পূজার পর তাহা না লইয়া আশ্রমে আসিলাম, এবং ঠাকুরের নিকট বিসয়া রহিলাম। ঠাকুর আমাকে পূজার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি সমস্ত বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—গৃহস্থ-ঘরে এসব পূজা অর্চনা ব্রত উপবাসাদি বিশেষ প্রোজন। এতে ধর্মা জাগ্রত থাকে। অপরাহে কুঞ্জবার আসিয়া একটু যেন সলজ্জভাবে আমাকে বলিলেন—"দেখুন, আপনি পূজা ক'রে এনেছেন, পরে ঘরধানা আশর্চা স্থান্ধময় হ'য়েছে; ঐ ঘরে প্রবেশ করা মাত্র আমার শরীর মন ঠাতা হ'য়ে গেল; কতবার গিয়ে দেখ্লাম—সমন্তটি দিন ঐ ঘরে এমন একটা স্থান্ধ র'য়েছে যে ওরূপ গৃদ্ধ আরু আমি কথনও পাই নাই। মনসা দেবী যেন ওখানে আবিভ্তি, এরূপ পরিছার বোধ হচ্ছে। বড়ই আশ্র্যাণ

কুঞ্চবাবুর কথায় আমার আনন্দ হইল, প্রাণে যে ক্লেশ পাইয়াছিলাম তাহা একেবারে মৃছিয়া গেল। মনে হইল, এ সমস্তই ঠাকুরের কুপা। ঠাকুরের পূজা বেস্থলে হইয়াছে তাহা সাধারণের নিকটে অজ্ঞাত থাকিলেও ঠাকুরের একান্ত ভক্তজন সেইস্থলে আপনা আপনি অবশ্রই আকৃত হইবেন, এবং অক্যান্ত স্থান অপেকা সেই স্থানের বিশেষত্বও কিছু না কিছু নিশ্চয়ই অকৃত্ব করিবেন। পূজাটি যে আমার ঠিকভাবে হইয়াছে,

কুঞ্চবাব্র এই পরিবর্ত্তনই তাহার একটা নিদর্শন মনে হয়। ঠাকুর দয়া করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করিলেন, ভাবিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর দয়াকর। স্কবিটে তোমারই অধিষ্ঠান ব্ঝিয়াও তোমার পূজা করিয়া যেন ধন্ত হই।

# চাকুরের দল্ভের কথা—পৈতা নাই ?—স্ক্রমশরীরে মহাপুরুষের কার্য্য।

আমাদের আশ্রম হইতে ছ তিন মিনিটের পথ দক্ষিণে বড়পুকুরের পূর্বপারে আশানন্দ বাউল একটা আখ্ডা করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তিনি ঠাকুরের নিকটে আসিয়া থাকেন। ঠাকুরের নিকটে বছলোকের সমাবেশ দেখিলেই সাধারণতঃ তিনি নিজের অলৌকিকত্ব প্রচার করিতে আরক্ত করেন; এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার তত্ত্বকথা উপদেশ করিতে থাকেন। যাহায়। ঠাকুরের মূধে ছচারিটা কথা শুনিবার আকাজ্জায় আশ্রমে আসেন, তাঁহারা উহার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যান। গতকল্য মধ্যাকে ঠাকুরকে নিজ্জনে পাইয়া, আশানন্দ বলিলেন—গোঁসাই! আমাকে দেখে কি কিছু ব্যাতে পারেন ?

ঠাকুর-কি বুঝ্ব ?

আশানন্দ—আপনার দৃষ্টিশক্তি আছে, কিছু তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করেছেন। আচ্ছা,
আমার দিকে একবার একটু সৃত্ম দৃষ্টি ক'রে দেখুন দেখি।

ঠাকুর বলিলেন—কৈ ? কিছুই তো বুক্তে পার্ছি না।

আশানন্দ একটুর যেন বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কিছুই বৃঝ্তে পার্ছেন না । দৃষ্টিটা এখন ততদ্র পরিদার হয় নাই। ভাব্ন, আমার ৮০১০ হাজার শিশু, সকলেই আমাকে অবতার বলে। তারা যে ভাবৃক্তা ক'রে বলে তা নয়— তারা বাত্তবিকই এমন সব বিভৃতি আমার ভিতরে দেখে যে, তাদের ওরপ না ব'লেই উপায় নাই। আর দেখুন, শাস্ত্রে কৃত্তি অবতারের যে সব লক্ষণ আছে, আমার সঙ্গে তার অক্রে অক্র

ঠাকুর-কি কি লক্ষণের সঙ্গে মিল আছে ?

আশানন্দ-কারোকে বল্বেন না, আপনাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাছি, এই দেখুন। এই বলিয়া নাকের এক পার্ষে একটী তিল দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন ত ? আপনি বুঝি এটা লক্ষ্য করেন নাই ?" আমি আশানন্দের ভঙ্গী দেখিয়া কিছুতেই আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুর কোনই কথা না বলিয়া চোথ বৃদ্ধিলেন; আশানন্দও আপন আথ্ডায় চলিয়া গেলেন।

আজকাল 'অবতারের' ছড়াছড়ি। অনেকেই অবতারের 'সার্টিফিকেট' পাইতে গোঁসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হন। পরে নিরাশ হইয়া ক্রোধবশে গালাগালি দিয়া চলিয়া যান। আজ অপরাহ্ন প্রায় ৫ ঘটকার সময়ে আশানন্দের এক শিশু ঠাকুরের নিকটে আসিলেন। পুবের ঘরে বছ লোকের ভিতরে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং আশানন্দের অভূত শক্তির বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুরকে বলিলেন—"সহরে বঝি এখন আর কল্পি পান না? গুণ সকলেই টের পেয়েছে; তাই জঙ্গলে এসে এখন সাধু হ'য়ে বদেছেন। অদৈত বংশের কুলাঙ্গার ! পৈতা ফেলে, জাতি-ধর্ম ভ্রষ্ট হ'য়ে, বহুলোকের এখন সর্বানাশ করছেন। হুঁঃ! আহ্মণদেরও আবার দীক্ষা দিচ্ছেন; গোঁসাইরা করে. কোথায়, কে পৈতা ফেলেছেন ?" উহার এই প্রকার গালি শুনিয়া সকলেই অবাক, ঠাকুরও চোথ বৃদ্ধিয়া বিসমাছিলেন। হঠাৎ খুব তেন্ধের সহিত উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া উঠিলেন— "পৈতা নেই ? দশ গণ্ডা পৈতা এখনই বের ক'রে দিতে পারি। তুই কি ক'রে দেখবি १ তুই যে অন্ধ।" কথা শেষ হওয়া মাত্রই স্থভড়া নিবাদী দাধু ষত্বাবু ভয়কর চীৎকার করিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। "একি রে। একি রে।" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই এসময়ে যতুবাবুকে লইয়া ব্যন্ত হইয়া রহিলেন। ইতাবসরে সেই গোলমালের ভিতরে আশানন্দের শিষ্টি বাহিরে আসিয়াই উদ্ধাসে দৌড়াইয়া পালাইলেন। যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে যহবার ক্রমশঃ সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং কাহারও সঙ্গে কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া নিজের বাডী চলিয়া গেলেন।

অন্ত মধ্যাহে মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে বলিলাম—"লোকটা কাল আপনাকে গালাগালি ক'রে, ভয়ে ভয়ে উদ্ধাসে পালিয়ে গেল; না হ'লে আমাদের কারও কারও হাতে হয়ত সে মারই থেতো। আপনাকে কিন্তু আজ পর্যান্ত আর কথনও এমন দজ্তের সহিত এতাবে কারোকে ধমক দিতে দেখি নাই।"

ঠাকুর-কি ? ধমক দিয়েছিলুম ? কৈ ? আমার ত কিছুই মনে নাই।

আমি—'দশগণ্ডা পৈতা এখনই বের ক'রে দিতে পারি, তোর চোধ নাই, অদ; দেথ্বি কি ক'রে ?' এই সব কথা খুব জোর ক'রে তাকে শুনিয়ে দিয়েছেন।

আমার কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব বিশ্বয়ের সহিত বলিলেন—কি ব'লছ ? আমি ওরূপ বলেছি ? না. আমি বলিনি ত ?

আমি—হাঁ, আপনিই বলেছেন, আপনারই ত গলার আওয়াজ পেয়েছি।

ঠাকুর—এ সব কণা যে আমার মুখ দিয়ে বের হয়েছে, আমার মনেই পড়ে না। তবে একটা ব্রাহ্মণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে ওরূপ কি কি বলেছিলেন বটে। বলেই অমনি তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। তোমরা তা লক্ষ্য কর নাই ? একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন—আশ্চর্যা! মহাআ্মানের ভিতর দিয়ে কত প্রকার ঘটনাই হয়। ভগবানের আশ্রিত জনের প্রতি কোনও প্রকার অত্যাচার অপমান হলে তা তাঁরা সহ্য করেন না। মহাপুরুষেরা যে শাসন করেন, দেখা যায়, তা অনেক স্থলে প্রায় এইরূপই হয়। অনেক সময়ে তাঁরা নিজের। কিছুই করেন না।

গত কল্য উক্ত ঘটনার পরে হঠাৎ যিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন অভ সেই যত্বাব্ আশ্রেম আদিয়া সকলের নিকটে বলিলেন—"মহাপুরুষদের সমন্তই অভ্ত ! লোকটা যথন গোসাইকে ঐ রকম গালাগালি কর্ছিল, একটা গোরবর্ণ পবিত্রমৃত্তি তেজন্বী আন্ধান গোঁসাইয়ের ঠিক দক্ষিণপার্ঘে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে লোকটাকে খ্ব ধমক দিয়ে বল্লেন, 'পৈতা দেথ্বি কি ক'রে ? চোথ নাই, তুই ত আন্ধা' এই সব দেখে গুনে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। আন্ধাণিও তৎক্ষণাৎ এইখান থেকে চলে গেলেন।"

যত্বাব্র কথা ভনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। যত্বাব্র মূথে এই সব কথা না ভনিলে আমার ভিতরের এ থট্কাদূর হইত কি নাবিশেষ সন্দেহ। হা আদৃষ্ট!

> ঠাকুরের মুথে ছোটদাদার কথা—পিতার চরিত্র। তাল্লিক শাধন বড় কঠিন।

আজ মহাভারত পাঠের পর প্বের ঘরে ঠাকুরের নিকটে বিদিয়া আছি, ঠাকুর নিজ হইতেই ছোটদাদার অহ্থের কথা জিজ্ঞাদা করিলেন। আমি বলিলাম—ছোটদাদা পাঠ্যাবস্থায় পড়া-শুনা ছাড়িয়া কফাম্রিত বায়ুরোগে ছই বংসর বাড়ীতে বিদিয়া ছিলেন। বছবিধ চিকিৎসাতেও বিশেষ কিছু উপকার হইল না। এখনও তিনি ঐ রোগে সময় সময় অতাস্ক যন্ত্রণা পান।

ঠাকুর কহিলেন—সারদা একটা বিশেষ ব্যক্তি। আহা ! এরূপ লোকও আবার সংসারে আসে ? বড়ই চমংকার ! এরকম হৃদয় দেখা যায় না, কোন গোলমাল নাই, ভিতর বাহির এক। উহার সেবা ভাব বড়ই অদ্ভুত সাধারণের মত নয়। উহার প্রকৃতিই এ প্রকার, বড়ই সুন্দর।

ঠাকুর কথায় কথায় আমার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিছুই জানিনা, স্থতরাং খুব সজ্জেপে বলিলাম। আমার ৪।৫ বংসর বয়সে পিত্তশৃল রোগে পিতা কলিকাতায় গঙ্গার তীরে দেহত্যাগ করেন। তিনি খুব স্থপুক্ষ ছিলেন। সাধনভন্ধনেই দিবসের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। পরিবার ভরণ পোষণ করিয়া সমস্ত অর্থ লোকের হিতার্থে ব্যয় করিতেন। সঞ্চয় কথনও করিতেন না; বরং দেহত্যাগকালে বিস্তর ধার রাধিয়া গিয়াছিলেন। বেলপুকুরের রজনীকাস্ত ভট্টাচার্য্য নামে একটা তান্ত্রিক সিদ্ধ পুক্ষ বাবার গুক্ছলেন। সংসারে থাকিয়া সাধনভজন রীতিমত হয় না ব্রিয়া তিনি সয়্লাসী হইয়া চলিয়া য়ান। বাবার গুক্লদেব নানাস্থান অন্পদ্ধানের পর বাবাকে পাইয়া আবার গৃহে নিয়া আসেন। তান্ত্রিক সাধনে নাকি কালো মেয়ের প্রয়োজন হয়, এজক্ত অধিক বয়সে তিনি আবার বিবাহ করেন। মদ কথনও থাইতেন না, কিন্তু মহাশন্তোর মালার জন্ম মদ ব্যবহার করিতেন। আনেক সময়ে সমস্ত রান্ত্রি ঐ মালাজপে কাটাইয়া দিতেন। অত্যন্ত চরিত্রবান্ ছিলেন। বাড়ীতে ও পাড়ার বৃদ্ধদের মূথে শুনিতে পাই, তাঁকে কথনও কেহ কোন অবস্থায় ক্রোধ করিতে দেখেন নাই; ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

ঠাকুর—তোমার সেই বিমাতা বুঝি বর্ত্তমান নাই ?

আমি—না; আমার ছোট ভাই রোহিণীকে ছ'মাসের রেথে তিনি দেহত্যাগ করেন। ঠাকুর—হাঁ, ছেলে হ'ল ব'লেই তিনি মারা গোলেন। ওসব তান্ত্রিক সাধন বডই কঠিন। আজকাল ওতে কৃতকার্য্য হ'তে বড় দেখা যায় না।

### হঠকারিতায় রোগরদ্ধি—ত্বগ্ধপান ব্যবস্থা।

কিছুকাল যাবত আমার শরীর পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। রোগের হেতৃ কি নিশ্চয় বুঝিতেছি না। মনে হয়, আহারের অতিরিক্ত রুচ্ছৃতাই ইহার কারণ। সকালে একবার একটু চা থাই মাতা। পরে সন্ধ্যার সময়েও শুধু মূন দিয়া জ্বলভাত থাইয়া থাকি। অল্পের পরিমাণ্ড কমাইয়া, ক্রমশং জলের মাতা বৃদ্ধি করিবার চৈটায় আছি; কিন্তু শরীর বড়ই তুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। হাত পা কিছুক্ষণ এক অবস্থায় রাখিলেই বিম্ বিম্ করে ও বেদনা বোধ হয়, এবং সময়ে সময়ে আপনা আপনি বিভিন্ন সন্ধিছলে খিল ধরে; সাধন ভজনে আরে তেমন উৎসাহ নাই। সামান্য চলাফেরাতেও কট অন্তব হয়। এখন কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে গিয়া সমস্ত বলিলাম।

ঠাকুর কহিলেন—তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম, অভ্যাসটি খুব ধীরে ধীরে কর্বে। তাড়াতাড়ি করতে গেলে কিছুই সুসিদ্ধ হয় না, বিদ্ধ উপস্থিত হয়। জলভাত খাওয়া ছেড়ে দাও। থিচুড়ি বা ভাতে সিদ্ধ ভাত খেতে আরম্ভ কর; ঘি একটু বেশী পরিমাণে খেও। এখন কিছুদিন এক পোয়া করে ছধ খাও, তা হ'লে অসুখ সেরে যাবে।

বছকাল আমি ছধ ছাড়িয়াছি এজন্ম এখন ছধ খাইতে একটু আপত্তি করিলাম। ঠাকুর কহিলেন--না, কিছুদিন ছধ খেতে হবে। শোওয়ার সময়ে এক বল্কা ছধ খেয়ে নিও।

আমার প্রতি ঠাকুরের ছ্রপানের ব্যবস্থা আমার হঠকারিতারই দণ্ড মনে করিয়া চূপ করিয়া রহিলাম। কোথায় এখন ছধ পাই ভাবিয়া বড়ই অস্বস্থি বোধ হইতে লাগিল। অগত্যা ছধের অস্কুসদানে আশ্রম হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় একটা হিন্দুছানীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলায়, ''এখানে ছ্ব কোথায় পাওয়া যায়, বলিতে পার ?" সে বলিল, ''কত ছ্ব আপনার চাই ? বিকালে নিলে এক পোয়া করিয়া ছব আট সের দরে আমি দিতে পারি। আপনাদের আশ্রমের পাশেই আমার বাসা; আপনার সাম্নে আমি ছব দোহাইয়া দিব।" রাধারমণ বাবুর পশ্চিম দিকের বাগানে এই লোক্টি বাস করে, দেখিয়া আসিলাম। আশ্রম ঠাকুরের দয়া! ছকুমটি করিবার পূর্বেই তিনি সব ঠিক করিয়া রাথিয়াছেন।

### এঁটো বাটলই মাজিল কে ?

স্থাতের পূর্বের রামা প্রস্ততনা ইইলে সে দিন আমার আহার হয় না। নানা কাজের 
ইভাজ, গোলমালে রামার সময় অভীতপ্রায় দেখিয়া ব্যস্ত ইইয়া পড়িলাম।
শনিবার। অভ্যন্ত কুধাবোধ হওয়াতে রামা করিতে গোলাম। এই সময়ে হঠাৎ
মনে হইল, পতকলা রামার বাসন্টি মাজিয়া রাখিতে পারি নাই। আজ মাজিব স্থির

করিয়া বারান্দার এক কোণে এঁটো বাটলইটি রাবিয়া দিয়াছিলাম। সন্ধ্যা আসয়, এখন বাসন মাজিয়া রায়ার পর নির্দিষ্ট সময় মধ্যে আহার শেষ করা অসম্ভব বৃরিয়া আজ অগত্যা আহারের সকল ত্যাগ করিলাম। শুধু বাসনটি মাজিয়া রাথিব স্থির করিয়া উহা আনিতে গিয়া দেখি, কে যেন বাটলইটি মাজিয়া রাথিয়া গিয়াছে; দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। কে আমার এঁটো বাসন মাজিয়া রাথিল, একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু আশ্রমস্থ সমস্ত জীলোক পুরুষ কেহই উহা করেন নাই বলিলেন। রায়ার সময় অতিক্রান্ত হইলেও এই ঘটনায় আমার আহার করা ঠাকুরেরই অভিপ্রায় অম্মান করিয়া থিচুড়ি পাক করিলাম, এবং পরিতোষ পুর্বাক আহার করিলাম। অমন স্থন্দররূপে বাসনটি কে মাজিয়া রাথিল, এই চিন্তায় সারারাত আমার কাটিয়া গেল। সাধারণ সাধারণ ঘটনায়ও পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের অপরিসীম রূপা প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রমশঃ যেন অবাক্ হইয়া বোকা বনিয়া যাইতেছি। কিন্তু অবিশ্বাসী মন ঠাকুরকে তব্ও ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

#### সঙ্কল্পমাত্র বস্তু লাভ—অবিশ্বাদী মন।

আফ সকলেবেলা হইতে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হোম, পাঠ সমাপনাক্তে আসনে বিসিয়া আছি; মনে হইল, এ সময়ে বাড়ীতে থাকিলে চালভাজা থাইতাম। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই দেখি, শ্রীযুক্ত বিধু ঘোষ মহাশয়ের কল্যা দামিনী এক বাটী গরম চালভাজা লক্ষা ও কাঁটাল বিচি ভাজা আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "মা আপনাকে খেতে দিয়েছেন।" আর একদিন আহারের পূর্বে কলা থাইতে ইচ্ছা হইল, তথনই ফণীভ্ষণ পাঁচটা মর্ত্রমান কলা আনিয়া দিয়া বলিল, "দিদিমা আপনাকে এই কলা পাঁচটা থেতে দিয়েছেন।" ইহাতে ঠাকুরের রুপা একবারও মনে করিলাম না। বুড়ীর অসাধারণ ক্রেহের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। গত পরশ্ব সকাল বেলা ম্যুলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল; ঘরের বাহির হওয়া য়য় না। আসনে বিসয়া মনে করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর! এ সময়ে গরম চা পাইলে কতই আরাম হইত।" পাঁচ ছয় মিনিট পরেই দেখি, বৃষ্টিতে ভিজিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় গরম গরম চা ও মোহনভোগ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, "আপনার কি কোনও অস্থ করেছে? গোস্বামী মহাশয় এই চা ও মোহনভোগ আপনার জন্ম পাঠাইলেন।" ইহাতেও ঠাকুরের দয়ার কথা মনে হইল না। ভাবিলাম, বোধ হয় বৃষ্টি বলিয়া অধিক পরিমাণে চা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাই চা ভালবাদি বলিয়া ঠাকুর আমার জন্ম পাঠাইয়াছেন। হায় কপাল! বিন্দুমাত্র বিখাদের নিদর্শন প্রাইলেন, কোথায়

তাহা প্রাণপণে আঁক্ড়াইয়া ধরিব; না, তাহা না করিয়া কল্পনা দারা সহজ সত্যেরও মিধ্যা হেতু স্ষ্টি করিয়া, এই উদ্ধত ও অবিশাসী মনকে প্রবোধ দিতেছি।

#### বিগ্রহ বিহারীলালজীকে প্রসাদের জন্ম বলা।

গত রাত্রে শান্তিরধা কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন—''বাবা, সনাতন বাব্র আথ্ডায় ৬ই ভাল, বিহারীলালজী ঠাকুর আছেন; তাঁর প্রসাদ একদিন পেতে ইচ্ছা রবিষার। হয়।"

ঠাকুর কহিলেন, কি প্রসাদ পেতে ইচ্ছা হয়, বল।

শান্তি, - ভাল মালপোয়া প্রদাদ।

ঠাকুর – আচ্ছা, বিহারীলালজীকে তোর কথা জানালাম, জগবন্ধু কাল যেন প্রসাদ নিয়ে আসে।

অন্ধ বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় জগদ্ধ বাবু আথ ড়ায় গিয়া আমাদের আশ্রমের নামে প্রসাদ চাহিলেন। শুনিলাম, সেবক থুব আদের করিয়া শ্রদ্ধার সহিত প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ দিয়া বলিয়াছেন—''আমাদের এথানে প্রত্যহ অন্ধ ভোগই হয়, আজ সকালে হঠাৎ একটা বড়লোক আসিয়া প্রচুর পরিমাণে মালণোয়া ভোগ দিয়াছেন।" আশ্রমস্থ আমরা সকলেই সেই মালণোয়া প্রসাদ পাইলাম। শান্তি বলিলেন,—"এরূপ স্থস্বাছু মালণোয়া আর কথনও থেয়েছি বলে মনে হয় না।" ঠাকুরের সমন্তই অন্তুত! এ সব ব্যাপারের হেতু কি দিব ? বিখাসের অভাবে আকস্মিক ঘটনা বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিতেছি।

## "হাঁ। তোমারও লীলা নিত্য।"—তপস্থার উপদেশ। শ্যামভাষা

আজ রৌজের বিষম তেজ, ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। মধ্যাহে ঠাকুর বলিলেন—
নই ভাল, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেও। আমি আদন হইতে উঠিয়া
সোমবার। দরজা বন্ধ করিতে যেমন উহা ধরিয়া টানিলাম, ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—
একটু থাম, দেখে নিই। কি সুন্দর পর্বত! হিমালয় দেখা যাচেছ—সোনার
মত শৃঙ্গ, কি চমৎকার! দেখিতে দেখিতে ঠাকুর চোথ বৃজিলেন। আমিও
দরজাটি বন্ধ করিয়া নিজ আসনে আসিয়া বিদলাম এবং ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম।
কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—"হাঁ, হাঁ, তোমারও, তোমারও

লীলা নিত্য! এই বলিয়া হুৰ্গাদেবীর স্তবস্তুতি করিতে করিতে সমাধিষ্ক হুইলেন। বাহ্দ সংজ্ঞা লাভের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমারও লীলা নিতা' কাকে বলিলেন?

ঠাকুর কহিলেন,—ভগবতী ছুর্গা এসেছিলেন। বল্লেন 'তুমি কেবল শ্রীকৃঞ্চেরই লীলা নিত্য বল। কেন ? আমার লীলা কি নিত্য নয় ? দেখ দেখি!' এই বলে ভিনি সব পুত্র কক্মার সহিত প্রকাশ হ'য়ে আশ্চর্য্য লীলা দর্শন করাতে লাগ্লেন। বড়ই চমৎকার! তাই বল্লাম, 'তোমারও লীলা নিত্য।'

ইহার পরে ঠাকুর নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন—যোগ বড় কঠিন কথা।
আমাদের এই পরাকে ঠিক যোগও বলেনা—যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর
নাভিপদ্ম হ'তে ব্রহ্মা উৎপন্ন হ'য়ে সর্বপ্রথম যে সাধন করেছিলেন—'ভপ,
ভপ' বাণী শ্রবণ ক'রে তিনি যে ভাবে তত্ত্ব জান্তে চেষ্টা করেছিলেন,
আমাদের এই সাধনাই তাই। আমাদের সাধনটি সমস্তই ভিতরের জিন্মা,
বাহিরের কিছুই নয়। একটুপরে আবার বলিলেন—সর্বদা শম, সভোষ,
বিচার ও সংসঙ্গ চাই।

- (১) মনের শাম্য অবস্থাকেই শম বলে। নিন্দা প্রশংসা, মান অপমান, সুথ তুঃখ, ইপ্তানিপ্ত সকল অবস্থায়ই মন একই প্রকার অটল অচল থাক্বে। বাইরে যমনিয়মের অভ্যাস ও ভিতরে বৈরাগ্য দ্বারা এটা সুসিদ্ধ হয়।
- (২) সকল সময়েই সন্তুষ্ট চিত্ত থাক্বে, কোন কারণেই যেন মনে উদ্বেগ অশান্তি প্রবেশ না করে। এজন্ম সর্বেদা থুবই সাবধান থাকা আবশ্যক। অশান্তিই নরক, চিত্ত প্রফুল্ল না থাক্লে কোন কাজ্কই হয় না।
- (৩) সর্বনা সব অবস্থায় ভাল-মন্দ, সং-অসং, বিচার ক'রে চল্বে। কথাবার্তা, কাজকর্ম কিছুই সংউদেশ ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে কর্বেনা। ভগবানকে লক্ষ্য রেখে যা কিছু করা যায়, তাহাই সং; তাঁকে ছেড়ে স্বই অসং। প্রতি কার্য্যে এক্লপ বিচার ক'রে চল্লে আর কোন ভাবনাই নাই। এতেই সমস্ত লাভ হয়।
  - (৪) প্রতিদিন অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্ম সংসঙ্গ কর্বে। ভগবানই সং।

ভগবংসক্ষই সংসক। ভগবদাশ্রিত সাধু সজ্জন গণের সকও সংসক। তাঁর। কি ভাবে সময় অতিবাহিত করেন, তাঁদের কার্য্য কলাপ, আচার ব্যবহার কিরপ তা শ্রনার সহিত দেখবে। প্রয়োজন বোধ হলে তাঁদের সঙ্গে সংপ্রসঙ্গও করতে পার। সদ্গ্রন্থ, ঋষি প্রণীত শাস্ত্র পুরাণাদি পাঠও সংসঙ্গ। তাতে ঋষিদেরই দঙ্গ করা হয়। প্রতাহই কিছু দময় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবে। এখন থেকে বেশ ক'রে এসব নিয়ম রক্ষা ক'রে চলো।

িএকটু পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—এই চারিটীর সঙ্গে আরও চারিটী নিয়ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য—স্বাধ্যায়, তপস্তা, শৌচ ও দান।

- ু (১) স্বাধ্যায় শুধু অধ্যয়ন নয়। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র স্থাসে প্রস্থাসে জ্বপ করাকেও স্বাধ্যায় বলে, ইহাই প্রকৃত স্বাধ্যায়। নাম কর্তে কর্তে অবসাদ বোধ হ'লেই কিছক্ষণ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে নিবে।
- (২) তপস্থা—এখন থেকেই থুব অভ্যাদ করবে। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যতপ্রকার তাপ আছে, কিছুতেই যেন চিত্তটিকে বিচলিত না করে। ত্রিভাপের জালা বড় জালা। শীত উষ্ণ, সুখ ছুঃখ, মান অপমান, নিন্দা প্রশংসাদিতে মনের অবস্থা যেন একই প্রকার থাকে; ধীরে ধীরে এই অভ্যাস কর্বে। সকল অবস্থায় ধৈর্যাই হ'চ্ছে তপস্থা।
- (৩) শুচি অর্থ, সকল অবস্থায় বাহাও অভ্যস্তবের পবিত্রতা। মনটিকে যেমন নির্মাল রাখ্তে চেষ্টা কর্বে, বাহিরেও সেই প্রকার থুব পবিত থাক্বে। বাহ্য পবিত্রতা বিশেষ প্রয়োজন। শরীর পবিত্র না থাক্লে অন্তঃশুদ্ধ হয় না, চিত্তক্তন না হ'লে নামে যথাৰ্থ ক্লচি, ভগবানে শ্রদ্ধাভক্তি কিছুই হয় না।
- (৪) প্রতিদিনই কিছু দান কর্বে। দয়া, সহামুভূতি হ'তেই প্রকৃত দান। প্রতিদিনই কারো না কারো ক্রেশ দূর কর্তে চেষ্টা কর্বে। অভ কিছু না পারো, কারোকে অন্ততঃ ছুটী মিষ্ট কথাও বল্বে—ভাও দান। প্রত্যহ এই কয়টী বিষয়ে দৃষ্টি রেখে চল্লে আর কোন চিন্তাই নাই।

্ঠাকুৰ প্রায়ই মগ্নাবস্থায় কত কি বলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিনা। তাহা

না হিন্দি, না পারদী, না সংস্কৃত, না ইংরাজী—পরিচিত কোন ভাষাই নয়। এমন ভাষা ইতিপূর্ব্বে কথনও শুনি নাই। কতকটা যেন সংস্কৃতের মত মনে হয়। সমাধি ভঙ্কের পর ঠাক্রকে জিজ্ঞানা করিলাম—"সমাধির সময়ে আপনার মুথ দিয়ে সংস্কৃতের মত কতকগুলি কথা বের হ'য়ে পড়ে, শুন্তে বড়ই স্ক্লর। ও কি ভাষা ? কিছুই ত বুঝিনা।"

ঠাকুর বলিলেন—ওঃ তুমি শুনেছ নাকি? বৃঝ্বে কি ? ও ত পৃথিবীর ভাষা নয় ?—গোলোকের ভাষা, শ্যামভাষা। ঐ ভাষায়ই সেখানে কথাবার্তা হয়। সংস্কৃত দেবভাষা।

## বিবাহের প্রলোভন। সাবধান, প্রার্থনা করিলেই তাহা মঞ্জুর হবে।

ভাল উৎপাতেই পড়িলাম! গত বৈশাথ মাদ হইতে যোগজীবন আমার পিছনে লাগিয়াছেন। কুতুকে বিবাহ করিবার জন্ম ভয়ানক জেদ্ করিতেছেন। সে দিন ঠাকুরের কাছে ঠাকুরমাও আমাকে বলিলেন, 'কুলদা তুমি কুতুকে ৯ই ভাদ্র विवार कत-आभात कथा ७न, कन्यांग रत। वित्य कत्रांन कि ধর্ম হয় না? গোঁলাই ত বিয়ে করেছেন, তাঁর ধর্ম হয় নাই?' ইত্যাদি। আমি কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া লজ্জায় অধোমুথে বিসিয়া রহিলাম। গোগজীবন বলিলেন— "কুতুকে তুমি বিবাহ কর, মাঠাক্রণেরও এরূপ ইচ্ছা ছিল। ওকে বিবাহ কর্লে তোমার ধর্মলাভের কোনই ক্ষতি হবে না, বরং অনেক সাহায্য হবে। এমন অসাধারণ মেয়ে বর্ত্তমান সময়ে সংসারে আর আছে কিনা সন্দেহ। ওর উপরে ভগবানের বিশেষ কুপা, দেখে অবাক হয়েছি। ওকে বিবাহ কর্লে তোমার অন্ধচর্য্যের কোন বাধাই ঘটিবেনা। তুমি যেমন ত্রন্ধচারী, কুতুও সেই প্রকারই ত্রন্ধচারিণী থেকে তোমার সহধর্মিণী হবে। ওকে নিয়া তোমার সংসার করিতে হবে না। চিরকাল এই আশ্রমে খামাদের সঙ্গেই বাস কর্বে। তা ছাড়া গোঁসাই চিরকালের জন্য ত তোমাকে এ ব্রহ্মচর্য্য দেন নাই ! নির্দিষ্ট কালে এ ব্রত উদ্যাপন ক'রে তুমি কুতুকে বিবাহ কর।"

এখন দেখিতেছি, আশ্রেমে থাকাই আমার পক্ষে শক্ত হইয়া পড়িল। কুতু নিতান্ত ছেলেমাত্র্যটি নয়, বিবাহের বয়স হইয়াছে। স্কতরাং লোক পরস্পরায় পুন: পুন: এ সকল কথা শুনিয়া, আমার সম্বন্ধেও উহার স্বভাবত:ই একটু সংখ্যাচ ভাব আসিয়াছে। গোগজীবনের কথা বারংবার শুনিতে শুনিতে আমাবও চিত্ত কথনও কথনও চঞ্চল

হইবা পঞ্জিতেছে। আমি ব্রহ্ম গ্রহণ করিয়াছি, সারাজীবন ক্মার থাকিয়া একমাত্র ভঙ্গবাদকেই লক্ষ্য রাধিয়া চলিব হির করিয়াছি। এ আবার কি উৎপাৎ আরম্ভ হইল ? অবগ্র কৃত্র সদ্পুণের তুলনা নাই। তাহার স্বাভাবিক সদ্পুণের অনুমাত্রও আমার সারাজীবনের সাধন-ভজন তপস্থায়ও লাভ করা সম্ভব নয়। যে ঠাকুরের ভূক্তাবশিষ্ট প্রশাদ বোধে কণামাত্র গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম মনে করি, কুতু তাঁহারই প্রজ্ঞাকের সারাৎসার বীধ্যসভূতা। উহার সৎসক্ষে এজীবন যে পরম পবিত্র ও ধন্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি আমার একনিষ্ঠতা থাকিবে কিরণে ? একমাত্র ঠাকুর ব্যতীত পবিত্র অন্য যে কোন শ্রেষ্ঠ বস্ততেও আমার চিন্ত আরুষ্ট হইলে, উহা আমার লক্ষ্য বস্ত লাভের অন্তরায়, স্বতরাং মহা অনিষ্ঠকর মনে করি। অথও ব্রন্মচর্য্য উপলক্ষ করিয়া দ্যাল ঠাকুরের কুপায় যদি একমাত্র তাঁর শ্রীচরণে চিন্ত সংক্র করিতে পারি তাহাহইলে গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত দেবীরাও আমার সায়িধ্যে ও সংপ্রবে আগ্রহান্থিতা হইবেন। ঠাকুর কিছুকাল হয় একদিন বিলয়াছিলেন—বিবাহের প্রলোভন তোমার ভবিষ্যুতে। তথন উহা কাকবিষ্ঠাবৎ ভ্যাগ কর্তে পার্লেই হলো।"

ঠাকুরের এ ভবিশ্বং বাণীর তাংপথ্য মনে হয়, আমার এই বর্জনান অবস্থা। আহার, নিজ্রা, মৈথুনের সংযমও শুধু এই দেহেরই অবিকৃত অবস্থা লাভের জন্য। মৈথুন বিজ্ঞিত ও অনাসক্তরূপে যদি আমার এই পরিণয় হয় তাহা হইলে ত সর্বপ্রকারেই আমি লাভবান্ হইলাম। স্বতরাং সর্বাথ্যে ঠাকুরের চরণে উদ্ধরেতা অবস্থার জন্য প্রার্থনা করি। এই সম্বন্ধ করিয়া আজ বেলা ৯॥০ টার সময়ে দক্ষিণের ঘরে নিজ আসনে বিস্মা একান্ত প্রাণে নাম করিতে লাগিলাম, এবং সঙ্গে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিলাম—"গুরুদেব! কিন্দে আমার যথার্থ হিত, কিন্দে অহিত, কিছুই বুঝি না; তবু দাফণ যত্মণার সময়ে তোমার দিকে তাকাই। দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধরেতা করিয়া দাও! তাহা না হইলে আমার আর উপায় নাই। কামের টানে এ চিন্ত যদি কামিনীতেই আসক্ত রহিল, তা হ'লে সমন্তটি প্রাণ তোমাকে দিব কিরূপে? দয়া ক'রে আমাকে উদ্ধরেতা ক'রে তোমাতেই একনিষ্ঠ ক'রে দেও! আর আমার কিছু আকাক্রণ নাই।"

এই প্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলাম। এই সময়ে ঠাকুর পুবের ছর ইইতে উজৈঃখনে আমাকে ভাকিতে লাগিলেন। শোনাগাত্ত আমি ছুটিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। দরজার সমুথে পহুছিতেই ঠাকুর আমার পানে চাহিয়া খুব ধমক দিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মচারী, খুব সাবধান! প্রার্থনা কর্লেই কিন্তু সেটা মজুর হবে। কিসে ভাল, কিসে মন্দ, কিছুই যথন বুঝনা, তথন প্রার্থনা কর্তে খুব সাবধান! ইহা বলিয়াই ঠাকুর আবার ভাগবৎ পাঠ আরক্ত করিলেন। আমি ধীরে ধীরে নিজ আসনে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—একি হ'ল? ঠাকুর আমাকে শাসন করিলেন কেন? আআর মাহাতে পরম কল্যাণ ভাহাই ত ঠাকুরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলাম। মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। পরে ধীরে ধীরে একটু স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। একটু পরে মনে হইল, হায় অদৃষ্ট! ঠাকুরের বাক্যে ও ব্যবহারে শ্রদ্ধা ও নিভ্রতা নাই বলিয়াই ত আমি এইরপ প্রার্থনা করিতেছিলাম; মায়ের কোলে থাকিয়া ছেলে হুয় পান করিতে করিতে জুজুর ভয়ে চীৎকার করিলে মা একটু ধমকও দিবেন না গু ঠাকুর। প্রার্থনা করিয়া যথার্থই অপরাধ করিয়াছি,—দয়া করিয়া ক্ষমা কর।

## দাদার নিকট যাইতে অকস্মাৎ অস্থিরতা—ঠাকুরের হাদেশ।

আর আর দিনের মত শেষ রাত্রিতে উঠিয়া হ্যাদাদি সমাপনান্তে লান-তর্পন করিয়া ১১ই ভার্জ, আদিলাম। হোমের পর আসনে বিদিয়া নাম করিতেছি, হঠাং বড় শুকবার। দাদার কথা মনে হইল। দাদাকে দেখিবার জন্ম মনে অত্যন্ত অন্থিরতা আদিয়া পড়িল। কিন্ধু এই অন্থিরতার হেতু কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এতই ব্যন্ত হইয়া পড়িলাম যে আজই দাদার নিকটে রওয়ানা ইইতে ইচ্ছা ইইল। দাদা আমাকে তাহার নিকটে যাইতে কখনও বলেন নাই, ঠাকুরও কোন প্রকারে এরূপ কোন অভিপ্রায় এ পর্যান্ত প্রকাশ করেন নাই। ঠাকুরের নিকটে বেরূপ আরামে ও আনন্দে আছি, সংসারে কোথায়ও তাহার বিন্দুমাত্র পাভয়ার সন্তাবনা নাই, তবে অনর্থক আমার এই হুর্ঘতি ইইল কেন ? শুনিয়াছি যথাবিধি তীর্থবাদে, অথবা যমনিয়মের হুর্ভেছ্য বেড়ার ভিতরে থাকিয়া ভগবং ভজনে, কিন্তা সর্কোগরি একমাত্র সন্তর্গর অবিচ্ছেদ সঙ্গে উৎকট প্রারন্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বোধ হয়, আমার প্রার্থনের অধিষ্ঠাত্তী দেবদেবীগণ তাঁহাদের ভোগক্ষেত্র এই দেহটি গুরুসঙ্গ হেতু বেদধল ইইয়া যায় দেখিয়া আগান্বিত ইইয়াছেন; এবং তাই ভোগকাল শেষ ইইবার পূর্বে অবাধগতি তুইাসরস্বতীকে আমার রাশিতে প্রেরণ করিয়া সংসঙ্গ বিচ্নাভিব এইরপ মত্তি জন্মাইতেছেন; কিন্তা সর্কানিয়ন্ত্বা গুরুদেবই আমার কোনও কল্যাণকল্পে

অক্সাৎ এইরপ ভাব আমার ভিতরে সঞ্চারিত করিলেন; কিছুই দ্বির করিতে না পারিয়া ঠাকুরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ঠাকুর ধ্যানস্থ। একটু পরেই আমার পানে তাকাইলেন। আমি বলিলাম—''আজ আসনে অক্সান্ত দিনের মত বিদিয়া নাম করিতেছি, হঠাৎ দাদার কথা মনে হইল। ক্রমে মনটা এত চঞ্চল হইয়! পড়িল, যে নিত্যকর্মাও ঠিকমত করিতে পারিলাম না। এইরপ হইল কেন ? অনেক সময়ে ত বিপথে চালাইতে সম্যতানেরা হুর্মতি জন্মায়। আপনার সঙ্গ ছাড়াইতে কি এ তাদেরই কার্য্য ? না. আপনারই ইচ্ছায় এরপ হইতেছে?"

ঠাকুর—হাঁ, তোমার দাদা অযোধ্যাতে অনেক সময় ভাল সঙ্গ পেতেন।
সম্প্রতি যেখানে গিয়েছেন, ভাল সঙ্গের বড় অভাব। এখন কিছুদিন
তুমি তাঁর নিকটে গিয়ে থাক্লে, তাঁর পক্ষে বড় ভাল হয়; আর তাঁর
প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য আছে সেটীও করা হয়। কিছুদিন গিয়ে দাদার
কাছে থেকে এস। শীঘ্রই তোমার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।

## গুরুর এই দেহ অনিত্য। ছায়া ধ'রে কায়া পাওয়া যায়।

দাদার নিকটে অবিলম্বে বাইতে ঠাকুরের আদেশ হইল শুনিয়া বড়ই কট হইল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—আপনি থেমন বলিবেন, তেমনি করিব। তবে, আপনাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকুতে ইচ্ছা হয় না, পারিও না। বড় কট হয়।

ঠাকুর—এরূপ হওয়া ঠিক্ নয়, ইহাও মায়া, বদ্ধতা। গুরু যে বস্তু তা তো এই দেহ নয়। এই দেহের ভিতরে অন্য কিছু, তিনি জড় নন।

আমি—এ তো বড় বিষম কথা ! এই দেহে গুরু নয়, তবে গুরু আবার কে ? এই দেহের ভিতরে কি আছে না আছে, আমিত তা দেখিনি, জানিও না। গুরুর দেহ জড় নয়, নিত্য, এই ত শুনেছি, তাই এই রূপেরই ধ্যান করি। এ যদি কিছু নয়, তবে সবই ত র্থা!

চাকুর—বুখা নয়, গুরুর যে দেহ নিতা, তা এ দেহ নয়। এই দেহেরই ভিতরে ঠিক্ এই রূপই অন্ত এক দেহ আছে। তা সচ্চিদানন্দ-রূপ, তাই নিতা; এই যে দেহ দেখ্ছ, এ তারই ছায়।। যেমন আয়নাতে মুখের ছায়া পড়ে, ভায়াটি ঠিক মুখেরই অফুরূপ, কিন্ধ কোন বস্তু নয় ছায়া মাত্র: এই দেহও সেই প্রকার। তার এই ছায়া দারাই সেই রূপ ধর্তে হয়, অফ্ট উপায় নাই। এই রূপেরই ধ্যান দারা দেই সচিচদানন্দরূপ চোথে পড়ে। ছায়া না ধর্লে দে কায়া পাবে কি ক'রে ?

আমি—এই দেহরূপী ছাগার ত পরিবর্তন সময় সময় হয়, ভিতরের সেই অপরিবর্তনীয় নিত্যরূপ এই অম্বির চঞ্চল ছায়া ধ'রে কিরণে পাওয়া বাবে ? কোন্ ছায়ার ধ্যান কর্ব ?

ঠাকুর-যা পূর্বের দেখেছ।

আমি—আমি পূর্বেপরে ব্রিনা। যথন আমার বেরূপ ভাল লাগে, তাই আমি ধ্যান করি।

ঠাকুর—ভাতেই হবে, তাই কর। সবই নিভা।

আমি—আপনার সঙ্গ ছেড়ে যাবার সময়ে আমার বিপদের আশঙ্গা কিসে? কোন্ কোন বিষয়ে সাবধান হব ?

চাক্র—তোমার নিত্যকর্মটি যদি নিয়ম মত ক'রে যাও, তা হ'লে আর কোন ভয় নেই—যেথানেই থাক না কেন, কোন অনিষ্টই হবে না। আর নিত্যকর্ম বন্ধ হ'লেই বিপদের সম্ভাবনা। আর একটা কথা মনে রেখো, সঙ্গেতে অনেক সময়ে ক্ষতি করে, সঙ্গ হ'তে অনেক সময় ভয়ানক প্রলোভন উপস্থিত হয়। হয় ত কেহ বল্বেন, এই ভাবে চল, তোমার এই এই অবস্থা লাভ হবে, আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ কর, এক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধিরেতা ক'রে দিচ্ছি। উদ্ধিরেতা হ'তে তোমার বড় ঝোঁক। এসব কথায় পড়্লেই সর্বনাশ। এ সমস্ত প্রলোভনের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াও বড় সহজ্ব নয়। থুব বড় বড় লোকও এ সব প্রলোভনে পড়ে নপ্ত হ'য়ে যান। হঠাৎ একটা কিছু লাভ কর্তে গেলেই বিপদ্। নিজের কাজ ধারে ধীরে ক'রে যাও; আর কারো দিকে তাকাতে হবে না। প্রয়োজনমত সব এখান থেকেই হবে। কারো নিকটে কিছু লাভ কর্বে মনে করে, সাধুসঙ্গ ক'রো না। আর একটী কথা; দৃষ্টি সর্বাদা অধোদিকে রেখো, সাধনের কোন কথা কারোকে ব'লো না। ব্লাচর্য্যের নিয়মগুলি খুব কড়াকড় ভাবে রক্ষা করে চ'লো—কখনও

# চাক্রের সমস্ত আদেশই কল্যাণকর— খুচিয়ে প্রশ্নে বিপত্তি।

গ্তকলা ঠাকুরের কথা শুনার পর হইতে বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। আমার দয়াল ঠাকুরের দেবছন্নভি সঙ্গ ছাড়িয়া দেই স্থদ্র বন্তি যাইতে আমার এ দুৰ্মতি কেন হইল ? ঠাকুরকে ছাড়িয়। কিন্ধপে দিন কাটাইব ? কিন্তু আমার পক্ষে যাহা যথার্থ কল্যাণকর ঠাকুর তাহাই ব্যবস্থা করিতেছেন, স্থতরাং আপত্তিই বা করিব কিরূপে 
 পাকা ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করিতে স্থাচিকিৎসক যেমন রোগীর কাতর আগত্তি শুনিতে চাহেন না, বেশী কালাকাটি করিলে অবশেষে অধিক যন্ত্রণাদায়ক পুলটীশ দারাই উহা ফাটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, আমি এখন আপত্তি করিলে, ঠাকুরও হয় ত দেইরূপই করিবেন। ব্যবস্থামত তিক্ত ঔষধ দেবনে রোগ উপশম হইবে, রোগীর এই নিশ্চিত ধারণা সত্ত্বে যেমন তাহাতে তাহার স্বাভাবিক অক্ষচি হয়, আমার দশাও সেইরপই হইয়াছে। এই প্রকার নানা যুক্তিতকে চিত্ত একটু স্থির করিয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া বসিলাম। ঠাকুর নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন,— বাড়ী গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে, অবিলয়ে পশ্চিমে চ'লে যাও। যেখানেই থাক না কেন, চণ্ডীপাঠ ও হোমটি ঠিক নিয়মমত ক'রে যেও। ব্রাহ্মণের প্রতাহই অগ্নিদেবা করতে হয়। সংসম্বন্ধ করে তুমি এই হোম করলে সেই সঙ্কল্ল ভোমার স্থানিদ্ধ হবে। আভিচারিক ক্রিয়ার অনর্থেরও এই শান্তি-স্বস্তায়নে নিবৃত্তি হবে। শ্বেত করবী, শ্বেত সবিষা, শ্বেত গোলমরিচ দ্বারা আহুতি দিতে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদার নিকটে থাকার সময়েও কি আমার ভিক্ষা কর্তে হবে ?
ঠাকুর—শুধু ভিক্ষা কেন ? সবই করতে হবে। যেথানেই থাক না
কেন নিয়ম কিছুই বাদ দিবে না। সমস্তই রক্ষা ক'রে চল্বে।

আমি—দাদার নিকটে কতদিন অন্তর ভিক্ষা কর্তে পার্ব ?

ঠাকুর—যে দিন 'আর কোণাও ভিক্ষা না জুট্বে, সে দিন দাদার নিকটে কববে।

আমি—ভিন্ধা কি ওধু আন্ধণের বাড়ীই কর্ব ? না, যে কোন বাড়ী কর্তে পারা যায় ? ঠাকুর—ভিন্ধান্ন সর্ববত্রই পবিত্র। সর্ববত্রই করা যায়। কিন্তু ভোমার পক্ষে তা'ও ঠিক্ হবে না। তুমি সর্ব্বদা স্বপাকেই খেও। নিজের রান্না অন্ন সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমি—দেবালয়ে দেবতাকে যা ভোগ দেয়, তা গ্রহণ করা যায় ?

ঠাকুর—ভাল ব্রাহ্মণে রশুই করে ভোগ দিলে প্রসাদ পাওয়া যায়।

ঠাকুরকে আর কিছু জিজাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, ভয় হইল। কিসে আবার কোন কথায় কি আদেশ করিবেন—শেষকালে মহামৃদ্ধিলে পড়িব। সেদিন গুরুস্তাতা সত্যকুমার গুহঠাকুরতা ঠাকুরকে বলিলেন—প্রাণায়াম করিতে পারি না বড়ই কট্ট হয়; কি করব ?

ঠাকুর বলিলেন-কণ্ঠ হ'লে ক'রো না।

স্ত্যকুমার আবার ঠাকুরকে খুঁচিয়ে জিজাসা করিলেন—প্রাণায়াম না কর্লে কি কোন অনিষ্ট হবে ?

ঠাকুর একটু বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—পাল্টে আস্তে হবে।
ছুর্ব্দুদ্ধি বশত: এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি না করিলে ঠাকুরের মৃথদিয়া এই দণ্ডের ব্যবস্থা
হইত না। আমি চূপ করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। অন্ত দাদাকে লিখিয়া
দিলাম "আমি শীঘ্রই বন্তি রওয়ানা হইতেছি। আমার পাথেয় কলিকাতায় ছোটদাদার
নিকটে পাঠাইয়া দিন।"

### ভীষণ পদ্মা। রাস্তায় ঠাকুরের কুপা।

প্রত্যুবে ঠাকুরের প্রীচরণে প্রণাম করিয়া বাড়ী রওয়ানা হইলাম। অপরাহে বাড়ী প্রেটিলাম। মাত্রুবেরিক দর্শন করিয়া বড়ই আরাম পাইলাম। মার সস্তোষার্থে ১৭ই হইতে ৭৮৮ দিন বাড়ী রহিলাম। মার কাছে আহারের কোন নিয়মই ২৪শে ভারা। রাখিলাম না; যথন যাহা দিলেন, মার তৃথ্যির জন্ম ভোজন করিতে লাগিলাম। তাহাতে আমার কোন প্রকার ক্ষৃতিই বোধ হইল না; বরং সাধনে উৎসাহ ও ফুর্ন্তি বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। মাসস্তুপ্ত হইয়া আমাকে দাদার নিকটে যাইতে অসুমতি দিলেন। ২৪শে তারিথে পশ্চিমে যাত্রা করিলাম। গ্রীমারযোগে গোয়ালন্দ পৌছিবার জন্ম বাড়ী হইতে ৪।৫ ক্রোশ অস্তুর ভাগ্যুক্ল ষ্টেশনে নৌকাযোগে উপস্থিত হইলাম। পদ্মার রূপ দেখিয়া আতঙ্ক হইল, ঠিকু যেন রক্তনদী। উত্তাল তরক্ক তুলিয়া ধরুলোতে দোঁ। দোঁ শক্ষে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। জীবনে পদ্মার এরপ ভয়ম্বর

আকৃতি আর কথনও দেখি নাই। পদার এপার হইতে অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় না। নদী আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। যথা সময়ে ষ্ঠীমারে উঠিতে বিছানা ও বস্তা লইয়া মৃদ্ধিলে পড়িলাম, কুলি মজুর পাইলাম না। এই সময়ে ছটী ভদ্রলোক নিজ হইতে আসিয়া আমার বোঝা তুলিয়া লইলেন এবং ষ্টামারে চাপাইয়া টিকেট করিয়া দিলেন। আমি ষ্টামারে আসন করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ষ্টামার কিছকণ চলার পরে বিষম হৈ চৈ শব্দ পড়িয়া পেল। তিনটী লোক পদায় ভাসিয়া যাইতেতে গুনিলাম। সারং গীমার থানাইয়া বহু চেষ্টায় জলীবোট পাঠাইয়া লোক তিনটীকে তুলিয়া আনিল। ভনিলাম তাদের সঙ্গে আরো তিনটী লোক ছিল, কিন্তু তাদের কোন থোঁজই পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময়ে গ্রীমার গোয়ালন্দে পৌছিল। "আপনি ব্ৰাহ্মণ, আমি কায়স্থ থাকিতে কুলিকে প্ৰদা দিবেন কেন ?" এই বলিয়া একটা ভদ্ৰলোক আমার জিনিষপত তুলিয়া নিয়া টে্লে চাপাইয়া দিলেন। ভোর বেল। শিয়ালদহ টেশনে পৌছিলাম। ছোটদাদা মেছুয়াবাজারে কিমা ঝামাপুকুরে থাকেন, নিশ্চয় জানি না। ১২নং বাডীতে থাকেন, ইহাই মাত্র স্থরণ আছে।

মটের মাথায় বোঝা তুলিয়া দিয়া সহরের দিকে চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর অত্রে অত্রে চলিয়াছেন, আমি তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং চলিতেছি। একটু চলিয়াই আমরা মেছুয়াবান্ধার ও আমহাই খ্লিটের সংযোগ স্থলে উপস্থিত হইলাম। মূটে কিঞ্ছিৎ অগ্রে ছিল; সে চৌমাথায় পৌছিয়াই আমাকে বলিল — "বাবু! কোন দিকে যাইবে ?" আমার চমক ভাঙ্গিল; চাহিয়া দেখি সম্মুখে তিনটা পথ। কোন দিকে যাইব ভাবিতেই হঠাৎ ছোড়দাদাই রাস্তার অপরদিক হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি ? কুলদা ? চল, বাশায় চল।" আমি ছোড়দাদার সঙ্গে ২২নং ঝামাপুরুরের বাসায় পঁছছিলাম। তথন পর্যান্ত কেউ উঠে নাই; প্রায় সকলেই নিদ্রিত। অচেনা স্থানে চৌমাথার সংযোগন্থলে চল্তি মুথে অক্সাৎ এই ভাবে ছোড়দাদাকে পাইয়া বিস্মিত হইলাম। ইহা ঠাকুরেরই প্রভাক্ষ রূপা বুঝিয়া সারাদিন ও ভাবে অভিভৃত রহিলাম। কুঞ্জ বিহারী গুহ, মহেন্দ্রনাথ মিত্র, অচিষ্ট্য বাবু প্রভৃতি প্রক্লাতুগণের সহিত সাক্ষাতে বড আনন্দ পাইলাম।

অত্যদ্ধত অনুভূতি ও নামের টান। বিচ্ছেদেই অবিচ্ছেদ সঙ্গ। অতি প্রত্যুষে গঙ্গালান করিয়া বাসায় আসিয়া নীচে একখানা নির্জ্ঞন ঘর পাইয়া ংশে ভাদ হটতে তাহাতে আসন করিয়াছি। তাস, হোম, পাঠ ও গায়ত্রী জ্বপে বেলা ৩১শে ভারত। এগারটা অতিবাহিত হয়। পরে কিঞ্ছিৎ জলযোগ করিয়া আবার

আসনে বিস। অপরাহ ৪টা পর্যান্ত আমার কি ভাবে চলিয়া যায় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। নাম করিতে করিতে বাছজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন এতই পরিষ্কার অমুভব হইতে থাকে যে তাহাতে বিহবল হইয়া পড়ি। ঠাকুরের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাঁহার হাতনাড়া মুখনাড়া, চোথের ভঙ্গী প্রভৃতি যেন স্কুম্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। অবিরদ অশ্রধারায় বুক ভাদিয়া বস্ত্র পর্যান্ত ভিজিয়া যায়। কোন গুরুভাতা আদিয়া ভাকিলে হঠাৎ জবাব দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। নামের দঙ্গে চিভটি দংলগ্ন হইলেই দেহের অভ্যন্তরে কোন্ স্থানে ঠাকুর আমাকে নিয়া ফেলেন বুরিতে পারি না। দেখান হইতে উঠিয়া আদিতে অতিশয় কটু বোধ হয়; উত্তর দিতে বিলম্ব ইইয়া পড়ে। কথাবার্ত্তার চলাফেরার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঠাকুরের অনুপম রূপের স্মৃতি একই ভাবে রহিয়াছে। উহা এতই স্বাভাবিক হইয়াছে যে ভুলিবার যো নাই। এখন আমার মনে হইতেছে ঠাকুরের কাছে নিয়ত থাকা অপেক্ষা, দূরে থাকিয়া এভাবে তাঁর সঙ্গ আরও মধুর। সর্বদা ঠাকুরের সম্মুথে থাকায় সান্নিধ্য হেতু প্রাণ ঠাণ্ডা থাকে, তাঁহার প্রভাবে চিত্ত উদ্বেগশূক্ত হওয়ায় অবিচ্ছিন্ন সঙ্গের ঔৎস্থক্যও ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়। তথন মনটি শুধু তাঁহাতেই নিবিষ্ট না থাকিয়া স্বভাব বশে অন্তত্ত বিচরণ করে। কাজেই সঙ্গে থাকিয়াও বিচ্ছেদ ভোগ করিতে হয়। ঠাকুরের রূপে গুণে ও কার্য্যে চিত্তসংলগ্ন থাকিলেই যথার্থ তাঁর সঙ্গ হয়। সেই সঙ্গ তাঁর স্মৃতিতে বিচ্ছেদ অবস্থায়ই অধিক। অধিকস্ক ঠাকুরের কাছে থাকায় বাহারভূতির তুলনায়ই তাঁর মধুরতার আধিকা; কিন্তু দূরে থাকায় কেবলমাত্র তাঁহাতেই চিত্তনিবিষ্ট হেতু মাধুৰ্য্যাম্ভভতি অতুলনীয়। ওজদেব ! তোমার সম্ব ছাড়িয়া আসিতে চাহিয়া ছিলাম না। তাই কি তোমার এই বিরহের অপূর্ব মাধুরী বুঝাইয়া দিলে?

# পুরুষকারে ভরদা। কুপার দান অগ্রাহ্য করার পরিণাম।

তিনদিন তিনরাত্রি এইভাবে অভিভৃত হইয়া রহিলাম। চতুর্থদিনে মনে হইল, এই অবস্থা তো আমার স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার সন্তোগে সর্বাদা মন্ত না থাকিয়া পুরুষকার সহকারে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। স্বাদে প্রস্থাসে নাম করাই ক্রমশঃ উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। স্থতরাং অন্য মনে এখন তাহাই করি। ইহা করিলেই ঠাকুরের প্রীঅঙ্গের স্পশাস্থতব সহজে হইবে। এইরপ দ্বির করিয়া আমি রূপাভিনিবিষ্ট-চিত্তকে চেষ্টাদ্বারা আনিয়া শুধু শাস প্রশাসে সংলগ্ন পূর্বক নাম করিতে লাগিলাম। ইহাতে ধীরে ধীরে রূপ মান হইয়া ক্রমে, উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। তথন শুক্ষ নামে শ্বাস প্রশাস

চঞ্চল হওয়ায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। খাসে বা নামে কিছুতেই চিত্ত সংযোগ করিতে পারিলাম না। সাধনচ্যত হইয়া চারিদিক শৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ভিতরের অসহ জালায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আহা! বছ সাধন ভজন তপস্থার ফল মাহার ত্রিসীয়ায় পাঁছছিতে পারে না, ঠাকুরের সেই ছল্লভি কুপার দান পাইয়া হারাইলাম। ঠাকুর বিলয়াছিলেন—ভগবানের কুপা অবতীর্ণ হ'লে কৃতজ্ঞতার সহিত কাতর প্রাণে তাঁরই পানে তাকাইয়া থাক্তে হয়়—তাহা হইলে সেটি থেকে যায়। হায়, হয়য়! কুবুদ্ধিবশত: এই সহজ পথ না ধরিয়া আমি এ কি করিলাম ? পুরুষকারহারা তাঁহার রুপার শ্রোত বৃদ্ধি করিতে গিয়া বিপন্ন হইলাম। এখন যে আমার সমস্তই গেল। দয়াল ঠাকুর! আমাকে দয়্ধ করিয়া নিয়া আবার তোমার চরণতলে স্থান দাও।

## শ্রদার ভিক্ষার অমৃত। থিচুড়িতে নারিকেল থণ্ড।

কলিকাতা পঁছছিলাম। প্রথমদিন কুঞ্জ ও ছোড়দাদা রান্নার যোগাড় করিয়া দিলেন। দিতীয় দিন অচিন্তা দাদার বাসায় ভিক্ষা হইল। মৃগ ভালের খিচুড়ি উননে চাপাইয়া অচিন্তা দাদার সহিত ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিলাম। এ দিকে খিচুড়ি পুড়িয়া ছুর্গন্ধ বাহির হইল। ধোঁয়াতে হর অন্ধকার হইয়া গেল। খিচুড়িতেও চট্পট্ শব্দ হইতে লাগিল। অচিন্তা দাদা 'সর্কানাশ হইল, সর্কানাশ হইল' বলিয়া কপাল চাপ্ডাইতে লাগিলেন। আমি খিচুড়ি নামাইয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলাম। পরে হোম সমাপন করিয়া অচিন্তা দাদাকে ছুগ্রাস প্রদাদ পাইতে বলিলাম। আরও কেহ কেহ কিছু কিছু প্রসাদ নিলেন। আশ্বর্ধ হুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। সমন্ত ঘর, বাড়ী ঐ গন্ধে আমোদিত হইল। খিচুড়ির অন্তুত স্থাদ পাইয়া অচিন্তা দাদা কান্দিতে লাগিলেন। শ্রন্ধার দান কথনও নই হ্য না শ্রন্ধার ভিক্ষান্ন অমৃত—এই ব্যাপারে পরিদার বুরিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আহারে বড়ই তুপ্তিলাভ করিলাম।

একদিন মহেক্রদাদার নিকটে ভিক্ষা করিলাম। তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন।
চাল, ভাল, হুন্, লকা, ঘুত, আলু আনিয়া উৎসাহের সহিত আমার রায়ার যোগাড়
করিয়া দিলেন। উনন্ ধরাইয়া, থিচুড়ি চাপাইলাম। মহেক্রদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—
তোমার আর কি চাই ? আমি বলিলাম যাহা চাই তাহা এখন আর সংগ্রহ হইবে না।
এই থিচুড়িতে নারিকেল কুচো পড়িলে বড় চমৎকার হইত। মহেক্রদাদা বলিলেন—
আর্থিন বলিলেই পারিতে, এখন আনিতে থিচুড়ি হ'য়ে যাবে। অল্প্রকণ পরেই থিচুড়ি হইয়া

গেল। উহা ঠাকুরকে নিবেদনান্তে হোম করিয়া আহার করিতে বদিলাম। মহেন্দ্র দাদাকেও কিঞ্চিৎ দিলাম। অভূত ঠাকুরের লীলা—অভূত তাঁর মহিমা। প্রতি গ্রাস্থিচুড়িতে নারিকেলথও পাইতে লাগিলাম—আমিও অবাক্—মহেন্দ্র দাদাও অবাক্। কি যে কি হইল কিছুই ব্রিলাম না। ছর্কোধ্য বিষয় ব্রিতে স্পৃহাও জ্বিল না। প্রতিগ্রাস্থিচুড়িতে আনন্দ স্কৃতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—নাম আপনা আপনি সরস হইয়া উঠিল। ঠাকুরই যেন আমার মৃথে আহার করিতেছেন বোধ হইতে লাগিল। আহার শেষ হইতে প্রায় ১ ঘণ্টা অতীত হইল। ধন্ম গুরুদেব !

বন্তি রওয়ানা হওয়ার কথা জানাইয়া—কলিকাতায় আমার পাথেয় পাঠাইতে দাদাকে লিথিয়াছিলাম। দাদা আমাকে সজনীর সঙ্গে বন্তি যাইতে লিথিয়াছেন। সজনীর স্থুলের ছুটী হইতে বিলম্ব আছে এথানেও আমার থাকার অস্থবিধা, ভাগলপুরে যাওয়ার জন্ম প্রাণ অকস্মাৎ অন্থির হইয়া উঠিয়াছে--এই অন্থিরতার কারণ কি জানি না—আগামী কল্যই ভাগলপুর রওয়ানা হইব স্থির করিলাম।

# প্রেতের আর্ত্তনাদ, ফকিরের বাহন অন্তুত বৃক্ষ। সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি।

হাবড়াতে ট্রেণে চাপিয়া রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে ভাগলপুর ষ্টেমনে প্রছিলাম।

১লা আদিন হইতে একটা কুলী সঙ্গে লইয়া ধঞ্জরপুরে পুলীনপুরী চলিলাম। আজ ভয়ঙ্কর

৪ঠা আদিন। অজ্বলার। কিছুদ্র অগ্রসর হইয়া 'মশাইয়ের চকে' উপস্থিত হইলাম।

বিস্তৃত ময়দানের ভিতর দিয়া রাস্তা, ছদিকে বড় বড় বুক্ষ রহিয়াছে। ইাসপাতালের
বিপরীত দিকে একটা প্রকাণ্ড আমগাছের নিকটে উপস্থিত হওয়া মাত্র অভিশয়্ন
যন্ত্রণাস্চকশব্দ শুনিতে পাইলাম। উহা শুনিয়াই চম্বিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম;
সর্ব্বিত্র জ্বন-প্রাণী শৃত্ত অল্কলারময়। শব্দটি আমার ১০০২ হাত অন্তরে গাছের উপর হইতে
আদিতে লাগিল। যেন উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ কোন মৃমুর্গু রোগী গোঁ গোঁ করিভেছে।
সময় সময় গোঁ গোঁ শব্দ স্পন্তও হইতেছে। সন্ধী কুলী উহা শুনিয়াই উর্দ্ধানে দৌড় মারিল।
আমি নাম করিতে করিতে স্বাভাবিক গতিতেই চলিলাম। শব্দটি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
প্রায় তুই মিনিট রাস্তা আসিয়া অক্সাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

मृटि आमारक विनन 'वावा! এ नव शाष्ट्र এक नमस्य वर्ष्टलारकत काँनि इहेशाष्ट्रिन।

এস্থান অতি ভয়ন্বর। এই গাছের নীচে চলিবার সময়ে এই প্রকার শব্দ অনেকবার শুনিয়াছি।' আমার মনে ইল হাঁসপাতালের কোন রোগী মৃত্যুর পরে এই বৃক্ষে আশ্রয় লইয়া থাকিবে। এই প্রকার স্কুম্পষ্ট প্রেতের আর্ত্তনাদ ইতিপূর্ব্বে আর কথনও শুনি নাই।

ভাগলপুর প্রছিয়া মহাবিষ্ বাব্র সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। একদিন তাঁহার সঙ্গে মেলা দেখিতে "কর্ণগড়ে" গেলাম। এই কর্ণগড়ই নাকি কলিঙ্গাধিপতি লাতাকর্পের রাজধানী ছিল। বছ বিস্তৃত উচ্চভূমি পরিখাধারা বেষ্টিত। স্থানটি দেখিয়া প্রাণ থেন উদাস হইয়া গেল। কিছুক্ষণ ওথানে বিসিয়া রহিলাম। পরে সরকারী বাগানে গেলাম। বাগানে একটা পুরানো প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিলাম। বৃক্ষটির নাম কেহ জ্ঞানে না। দশ বার হাত বেড়—অত্যস্ত মোটা। আশ্চর্মের বিষয় এই যে, উহার একটা সক্ষ ভাল ধরিয়া মানিক দিলে ঝড়ের মত সমস্ত গাছটি নড়িয়া উঠে। জনশানি, কোন প্রসিদ্ধ দিদ্ধ ফকির পাহাড় হইতে এই বৃক্ষে চড়িয়া এই স্থানে আছে। বাসায় আসিবার সময়ে রাস্তার ধারে একটা কালীমন্দির দেখিলাম। গুনিলাম, কোন এক সাহেব কালীর অলৌকিক মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবীর স্থায়ী সেবা-পূজার স্থ্যবস্থা করিয়া দিয়া, তিনি বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। দেবীর স্থায়ী সেবা-পূজার স্থ্যবস্থা করিয়া দিয়া, তিনি বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। দেই হইতে এ প্রান্ত ব্যবাহতে অস্থির হইলাম। দাদা ইচ্ছা কক্ষন আর নাই কক্ষন, ঠাকুরের আদেশ রক্ষার্থে আমাকে বন্তি যাইতেই হইবে। ভাগলপুর আসিয়া ভিক্ষা প্রত্যইই করিলাম। নিত্যক্রিয়ার কোনপ্রকার বিল্ল ঘটিল না।

# কুক্ষণে যাত্রার হুর্ভোগ। পদে পদে ঠাকুরের দয়। পরবর্তী আদেশই বলবান।

ঘোর অমাবস্থার রাত্রিতে ভাগনপুর হইতে বন্তি রওয়ানা হইলাম। কুক্ষণে যাত্রার 
্ই আখিন, কুফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। গাড়ীখানা ট্রেসনে পৃঁছছিতে 
মঙ্গলবার। অর্দ্ধ রাতায় আদিয়াই অচল হইল। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে জনমানবশ্রস্থ 
মন্ত্রদানে বিষম বিপদে পড়িলাম। ঠাকুরের রুপা ব্যতীত এই আপদে আর উপায় নাই

মনে করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একথানা থালি গাড়ী ষ্টেসনের দিকে যাইতেছে দেখিলাম। ঐ গাড়ীখানায় চাপিয়া টেণ ছাড়িবার ৪।৫ মিনিট পূর্বে ষ্টেসনে পঁছছিলাম। তাড়াতাড়ি উদ্ধ্যাসে দৌড়িয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। সমস্ত রাস্তায় কথন ও দাঁড়াইয়া কথন ও বদিয়া প্রদিন বেলা প্রায় নয়টার সময়ে বাঁকীপুর টেশনে নামিলাম। গুরুজাতা বঙ্গেল বাবুর বাড়ীতে কুঞ্ঠাকুরদা আসিয়। **আমার <del>জ্</del>যু** অপেক্ষা করিবেন জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সন্ধানে অচেনা পথে দাকন রৌদ্রে তিন চারি মাইল ঘুরিয়া এজেজ বাব্র বাদায় উপস্থিত হইলাম। কপালের ভোগ—কুঞ্জকে পাইলাম না; ভনিলাম বজেজ বাবুও জগলাথ গিলাছেন ৷ স্তরাং তথনই আবার হুই প্রাহর রৌক্রে টেশনে আদিলান। ক্ষায় ও পিণাদায় শরীর অবদল হুইয়া পড়িল। মুদাফিরধানার এককোণে পড়িয়া রহিলাম। এই দময়ে একটী হিন্দুস্থানী আহ্মণ আদিয়া আমাকে বলিলেন— "বাবা! থোড়া আচ্ছা হুধ হাম লেয়ায়া। গ্রম গ্রম পায় লেও, ঠাওা পানি ভি হায়।" এই বলিয়া তিনি আমার হাতে একটা সন্দেশ দিলেন। প্রায় অর্দ্ধনের পরিমাণ ত্ব ও পরিকার ঠাও। জল পান করিয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। যথাসময়ে বস্তির টিকিট করিয়া ট্রেনে চাপিলাম। দিঘাঘাটে নামিয়া দ্বীমারে উঠিলাম, পরে সন্ধার সময়ে পালিজা ঘাটে পঁছছিলাম। একটু অধিক রাত্তিতে বন্তির গাড়ী **আ**াদিল— সময়মত তাহাতে উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বদিলাম। একটা লোক সাধু বেশ দেখিয়া আমাকে কিছু দিতে চাহিল। আমি টাকা প্যদা নেইনা বলায় তাহার আরও ভক্তি হইল। দে এক মুঠো পয়দা আমার পাশে বেঞ্চের উপর রাথিয়া বলিল— "কুণা পাইলে রাস্তায় থাবার কিনিয়া খাইবেন, এই পয়দা আদনারই রহিল।" কয়েক টেশন যাওয়ার প্র আমার অত্যন্ত কুধা বোধ হইতে লাগিল। ইচ্ছামত ভাল ভাল জিনিদ্কিনিয়া খাইলাম। একটু বেলা হইলে বন্তি পঁছছিলাম। মুটের মাথায় বিছানা বন্তা তুলিয়া দিয়া. দাদার বাদায় উপস্থিত হইলাম। দাদা আমাকে দেখিয়া প্রথমেই বলিদেন—"তুমি নাকি ভিক্ষা করিয়া থাও? আমার এখানে তা কিন্তু হবে না। এ জন্তুই তোমার পাথেয় পাঠাই নাই।" দাদা ছুই এক মিনিট কথাবার্তা বলিয়া হাঁসপাতালে চলিয়া গেলেন। আমি বিষম উদ্বেগে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন আমি কি করি—ভিক্ষালক বস্তবারা স্থপাক আহার, আমার প্রতি ঠাকুরের আদেশ। আবার দাদার নিকটে থাকা. ইহাও এই সময়ের জন্ম ঠাকুরের বিশেষ আদেশ। কিন্তু তিক্ষা করিলে দাদা আমাকে তাঁর নিকটে থাকিতে দিবেন না। এখন একটা করিতে গেলে অপরটি লজ্মন করিতেই

হইবে। এ অবস্থায় আমার কোনটি কর্ত্তবা ? দাদার সঙ্গ ছাড়িয়া অক্সত্ত চলিয়া গেলে রাতার ত্রতোগ, নানাপ্রকার অনিষম ও ঠাকুরের ত্রতি সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এতদুরে আসা সমত্তই নিরর্থক হয়। পক্ষান্তরে দাদার সঙ্গে থাকিতে পারিলে সমত্তই সার্থক। বিশেষতঃ পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী আদেশই বলবান। স্বতরাং ভিকাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া দাদার সঙ্গেই থাকিব হির করিলাম।

#### দাদার পাঁচ পয়সা যুষ লওয়ার স্বগ্ন সত্য—প্রায়শ্চিত।

বতি-হাঁসপাতাল বড় রাস্তার ধারে, প্রকাণ্ড ময়দানের উপরে। নিকটে কোন লোকালয় নাই, সহর অনেকটা দূরে। দাদার থাকিবার স্থানটিও তেমন স্থবিধাজনক নয়। বাহিরে লম্বা একথানা 'থাপরার' ঘর। তার সংলগ্ন একটা, ছোট কুঠরী। ভিতরে তিন চারিখানা পাকাঘর আছে, তাহাও তেমন স্থাস্থ্য কর নয়। আমি বাহিরের ছোট ঘরণানায় আসন করিলাম। আমার বস্তি আসিবার হেতু অবগত হইয়া দাদা খুব সন্ধ্রত হইলেন। হাঁসপাতালের কাজ কর্মের পর অবশিষ্ট সময় আমারই সঙ্গে থাকিতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ শ্রেবণে দাদার বড়ই আনন্দ দেখিতেছি। একদিন দাদা বলিলেন—"আমার একটা ম্বর্প বিষয়ে গোঁসাইকে জিজ্ঞাদা করিতে বলিয়াছিলাম। স্থ্রটে ভানিয়া তিনি কি বলিলেন শু"

আমি—স্বপ্লটি আপনি বিস্তৃত রূপে কিছুইত লিখেন নাই।

দাদা—বিস্তৃত আর কি? শেষ রাত্রিতে দেখিলাম, একটা ব্রাহ্মণ আদিয়া আমাকে বলিলেন—'পাচটা প্রদা তুমি ঘূর লইয়াছ।' স্বপ্র দেখিয়াই আমার নিস্রাভঙ্গ 'হইল। সারাদিন উল্বেগ কটাইলাম। আমি ঘূর নিয়াছি—এ কেমন কথা? জীবনে কথনও কাহারও এক কপদ্ধকও নেই নাই। ঘূর নিলে রাজা হইতে পারিভাম—সেদিনও একটা রাজা চলিশহাজার টাকা পায়ের কাছে রাধিয়া কায়া কাটি করিল; সভ্য গোপন করিয়া রিপোর্ট করিলে একটা মেয়েও আত্মহত্যা করি হনা। কিন্তু জানিয়াও ভাহা আমি পারিলাম না। একপ্রসার পান প্র্যান্ত কেহ আমার বাড়ীতে দিতে পারেনা। আর আমি ঘূর নিয়াছি ?

আমি—ঠাকুর আপনার চিঠি শুনিয়া বলিলেন— স্বপ্ন যথার্থ। কোনদিন কোন সময়ে ঘুষ নিয়াছেন—তিথি নক্ষত্র ধরে বলা যায়। দাদাকে লিখে দেও— কোনও দেবালয়ে ভোগের জন্ম অথবা সাধু কাঙ্গালীদের সেবার জন্ম কিছু দান করেন। তাহ'লেই ঐ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আপনাকে ত এসব কথা লেখা হয়েছিল — আপনি কি তা করেন নাই প

দাদা--না, এখনও তা করি নাই। দেবলের এথানে নাই--নানক-সাহীদের একটী আথ্ডা আছে, সেথানে ৫টা টাকা দিয়া আসিব।

# মহাত্মা গোবিন্দদাদের বিস্ময়কর কার্য্য। অন্যের উৎকট ভোগ গ্রহণ।

আমি-সাধু গোবিন্দদাসের কথা আপনি লিখিয়াছেন, তিনি কে ?

দাদা —তিনি উদাসীন, একটা মহাত্মা, আমাকে রক্ষা করিতেই এখানে আসিয়াছিলেন। লোক-সম্ব এখানে নাই, সর্বদা একাকী থাকিতে হয়। এজন্য একটা সাধুকে রাথিয়াছিলাম। সাধু থুব শক্তিশালী ছিলেন। কাজকর্ম বাদে সারাদিন আমি তাঁর কাছে থাকিতাম। তাঁর হাত-পা টিপিতাম, হাওয়া করিতাম। বাড়ীতে ধরচ পাঠাইয়া বেতনের অবশিষ্ট টাকা গুলি তাঁরই হাতে দিতাম। তিনি যেমন বলিতেন, তেমনই খরচ করিতাম। দিন দিন তাঁর উপরে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম, যে তাঁকে ছাডিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত না। সাধন ভদ্ধন প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। উপকার তাহাতে কিছুই বোধ করিতাম না, অথচ তাঁহাকে ভাল লাগিত। আমাকে যেন মুগ্ধ করিয়া রাধিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ একদিন গোবিন্দাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দলাস আসিতেই ঐ সাধুটি চলিয়া গেলেন। বোধ হয় গোবিন্দলাসই তাঁকে সরাইয়া দিলেন। গোবিন্দদাদের সঙ্গে বডই আানন্দে ছিলাম। গুরুতে ও সাধন ভজনে যাহাতে নিষ্ঠা-ভক্তি হয়. তিনি সেইরূপ উপদেশই করিতেন। বড়ই দয়ালু ছিলেন। কারও ক্লেশ দেখিলে, অস্থির হইয়া পড়িতেন। একদিন একটী থোঁড়া বৃদ্ধ বান্ধণ ভিক্ষার জন্ম আমার নিকটে আদিতেছেন দেখিলা, আক্ষেপ করিলা বলিলেন—"আহা! এই গরীব বান্ধণটির সামনে প্রারকের দাক্রণ ভোগ। এই ভোগে পড়িলে, ইহার জীবন ক্লেশে ক্লেশেই শেষ হইবে। জীবনে আত্মার কল্যাণকর কোন কর্মই আর করিতে পারিবে না।" এসব কথা হইতেছে, এমন সময়ে সেই ভিথারী ব্রাহ্মণ আদিয়া, আমার নিকটে কিছু ভিক্ষা চাহিল। গোবিন্দনাস আমাকে কিছু সময়ের জন্ম ভিতরে যাইতে বলিলেন। আহ্নণ ভিক্ষার জন্ম চীৎকার করিতে লাগিল।

গোবিন্দাস ভিথারীকে গালি দিয়া বলিলেন—আরে শালা? কাঁহে ভিথ্মাল্নে আয়া ? মজুরী নাহি করনে সেক্তা?

ব্ৰাহ্মণ—তোম্বা পাছ নাহি মাঙ্কা।

গোবিন্দ্ৰাস-আরে শালা, লুচা! তোহার বাপ্কা পাছ্ মাঙ্গ ভাষা ?

ব্ৰাহ্মণ-তৃতো বড়া সাধু বন্কে বৈঠা হায়। চুপ রহো! গালি মৎ দেও!

গোবিন্দদাস অমনি "নিকাল্ শালা, নিকাল্ শালা" বলিতে বলিতে মোটা লাঠী দারা ভিধারীকে এমন প্রহার করিলেন, যে তার একথানা হাত ভাঙ্গিয়া গেল। গোবিন্দদাস তথন আমাকে ভাঙ্গিয়া, উহাকে হাঁসপাতালে নিয়া ঔষধ দিতে বলিলেন। আঘাত গুক্তর ছিল, আমি সাংঘাতিক বলিয়াই রিপোর্ট করিলাম। মামলা আরম্ভ হইল। গোবিন্দদাস আমাকে বলিলেন—বাবু সাব! আব্ হু'তিন বর্ষকো লিয়ে হাম যাতা হ্যায় জেলথানা। উদ্যে ক্যা ? ব্রাহ্মণ তো বাঁচ্গিয়া। গোবিন্দদাসের হুইবংসর সশ্রম জেল হইল।

আমি দাদাকে বলিলাম—ঠাকুর গোবিন্দদাসের কথা শুনিয়া, ঢাকার কয়েকটা সম্রাষ্ট্র লোককে তাঁর ক্লেশ মুক্তির জন্ম চেষ্টা করিতে অন্ধ্রোধ করিলেন। সেই মত কাদ্ধও হইয়ছে। গোবিন্দদাস কিছুদিন পূর্ব্বেও কাশীর জেলথানায় ছিলেন। গোবিন্দদাসের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, য়ে—গোবিন্দদাস য়থার্থই মহাত্মা। ভিথারী ব্রাহ্মণের উৎকট প্রারক্তের ভোগ কাটাইতেই তিনি তাঁহাকে প্রহার করেন, এবং তাঁর ভোগ লইয়াই তিনি জেলে যান। মহাত্মাদের কার্যোর গূঢ়রহস্ত বুঝা কঠিন।

#### অপ্রাকৃত আরতির গন্ধ।

গতকল্য মহাইমীতে নিরম্ উপবাস করিয়া, জপ হোম ও চণ্ডীপাঠে সারাদিন
১৫ই আদিন, অতিবাহিত ইইয়াছে। আজ নবমীতেও দিনটি সাধন ভজনে বড়ই
রবিবার। আনন্দে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যারপর আহারাস্তে বাহিরের আজিনায়
দাদার সঙ্গে বসিয়া ঠাকুরের কথা বলিতেছি, অকুমাৎ দিব্য আরতির পবিত্র গন্ধ পাইলাম।
ধূপ-ধূনা-চন্দন-গুণগুলাদি জালাইয়া বেন মহা সমারোহে নিক্টেই কোথায়ও মায়ের
আরতি ইইতেছে। এই অভূত স্থান্ধ কোথা হইতে আসিতেছে জানিবার জন্ম ব্যস্ত
হইয়া পড়িলাম। কিন্তু, দাদাও আমি অনুসন্ধান করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

হাসণাতালের তিন দিকে 'ধৃ-ধৃ মাঠ', একদিকে বড়রান্তা, তাহারও নিকটে কোন লোকালয় নাই। গন্ধ উত্তরোজ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরম পবিত্র স্থান্ধকে মায়ের অপ্রাকৃত প্রসাদজ্ঞানে প্রাণ ভরিষা আঘাণ করিতে লাগিলাম। অন্যন দেড়ঘন্টাকাল এই গন্ধ আমাদিগকে ঘেন মুগ্ধ করিষা রাখিল। মনে হইতে লাগিল, ঘেন ঠাকুরেরই কাছে বিদিয়া রহিয়াছি। দাদাও এই গন্ধ পাইয়া বিশ্বয়ের সহিত তুঘন্টা কাল একই ভাবে অবাক্ হইয়া রহিলেন।

## ভিক্ষা করিতে দাদার অনুমতি।

বিন্তি আদিয়া কয়েকদিন ভিক্ষা বন্ধ রহিল। প্রভাহই আহারের সময়ে কালা পাইতে ১৮ই আঘিন, লাগিল। ঠাকুরকে কাতরভাবে নিজের অবস্থা জানাইতে লাগিলাম। ব্ধবার। ভিক্ষাল বন্ধ হওয়াতে আহারে তৃপ্তি নাই, ভজনে উৎসাহ নাই, মনেও শাস্তি নাই। বড়ই ছঃথে দিনরাত কাটিয়া যাইতেছে। আজ দাদা কথায় কথায় বলিলান—"আছা, তুমি ভিক্ষা করিয়া খাও কেন? ভিক্ষায় লাভ কি?" আমি বলিলাম—লাভালাভ ঠাকুর জানেন। তবে আমি তো দেখিতেছি, ভিক্ষারে যে তৃপ্তি, ঘরের আলে তাহা নাই। ঘরের আল আহারে উৎসাহ উত্তম থেন নিবিয়া যাইতেছে, মনে সর্কাদাই একটা উল্বো ভোগ করিতেছি। দাদা একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তা হ'লে আজ থেকেই আবার ভিক্ষা আরম্ভ কর। গুরুর যথন আদেশ—তথন ইহা কর্তেই হবে। তবে সহরে তুমি ভিক্ষা ক'রো না।"

#### সদ্বাক্ষণের হস্তে প্রথম ভিক্ষা।

আমি সহরের বাহিরে প্রায় ৩।৪ মাইল অস্তরে পাড়াগাঁঘে যাইয়া ভিক্ষা করিব দ্বির ১৯শে আখিন, করিলাম। ইহাতে আমার কোন ক্লেশই হইবে না—বরং উহা মনে বৃহস্পতিবার। করিয়া আনন্দই হইতেছে। একাদশীতে নিরম্ব করিয়া গতকলা দাদশীতেও অন্ন গ্রহণ করি নাই—লুচি খাইয়াছি। অন্ন অন্যোদশীতে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে বাসা হইতে ঘটি লইয়া বাহির হইলাম। জীবনে অপরিচিতের নিকটে কথনও ভিক্ষা করি নাই, আজ্বই প্রথম। রাস্তায় চলিতে চলিতে বৃদ্ধদেবের কথা মনে হইল। ভগবান্ গুরুণেব ব্যন বৃদ্ধদেব রূপে আমার অগ্রে অপ্রে চলিতেছেন, মনে এরূপ একটা ভাব আসিয়া পড়িল। আমি পুনং পুনঃ বৃদ্ধদেবক প্রণাম করিতে লাগিলাম। এক

সময়ে বৃদ্দেব-ক্রপে গুরুদেব এই স্থানে বৈরাণ্যের কি দৃষ্টান্তই দেশাইয়া গিয়াছেন, স্মরণ করিয়া প্রাণ উদাদ হইয়া উঠিল। ভিন্দার জন্ম ঘূরিতে ঘূরিতে একটা গৃহস্থ-বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন—"বাবা! কি চাই ?" আমি বিলিলাম—"আপনাদের দকলের আহার হইয়াছে ?" তাঁহারা বলিলেন "মধ্যাছে দকলেই আহার করিয়াছি।"

আমি—তাহ'লে আমাকে ভিজা দিন্। তাঁহারা থুব ভক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কয় জন ?" আমি—আমি একা।

বৃদ্ধ বাহ্মণ থুব শ্রদার সহিত প্রচ্র পরিমাণে চাল আলু ও হন্ আনিয়া দিলেন। আমি নিজের প্রয়োজন মত গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ভিক্ষার আহার করিয়া আজ বড়ই তুপ্তিলাভ করিলাম। যদিও চাউলগুলি বাছিয়া নিলে প্রায় কিছুই থাকিত না, তথাপি রান্নার পরে উহার স্বাদ উৎকৃষ্ট হইল। মনে একটা ভরদা হইল—আজ প্রথম দিনে অপরিচিত স্থলে ভিক্ষায় যথন সদ্বাহ্মণের হাতে শ্রদ্ধার অন্ন পাইলাম, তথন প্রভাহই এই প্রকার পাইব।

#### ভিক্ষায় তাড়না ও সমাদর।

ঠাকুরের ইচ্ছা ব্রিনা; আজ ছই ক্রোশ পথ চলিয়া ভিক্ষার জন্ম একটা কসাইএর ২০শে আখিন, বাড়ী উঠিলাম। ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ঘূরিতে ঘূরিতে দ্বিটারবার একটা শুক্রবার। নেথরের বাড়ী পঁছছিলাম। পরিচয় পাইয়া ওথান হইতে চলিয়া আসিলাম, এবং গ্রামান্তরে যাইয়া একটা গৃহস্থের বাড়ী ভিক্ষা চাহিলাম। তাহারা হাতে ঠেপা লইয়া আমাকে তাড়া করিয়া আসিল, আমি দৌড় মারিলাম। তিন বাড়ী ভিক্ষার চেষ্টা করিয়া বাসায় আসিলাম। দাদার ঘরে ভিক্ষা করিলাম। দাদা আমার ভিক্ষার ত্রন্থা শুনিয়া প্রানো বন্ধির বালারে ভিক্ষার বিলাম। বাজারে প্রত্যইই ভিক্ষায় উৎকৃষ্ট বস্ত্র পাইতে লাগিলাম। প্রয়োজনের অভিরিক্ত গ্রহণ করি না দেখিয়া, সকলেই আমাকে মহাত্মা ঠাওরাইল। মিষ্টি, ছধ, রাবড়ি, তরিতরকারি লোকে প্রচুর পরিমাণে দিতে লাগিল। প্রত্যইই প্রয়োজন মত কিছু লইয়া অবশিষ্ট সবই ফিরাইয়া দিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার উপরে গাধারণের শ্রন্ধা আরও বৃদ্ধি পাইল। কথন আমি আদিব ভাবিয়া অনেকেই আমাকে ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। এ সব দেখিয়া আমি মধ্যে মধ্যে

পাড়া গাঁয়েও ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। বস্তিতে আদিয়া ভিক্ষা আহারে আনন্দ স্ফ্রি ও যেরপ তৃপ্তিলাভ করিলাম, পৃর্বে আর কথনও তাহা পাই নাই। জয় গুরুদেব !

## প্র্যাটন কালে সাধনে নিবিষ্টতা।

ভিক্ষার স্বন্ধ ধরিয়া ঠাকুর আমাকে প্র্যাটনের এক আশ্চর্য্য উপকারিত। স্কুম্পার্ট বংশে—২ংশে আবিন। ব্র্যাইয়া দিলেন। প্র্যাটনকালে খাস প্রস্থাসের গতি স্বভাবত:ই ১২৯৯। সুল ও দীর্ঘ হওয়ায়, মনটিকে ভাহাতে নিবিষ্ট রাখা খুব সহজ্ব সাধ্য হয়। কিন্তু আসনে স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক স্বাভাবিক স্কুনালের অন্থ্যামী হওয়া অভিশয় শক্ত। কারণ, শরীরের অভ্যাসগুণে মনটিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, প্রতিনিয়ত বিষয়ান্তরে আকর্ষণ করে; কিন্তু ভ্রমণকালে স্ক্রাক্ষের চেটা প্র্যাটনেই ক্রন্থ থাকায়, ১৮তক্ত প্রধানত: খাসে প্রস্থাসে সংগুক্ত হয়। তথন নিবিষ্টমনে নামটিকে উহাতে যোগ করিতে বিশেষ সাহায্য পওয়া য়ায়। বোধ হয় পরিব্রাজক, সাধু-সয়ামী, পরমহংসেরা সাধনে এই অসাধারণ সাহায্য লাভের জক্তই স্ক্র্মণ প্র্যাটনে থাকেন। আহার নিজা ব্যতীত কোথাও তাঁহারা অধিকক্ষণ একস্থানে অবস্থান করেন না। এতকাল ভাবিয়াছি, যাহারা সারাদিনই ঘূরিয়া বেড়ায় ভাদের আর ভজন সাধন কি ? ঠাকুর আমার এই ভ্রম পরিকার ব্র্যাইয়া দিলেন।

### উপরি শক্তির অনুভব। প্রেতের উপদ্রব।

রাত্রে নাম করিতে করিতে ঘৃমাইয়া পড়ি। যথনই নিজ্ঞাভদ্ধ হয়, কে যেন থাটিয়াথানা শুদ্ধ আমার সর্বশরীর বাঁকিয়া দেয়। আবার কথনও কথনও এই বাঁকুনিতেই আমার নিজাভদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বাঁকি প্রায় ১ মিনিটকাল, কথন কথন অধিক সময়ও থাকে। পা হইতে মাথা পর্যন্ত এমন কাঁপিতে আরম্ভ করে, যে 6েটা করিয়াও দ্বির থাকিতে পারি না। এই সময়ে আপনা আপনি খুব নাম চলিতে থাকে, বাঁকুনিতে হঠাৎ নিজাভদ্ধ হইলেও দেখি ভিতরে ভিতরে জভ্বেগে নাম চলিতেছে। এরূপ কেন হয়, অহুসন্ধানে কিছুই ব্বিতেছি না। মনে হয়, কোন শক্তিশালী ফ্কির আমার হিতোদেখেই এই প্রকার করিতেছেন। গেণ্ডারিয়ায় ঠাকুরের নিক্টে ব্রিয়া নাম করিবার সময়ে, কগন কথন এরূপ বাঁকুনিতে আসন শুদ্ধ সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিত। ঠাকুরের জ্ঞাত করায় তিনি বলিয়াছিলেন—ওর্ব্বপ হওয়া

খুব ভাল। এইরপ ঝারুনিতে আমি ভীত না হইয়া বরং আনন্দই অমূভব করিতেছি। এসব কথা দাদাকে বলায় দাদা কহিলেন—"হাঁসপাতালের মধ্যে থাকায় অনেক সময়ে প্রেভের উপদ্রব দেখিতে পাই। ফয়জাবাদ হাঁসপাতালে একটা রোগী অনেক দিন ভূগিয়া মারা যায়। তাহার স্থানে অন্ত একটা রোগী রাথা হইলে, সে ছদিন থাকিয়াই চলিয়া গেল। ক্রমে তিন চারিটী রোগী দিলাম, কিন্তু সকলেই নানাপ্রকার প্রয়োজনের ভানে চলিয়া ঘাইতে লাগিল। ইহার হেতুকি জানিবার জন্ম ইচ্ছা হইল। ওয়ার্ডের অক্সাক্ত রোগীদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—''ঐ বিছানায় যে থাকে রাত্রে একটা প্রেত আসিয়া তারই উপর উপদ্রব করে। প্রেত বলে—'তু হামারা বিস্তারা পর কাঁহে লেটা, ভোহারা জান লেএঙ্গে।' এই বলিয়া প্রেত তার বুকে চাপিয়া বদে এবং গলা টিপিয়া ধরে। জাগিয়া থাকিলে কিছুই করে না-কিছ নিদ্রিত হইলেই এই প্রকার উপদ্রব।" আমি সকলকে বলিয়া দিলাম—"আচ্ছা আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। নূতন রোগী দিলে তাকে এসব কথা কেহ বিন্দুবিসর্গ বলিও না।" পরে একটি জোয়ানু মর্দ্ন রোগীকে ঐ থাটিয়ায় থাকিতে দিলাম, এবং রোগমুক্ত না হওয়া পর্যান্ত সে যাইতে পারিবে না, এই ব্যবস্থায় তাহাকে রাজী করাইয়া নিলাম। পরদিন হাঁদপাতালে যাইয়া উহাকে জিজ্ঞাদা করিলাম—"কেমন ছিলে?" রোগী বলিল—"বাবু সাহেব। এখানে বড় মাথা গ্রম হয়—রাত্রে ঘুম হয় না।" আমি বলিলাম—আচ্ছা আজ ঘমের ঔষধ দিব। দিতীয় দিনে সকালে যাইয়া জিজ্ঞাস। করিলাম—"ক্যায়সা রহা রাতমে । বাগী বলিল—'বাবু সাব ! আপ রূপা কর্বে হাম্কো ছোড় দিজিয়ে, হাম্ ইহা নেহি রহেঙ্গে।' আমি উহার কথার কোন উত্তর না দিয়া, যাহারা রোগীদের थावात (मध, এवः (भवा-खन्धमा करत, जाशात्मत्र थूव धमक मिया विनिष्ठ नाशिनाम-"তোমরা আমার রোগীকে কট দিচ্ছ, ভাল থাবার দেও না, দেবা-শুশ্রষা কর না, তাই যাইতে চায়। এই রোগী আবার এইরূপ বলিলে তোমাদের তাডায়ে দিব।" এই বলিয়া রোগীর থাবার থুব ভাল ব্যুন্দাবন্ত করিয়া দিলাম। রোগী চুপ করিয়া রহিল। তৃতীয় দিনে দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, রোগী থাটিয়া হইতে নামিয়া বসিয়া আছে। এক হাতে তার মোটা লাঠি—লাঠির মাথায় ঘটি বাঁধা; আর এক হাত হাঁটুর উপরে, বস্তা ধরিয়া আছে—ঠিক্ থেন যাওয়ার জন্ম প্রস্তত। আমি উহার নিকট প্রছিতেই— 'বাবু দাব ! দেলাম ! আবা তো হাম্চল্তি।' বলিয়াই উঠিয়া পড়িল। আমি অমনি ধমক্ দিয়া বলিলাম--"নেহি, তোমারা রয়নে হোগা।" রোগী খুব উত্তেজিত হইয়া





অহেমাধ্যার গুপুরে ঘাট এই স্থানেই সর্যুগুড়ে লক্ষণ গুপু হন

আমাকে বলিল—'বাহান দেএকে ক্যা? নিত্রাতমে শালা জিন আয়কে, হামারা ছাতিপর বৈঠ্তা, আউর মারপিঠ্কর্তা। বোল্তা—'তোহার জান্লেএকে। থাটিয়া ভোড়দে।' হাম সারারাত ইহাঁ নিচু মে বৈঠ রয়তে। মই তো কভি নেহি রহেকে।'

ডাক্তার ওব্রায়েন ( O' Brien তখন ছিলেন, তিনি খাটিয়াখানা সর্যূতে ফেলিয়া দিতে বলিলেন।

একটা স্বপ্ন দেখার পর হইতে ঠাকুরের নিকটে কিরিয়া যাইতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু দানকে ইহা বলিতে দাংদ পাইতেছি না। দাদা অবদর সময়ে এক মূহুর্ত্তও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চান না। আমি চলিয়া গেলে দাদা নিতান্তই সঙ্গংগীন হইয়া পড়িবেন। দাদা নিজে আমাকে অন্তর যাইতে বলিবেন এরপ মনে হয় না। এই সঙ্গটে ঠাকুর যদি কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন তবেই হইবে — না হইলে আর উপায় নাই।

## বস্তিত্যাগ, অযোধ্যায়—হা রাম ! উদাস ভাব ।

ভাগিনেয় শ্রীমান স্থরেক্সের পত্তে জানিলাম, ভাগলপুরে উহাদের বাড়ীতে আবার আভিচারিক ক্রিয়াঞ্চনিত নানা উংপাত আরম্ভ হইয়াছে। আমাকে অবিলম্বে তথায় যাইতে আমার ভাগনীপতি মগ্র বাবু দানাকে তার করিয়ছেন। উহাদের বিশাস আমি ভাগলপুরে থাকিলে য়াত্তকরেরা কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। দানাও আমাকে ভাগলপুরে পাঠাইতে ব্যন্ত হইলেন। আক্মিক এই ব্যাপারে আমার বন্তি ত্যাগের স্থবিধা হইল। আমিও মাইতে প্রস্তুত হইলাম।

বন্তিতে আদিয়া দানার সঙ্গে বড়ই আনন্দে কটোইলাম। সাধনভদ্ধনে দীর্ঘকালব্যাপী ১লা কার্তিক, এমন স্থন্দর অবস্থা বড় শীন্ত্র তোগ করি নাই। ঠাকুর সর্বদা আমার রবিবার। সঙ্গে সঙ্গে—এই ভাবটি যেন একটানা লাগিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরকে অরণ করিলেই চক্ষে জল আদে, নামে ঠাকুরের শ্বৃতি উজ্জল করে। নিকটে থাকা অপেক্ষা দূরে থাকিয়া ঠাকুরের ধ্যানেই যে অধিক আনন্দ ইহা এবার পরিক্ষার উপলব্ধি করিলাম। জীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যা দর্শন করিয়া ভাগলপুরে যাইব, স্থির করিলাম। দানকে একাকী রাধিয়া যাইব ভাবিয়া প্রাণ অস্থির হইল। এই সময়ে ৬ মাধুদাদ বাবার শিশ্ব সাধু কানাইয়ালালজী ফ্মজাবাদ হইতে দাদাকে দর্শন করিতে আদিলেন। তাঁহার সঙ্গেদা খ্ব আনন্দে থাকিবেন। আমিও স্থ্যোগ ব্রিয়া নিশ্চিস্ত মনে ভাগলপুর যাত্রা করিলাম। সাড়ে নয়টায় বস্তিতে ট্রেনে চাপিয়া অপরায়ের সরযুতীরে 'লকরমন্তি' ঘাটে

নামিলাম। রাতায় ক্ষ্ণাও পিপাসায় বড়ই অবসন্ন হইয়াছিলাম। একটা হিন্দুস্থানী আক্ষণ আমাকে আসিয়া বলিলেন—"বাবাজী! কিছু খাবেন? পুরী, কচুরী, লাড্ড কিছু আনিয়া দেই:" আমি বলিলাম-না, বাজারের ওসব আমি ধাই না-অযোধ্যা গিয়া হন্মান্দ্রীর প্রদাদ পাইব। ভদ্রলোকটি একটা মাটির হাঁড়ি হইতে উৎকৃষ্ট বর্ফি তুলিয়া আমার দমুথে রাখিতে লাগিলেন, বলিলেন—"এই প্রসাদ হন্তমান্জী আপনার জ্ঞা পাঠাইয়াছেন। হতুমান্জীকেই ভোগ চড়াইয়া এই প্রসাদ লইয়া আমি বাড়ী গাইতেছি— স্বচ্চনে আপুনি দেবা করুন। হতুমান্দ্রীকে নমস্কার করিয়া উৎক্লষ্ট বরফি ও সর্যুর ঠাওা জ্জল প্রাণ ভরিয়া থাইলাম। ভক্তরাজ মহাবীরের এত দ্যা! স্মারণ করিয়া চক্ষেজ্ঞল আবিল। পুণ্যদলিলা সরযূর বিশালবক্ষে চড়া পড়িয়াছে দেখিয়া প্রাণে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সর্বকে প্রণাম করিয়া চড়ার উপর দিয়া চলিলাম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন-শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা এখন সরযুর গর্ভে। চলিতে চলিতে মনে হইল—এই স্থানেই ভগৰান শ্ৰীৱামচন্দ্ৰের লীলাভূমি অপ্রাকৃত অযোধ্যাধাম। রাম আজ কোথায়! হামের কথা মনে হওয়ায় প্রাণ উদাস হইয়া পড়িল। একটা শোকাবেগ উপস্থিত হইল; এবং ভিতর হইতে আপনা আপনি 'হা রাম। হা রাম।' শব্দ বারংবার উঠিতে লাগিল। আমি কান্দিতে কান্দিতে চলিলাম। সর্যুর বালি গায়ে মাথিয়া পুন: পুন: রামকে নুমুম্বার করিতে লাগিলাম। তথন দেই পরিষ্কার অভ্রকণার মত সর্যুর খেতবর্ণ বালিতে নবদ্ধাদ্দ শ্রীরামচন্দ্রের অঞ্চাতি প্রকাশিত হইল। চড়ার সর্বত্রই সেই স্নিগ্ন সনুষ্ জ্যোতি: গণ্ডাকারে বিাকিমিকি করিতে লাগিল। এরপ জ্যোতিঃ আর কথনও আমি দেখি নাই। দেখিয়া ভিতরের অবস্থা যে কিরূপ হইন, ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। 'হা রাম! হা লক্ষণ! আজ তোমরা কোথায় ৮'— এইরূপ ভাব মনে হওয়ায় প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে একটা হিন্দুস্থানী অক্সাথ এই মর্ম্মে গাহিতে লাগিলেন—শ্রীরাম এখনও অযোধ্যার বনে বনে সর্যুর পাড়ে পাড়ে হাতে ধুরুর্বাণ লইয়া সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন। গানটি গুনিয়াই প্রাণটা যেন ঠাও। হইয়া গেল। চড়া ইইতে নৌকায় চড়িতা সরয় পার হইয়া অযোধ্যায় আসিলাম। দেখিলাম অযোধ্যা নীরব নিন্তন, এত বড় সহরে একট টুশব্দ নাই। সকলেই যেন রামশোকে ভ্রিয়মাণ, অবসর।



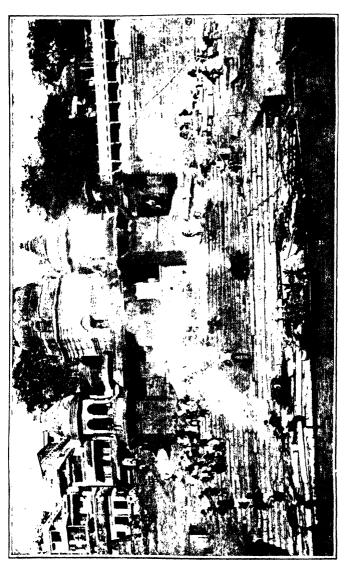

কাশীর মণিকণিকার ঘাট

## কাশীতে পাণ্ডার উপদ্রব। ঠাকুরের শাদনবাক্য স্মরণ। তারাকান্ত দাদার বাদা।

অঘোধ্যার পথে পথে কিছুক্ষণ বেড়াইলাম, প্রাণ উদাস উদাস করিতে লাগিল। তখন কাশী যাইব স্থির করিয়া রাণুপালী ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসন মাষ্টার দাদার একটী বন্ধু। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া নিজ বাসায় লইয়া গেলেন, এবং নানাবিধ উপাদের দামগ্রীদারা পরিতোষ পূর্বক আহার করাইলেন। পরে যথাসময়ে কাশীর গাড়ীতে চাপাইয়া দিলেন। আমার গাড়ীতে অন্ত লোক না উঠায় বড়ই আরামে রাত্রি যাপন করিলাম। শেষ রাত্রে রাজ্ঘাট ষ্টেসনে নামিলাম। গঙ্গায় স্থান-তর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে মণিকর্ণিকায় পঁছছিলাম। স্নান-তর্পণ শেষ হইলে পাণ্ডা ও গঙ্গাপুতেরা আমাকে শ্রাদ্ধ করিতে জেদ্ করিতে লাগিল। আমি করিব না বুঝিয়া তাহারা আমার ঝোলাকম্বলাদি টানাটানি করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের অত্যাচার ও গালাগালিতে আমি মধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, ঠাকুর যদি আমাকে কোন শক্তি দিতেন, তাহা হইলে এই অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতাম। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—এখন যদি তোমার যোগৈথার্য্য লাভ হয়, সংসার তুমি ছারখার করবে। ঠাকুরের কথায় তথন আমার বিশাদ হয় নাই; বরং আমার মনে হইতেছিল—ঠাকুর কি আমাকে এতই হীন নীচাশয় মনে করেন? আজ দল্লাল ঠাকুর আমার সেই সংশল্প দূর করিলেন--অভিমান চুর্ণ হইল। আমি বিষম ক্রোধভরে পাণ্ডাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। একজন পাণ্ডা তথন সহদা ভীত হইয়া আমাকে বলিল—"বাবাজী কোধ করিবেন না। তীর্থের কার্য্য আপনারাই তো রক্ষা করিবেন। আপনারা এসব করিয়া আমাদের মর্যাদা না করিলে সাধারণে করিবে কেন?" আমি শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। পাণ্ডাকে নমস্কার করিয়া পদধুলি লইলাম। পরে মৃটিয়ার অভাবে হাতে ঝোলা, কাঁধে বন্তা লইয়া কেলার ঘাটে চলিলাম। রাস্তায় মুটে জুটিল। তারাকান্ত দাদার বাদা বছক্ষণ তালাস করিয়াও পাইলাম না। অবশেষে হতাশ হইয়া ক্লাস্ত শরীরে একটা বাড়ীর দারপ্রাস্তে বিদিয়া পড়িলাম। ঝোলা বন্তা রাখিয়া, মুটেকে বিদায় করিলাম। আশ্চর্যা গুরুদেবের দয়া। ঐ বাড়ীরই একটা মেয়ে আমাকে দেখিয়া ভিতরে গিয়া থবর দিল। এই বাড়ীই তারাকান্ত দাদার, তাঁর স্ত্রী আদিয়া যত্ন করিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। বাড়ীতে পুরুষ মাত্রুষ কেহ নাই। তারাকান্ত দাদা ক্যদিন হইন গ্যা গিয়াছেন। আমি তেতলায় নিজ্জন ঘরে আসন করিয়া বসিলাম। নিত্যকর্ম শেষ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন কি করি? এই লোকশৃত্য বাড়ীতে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে, একাকী আমি এখানে কি প্রকারে থাকিব? যদি তারাকান্ত দাদা ৪।৫টার মধ্যে না আসেন, আজ্কই আমি ভাগলপুর যাত্রা করিব। ঠাকুরের ব্যবস্থা চমৎকার! ঠিকু বেলা ১১টার সময়ে তারাকান্ত দাদা আসিয়া উপস্থিত ইইলেন। তাঁর আদর্যত্ম ও ভালবাসায় কাশীতে কয়দিন বড়ই আনন্দে কাটাইলাম।

# পূর্ণানন্দ স্বামী। কেদারেশ্বর দর্শন। সাধুর আদেশ— চলা যাইয়ে ভাগলপুর।

ভনিলাম, ব্রাক্ষসমাজের উপাচার্য্য শীযুক্ত রামকুমার বিভারত্ন মহাশয় পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, এখন তান্ত্রিক সাধন অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার নাম এখন ব্রহ্মানন্দ স্থামী। কাকিনিয়ার ছত্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তিনি প্রম সমাদরে আমাকে নিয়া নিজ আসনে বসাইলেন। তাঁহার শিশুগণ নিকটে আছে দেথিয়া, আমি ঐ আসন নমস্কার করিয়া পৃথক আসনে বসিলাম। স্বামিজী ষ্থারীতি নিঃশব্দ প্রাণায়াম করিতেছেন দেখিলাম। মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীকেও দেখিতে ইচ্ছা হইল। তাঁহার বাড়ীর দারে প্তভিয়া দেখি, তিনি তথন অত্যন্ত কোধান্তিত হইয়া, একটা লোককে খুব গালাগালি ক্রিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দর্শনান্তে নমস্কার করিয়া চলিয়া আদিলাম। মহাত্মাদের কার্য্যকলাপের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝি না। নিজ সংস্কার মত তাঁহাদের বিচার করিয়া অপরাধী হইতে হয় মাত্র। স্থির করিলাম, কাশীতে আর সাধু দর্শন করিব না। ঠাকুরের নির্বিকার বিগ্রহ-মৃত্তিই প্রাণ ভরিয়া দেখিব। প্রভাষে গঙ্গাম্মান করিয়া কেদারের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরে প্রবেশমাত্র সমন্ত শরীর অবশ হইয়া পড়িল। কেলারকে স্পর্শ করিয়া থেন ঠাকুরকেই স্পর্শ করিতেছি মনে হইল। তথন প্রাণের **অবস্থা** যে কি প্রকার হইল বলিতে পারি না। পরম দয়াল ঠাকুর আমার চিরকাল আদরের ধন। ভক্তেরা তাঁর যথার্থ আদর এদব স্থানেই করিতেছেন। পতিত তুরাচারীদেরও সামায় পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ-পূর্বক প্রসন্ধ হইয়া, তুল্লভি মুক্তি প্রদান করিতেছেন। জয়-শিব-কেদার! জয় ঠাকুর! ভক্তজনের আদর যত্ত্বে, দেবা পূজায় তুমি চিরকাল স্বথে থাক; দূর হইতে ছজন আমি, তাহা দর্শন করিয়া কুতার্থ হই।

আজ একটা ভাল উদাসীন সাধু আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"আপ্ কাঁহে আব্তক্ রহা হাায় কাশী? তুরস্ত চলা যাইয়ে ভাগলপুর।" খেত সরিষা ও খেত মরিচ ইনিই এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া নিতে বলিলেন। আমি উহা লইয়া ভাগলপুর যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

## দানাপুরে আমাকে গ্রেপ্তারের আয়োজন।

অপরাক্তে রাজ্যাট টেসনে আদিয়া টেনে চাপিলাম। মোগলদরাই টেসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। লোকের অতিশয় ভীড়, অতি কটে একখানা গাড়াতে একটু স্থান পাইলাম। রেলের বড় সাহেব আমাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে আমাকে আদিয়া বলিলেন—"তুমি দাধু, এখানে ভোমার ক্লেশ হচ্ছে। আমার সঙ্গে এস, ভাল স্থান দিয়া দিছিছ।" আমি সাহেবের সঙ্গে চলিলাম। সাহেব আমাকে বিতীয় শ্রেণীর একথানা নির্জ্জন গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। সাহেব অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার দঙ্গে আলাপ করিলেন। আমি কতকাল যাবং দাধু হইয়াছি, এখন त्काथा इहेट जामिलाम, दकाथाय याहेव, ममन्ड थवत निल्लन। वृंश्विन द्वेमन जल्लत जल्लत সাহেব আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দানাপুর প্তছিবার কয়েক ঔেসন পূর্বেসাহেবকে আর দেখিতে পাইলাম না, আমার কামরাও চাবিবন্ধ। মনে একটু সন্দেহ জিমিল। দানাপুর প্রেদনে গড়ৌ থামিলে দেখি, প্ল্যাটফর্মে কতকগুলি সঙ্গীনধারী গোরা পল্টন দাঁড়াইয়া আছে। একট পরে গোরা দৈত্তগণ আমারই গাড়ীর সমুধে আসিয়া সারিবন্দী হইয়া দাঁডাইল। একটী 'মিলিটারি' সাহেব আমার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা ক্রিয়া, একথানা পুস্তকে লিখিতে লাগিলেন। লোকের ভীড় হইয়া পড়িল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমাকে গ্রেপতার করিয়া লইয়া যাইবে। আমি কাতর প্রাণে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একটা চাপরাশী একথানা তার লইয়া ছুটিয়া আসিয়া দেই 'মিলিটারি' সাহেবের হাতে দিল। সাহেব **উ**হা পড়িয়া আমাকে সেলাম দিয়া দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন। কি জন্ম এ সব কাও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ইহার পর দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি চলিয়া গেলে পর একদিন রাত্রি ৮ টার সময়ে হঠাৎ সিভিল্যার্জন আসিয়া রোগীর কথা বলিতে বলিতে আমাদের পরিবারের কথা তুলিলেন। আমরা ক ভাই কে কোণায় থাকি—তুমি কি কর, সাধু হইয়াছ কেন, কবে আমার এখান হইতে গিয়াছ, সব ধবর নিয়া গেলেন। বোধ হয় তোমার সম্বন্ধে ধবর জানিতেই রেলের সাহেব সিভিল সার্জ্জনকে তার করিয়াছিলেন। পরে সিভিল সার্জ্জনের তার পাইয়াই তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। 'রুশিয়ানরা ভারত আক্রমণ করিবে' গুজুব। তোমাকে হয়ত 'রুশিয়ান স্পাই' অসুমান করিয়াছিলেন।"

# আবার দেই প্রেতের দারুণ আর্ত্তনাদ। প্রত্যক্ষেও বিশ্বাস জন্মে না।

রাত্রি দিপ্রহরে ভাগলপুর টেশনে পঁছছিলাম। গতবারে যে মুটেকে লইয়া বাদায় েই কার্ত্তিক, গিয়াছিলাম, অদৃষ্টক্রমে এবারেও তাহাকেই পাইলাম। বঞ্জরপুর যাইতে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সাথী হইলেন। সেই বারে যে স্থানে প্রেতের চীংকার শুনিয়াছিলাম, ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। মটিয়া বলিল—"বাবা, গতবারের কথা মনে আছে ত ।" আমি বলিলাম—"হাঁ, আছে—ভয় নাই, চল।" এই বলিয়া ঐ গাছের নীচে যেমন আদিলাম, প্রেতের হৃদয়-বিদারক কালা আরম্ভ হইল। ভয়ানক ক্লেশস্চক সেই বিকট চীৎকার গুনিয়া মুটে ও ব্রাহ্মণটি দৌড় দিল এবং দেই অন্ধকারে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই মধ্যে মধ্যে ক্রম ক্রম করিয়া আছাড় খাইতে লাগিল। "কে গো, কে গো? কেন এমন চীংকার করছ?" বলিয়া উপর্দিকে ও আশে পাশে তাকাইতে লাগিলাম। ভয়স্কর অন্ধকার—কিছুই দৃষ্টিতে পড়িল না। ঠিক যেন বার চৌদ হাত তফাতে থাকিয়া কোনও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত রোগী অসম যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছে। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছু দূর পর্যান্ত এই শব্দ চলিল। কিছু একট পরে অক্সাৎ নীরব হইল। বান্ধণটি বলিলেন—''মহাশ্র। আমি রাজা সূর্য্যনারায়ণ সিংহের গোমন্তা। গভীর রাত্রে এই পথে চলিতে আরও কয়েকবার এইরূপ গুনিয়াছি। এই প্রেতে কারও উপরই কোনও উৎপাত করেনা; কিন্তু অনেকেই এই স্থানে এই প্রকার চীৎকার শুনিতে পায়।" এ সব শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম—উ:। প্রেতের যন্ত্রণা কি ভয়ানক! ইহ পরকালের মধাবর্তী আবরণ ভেদ করিয়া ইহার আর্ত্তনাদ আসিয়া আমাদের শ্রবণ গোচর হইতেছে। ঠাকুরের নিকট ইহার শান্তির জন্ম প্রার্থনা আসিয়া পড়িল। এই ক্ষেত্রে আমার ভিতরের সংস্কার দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইলাম। প্রেতের চীৎকার শব্দ কানে শুনিয়াও পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান জ্মিতেছে ন।। দেখিতেছি, প্রত্যক্ষের মূল্য কিছুই নাই। সভ্য বিষয়ে প্রভাক্ষ প্রমাণ পাইলেও অন্তরের লাস্ক সংস্কার দূর হয় না। ঠিক্ যেন দিগ্লমের মত। পূর্কদিকে স্থ্য উদয় হইতেছে দেথিয়াও তাহা পশ্চিম দিক বলিয়া মনে হয়। ইহার আর উপায় কি ? রাজি প্রায় একটার সময়ে পুলিনপুরী উপস্থিত হইলাম।

# যথার্থ দরদের সেবা। পাঠ বন্ধ ক'রে ঠাকুরের পাথা করা।

বাসায় মহাবিষ্ণুবাব, অশ্বনীবাবু ও ছোড়দাদাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঘোর অন্ধকারে দীর্ঘ পথ চলিয়া আসিতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম। হাত মুথ ধুইতে যেমন বারান্দায় গেলাম, ছোড়দাদা আমার কন্ধীটি নিয়া এক কন্ধী তামাক সাজিয়া আমার আসনের ধারে রাখিয়া গেলেন। আসক্তির বস্ত প্রয়োজন মত প্রস্তুত পাইয়া বড়ই আরাম হইল। ছোড়দাদার এই কার্যাটি দেখিয়া আমি একেবারে অবাক, মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। আমি ছোট ভাই, কখনও তাহার নিকটে এপর্যন্ত তামাক ধাই নাই। আমার আরাম হইবে বুঝিয়া, অনায়াসে নিঃসঙ্গোচে সকলের সমক্ষে আমাকে তামাক সাজিয়া দিলেন। সামাক্ত সামাক্ত কার্যাও মান্থবের যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। আহা! কবে ঠাকুর আমাকে ছোড়দাদার মত অসাধারণ দ্যাও সহাস্কৃতিতি দিয়া কুতার্থ করিবেন।

দেদিন গুরুজাতা মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিলেন—"একবার গরমের সময়ে গোঁসাইয়ের সদে শান্তিপুরে ছিলাম। মধ্যাছে আহারান্তে তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন, আমি নিকটে বিদিয়া শুনিতাম। একদিন অতিরিক্ত গরম পড়ায় ভাগবত শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার সমন্ত শরীর ঘামিয়াছিল। গোঁসাই ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া একথানা পাথা লইয়া আমাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। আমি হঠাৎ জাগিয়া দেখি, গোঁসাই বাতাস করিতেছেন। কোন কথা না বলিয়া ঘুমের ভান করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। ভাবিলাম, ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া গোঁসাই আমাকে হাওয়া করিতেছেন—করুন, যতক্ষণ অদৃষ্টে আছে ভোগ করি! এ ভাগয় কাহার হয় ? ঘাম শুকাইয়া গেলে শরীর ঠাণ্ডা হইল। তথন গোঁসাই ধীরে ধীরে পাথাধানা রাথিয়া আবার ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। আমিও উঠিয়া বিসলাম। গোঁসাইয়ের আমাদের প্রতি কত মমতা—এই একটা সাধারণ কার্ঘেই বোঝ!" এথন মনে হইতেছে, নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ঠাকুরের যে সেবা, ভাহা অনেক সময়েই প্রাণশ্রু, অভ্যন্ত ক্রিয়া মাত্র। দয়া ও সহায়ভৃতি হইতে যে সেবা তাহাই যথার্থ সেবা, দরদের সেবা। ঠাকুর দয়া কর! প্রাণে দরদ ভালবাসা দিয়া যথার্থ সেবক করিয়া লও।

#### নামের অর্থরূপ। নামে অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতিঃ।

ভাগলপুরে ঠাকুর আমাকে বড়ই আনন্দে রাথিয়াছেন। অতি প্রত্যুধে গঙ্গাস্থান করিয়া আসনে বসি। এগারটা পর্যান্ত একই ভাবে চলিয়া যায়। আবার বারোটা হইতে ৫টা পর্যন্ত আসনে থাকি। রাত্রে নিদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত নাম, গান ও সংপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হয়। শাসে প্রশাসে নাম করা অতিশয় শক্ত বোধ হইতেছে। স্বাভাবিক খাদে প্রখাদে চিত্র নিবিষ্ট করিলেই খাদ রোধ হইয়া আদে। অনেক সময় আপনা আপনি কুন্তক হয়। কুন্তকে খাদ প্রখাদের কোন প্রকার সংস্রব না থাকায় মনটিও নামেতে একাগ্র হয়। তথন নামটিকে একটা জীবস্ত শক্তি বলিয়া বোধ হয়। নাম করিতে করিতে আপনা আপনি ঠাকুরের রূপ প্রাণে উদিত হইতে থাকে। এথন দেখিতেছি, নামের সঙ্গে রূপ জড়ানো রহিয়াছে—নামে শুধু রূপকেই প্রকাশিত করে। 'ঘটি' বলিতে যেমন 'ঘ' এবং 'টি' মনে করি না, 'ঘটি' এই শব্দটিতেও মনোযোগ হয় না — ঐ শব্দটি বলা মাত্র যেমন 'ঘটি' বস্তুটিই অন্তরে আসিয়া পড়ে—নাম স্মরণমাত্র দেই প্রকার ঠাকুরকেই দেখাইয়া দেয়। রূপ ছাড়া নাম এখন আর হয় না। স্থাস প্রেয়া নাম আর চলে না। খাস প্রখাসই নামের শক্তির অনুসরণ করে। নামে যেমন রূপের প্রকাশ হয়, নামেই সেই প্রকার রূপের সৌন্দর্যা ও উজ্জ্লতা বৃদ্ধি করে। নাম স্মরণে অন্তরে নিয়ত ঠাকুরের সঙ্গলাভ হওয়ায় ঘনিষ্টতা ও ভালবাদা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দৈহিক সংস্কার বশতঃ এই ভালবাদা ক্রমে অচ্ছেত দম্বন্ধে পরিণত হইল। দ্যাময় ঠাকুর তাঁর অসাধারণ রূপাগুণে শাস্ত্র, দাস্ত্র, বাংসলা ও মধুর ভাব স্কল একে একে এ অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া তাহার মাধুষ্ট সভোগ করাইলেন। এখন আর ফুর্সাভিনান স্ক্রিয়ন্তা ঠাকুরের অশেষ গুণরাশির বিদ্যাত্ত একটা বারের জন্ত মনে আদে না। এখন কেবল মনে হয়—তিনি আমাকে ভালবাদেন; আমি তাঁর—তিনি আমার। কিছুদিন যাবৎ অত্যুজ্জল নিবিড় রুঞ্চ জ্যোতিঃ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হওয়ায় মন প্রাণ যেন আবিষ্ট ও মৃগ্ধ হইয়া আছে। সকল জ্যোতি: অপেকা এই জ্যোতির মোহিনী শক্তিই অধিক। অবিলম্বে ঠাকুরের নিকটে ঘাইতে প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

# জহ্মুনির আশ্রম। ফ্কির দর্শন।

মহাবিফুবাবু বলিলেন—এথান হইতে কয়েক টেসন পশ্চিমে গেলে স্থলতানগঞ্জ। এই স্থলতানগঞ্জেই জহু মুনির আশ্রম ছিল। এই স্থানেই জাহুৰীর উৎপত্তি। মহাবিফুবাবুর

কথা ভনিয়া স্থলতানগঞ্জ যাইতে বড়ই আগ্রহ জনিল। বাসার সকলেই স্থলতানগঞ্জ **যা**জা করিলাম। স্কুল বিভাগের একটা দব-ইন্স্পেইরের বাড়ী **স্থল**তানগঞ্জে। তিনি খুব য**ত্র** করিয়া আমাদিগকে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ীতে উঠিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। স্রোতস্বতী গঙ্গার বিশাল বক্ষস্থলে মন্দ্রিরাকৃতি স্থগোল একটী পাহাড় দেখিলাম। খেয়া নৌকাব পার হইয়া পাহাড়ে গিয়া উঠিলাম। আনেপাশে চতুর্দি:ক পাহাড়ের নীচ পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রত্যেকধানা প্রভরেই দেবদেবীর মৃতি কোণিত রহিয়াছে! সমত পাহাড়টিই দেবদেবীর মৃতিহার৷ শৃঋলা মত প্রস্তত। মূর্তিগুলি যুগ যুগান্তের হইলেও উহা এত পরিকার ও হৃদ্দর যে একটার দিকে দৃষ্টি করিলে অপরটি দেখিতে অবসর হয় না। স্বংভাবিক ধারায় গঙ্গা আসিয়া এইস্থানে বিভার লাভ করিয়াছেন। পরে আবার স্বাভাবিক ধারায়ই প্রবাহিত হইয়াছেন। ভনিলাম পুরাণে আছে, ভগীরথের কাতর প্রাথনায় দ্যাপরবশ হইয়া গঞ্চা যথন সগরকুল উদ্ধারের জন্ম সাগর-সঙ্গমে চলিলেন, এইস্থানে উপস্থিত হইতে ন। হইতে জহুমুনি বলিলেন—"মা! তুমি দয়া করিয়া এই আশ্রামের এক পাশ দিয়া চলিয়া যাও, — আমার আশ্রমটি নষ্ট করিও না।" কিন্তু মুনির কথা কর্ণপাত না করিয়া গঙ্গা সগর্কের সোজা পথে আখ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন। তথন মহাযোগী অংহুমুনি গঙ্গাকে গণ্ডুবে তুলিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। গঙ্গার শক্তি অপহত হইলে ধারাও তৎক্ষণাৎ স্থগিত হইল। ভগীরথ এই বিষম বিপদ দেখিয়া মুনির চরণে শরণাগত হইলেন; এবং পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের অন্ত গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিতে কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যোগীবর ভগীরথের শুবস্ত তিতে সম্ভষ্ট হইয়া, নিজ জাতু ছেদন পূর্বক গঙ্গার নিজ্ন্মণের প্র করিয়া দিলেন। এইরণে গঙ্গা জহুমুনির জাহু হইতে বাহির হইয়া জহুস্থতা জাহ্নবী নামে বিখ্যাতা হইলেন, এবং শ্রদ্ধাসহকারে ঋষির আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া ভগীরথেব শঋধ্বনির অহুসরণ করিলেন। স্থানটি এতই ভদ্ধনাতুকুল ও এমন মনোরম যে ছাডিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। অবশিষ্ট জীবন এখানেই আসিয়া অতি বাহিত করিব - মনে মনে এইরূপ আবোজফা হইতে লাগিল। গঙ্গা-সান করিয়া জহুমুনির চরণোদেশে সেই পুণ্যক্ষেত্রে দণ্ডবং প্রণাম করিলাম। পাহাড়ের উপরে ছোট ছোট গোফার মত ভক্তন কুটীর আছে, তাহারই একটীর সমুখে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। বড়ই আনন্দ হইল। অপরাক প্রায় ৪ টার সময়ে আবার গলা পার হইয়া ভীরে আসিলাম। আসিতে গন্ধার ধারে, জললের ভিতরে বছকালের একটা পুরাণো ভান্ধা মসজিদ দেখিতে

পাইলাম। মস্জিদটিতে একসময়ে কতই ভগবানের নাম হইয়াছিল মনে হওয়ায় উহা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দ্বারে যাইয়া দেখি, দীর্ঘাক্ষতি ক্লশকায় দীনহীন কালালের মত লেংটা মাত্র পরিধানে একটা ফকির চুপ্ করিয়া ঘরের এককোণে বিদিয়া আছেন। আমরা দলে বলে এইস্থানে উপস্থিত হওয়ায় ফকির সাহেবের ভজনের ব্যাঘাত হইবে শহা হইতে লাগিল। ফকির সাহেব নিজ ভজনে মগ্ন, এদিকে ক্রফেপও করিলেন না। বৃদ্ধ ফকির সাহেব কি বস্তু লইয়া এই জনহীন নিবিড় অরণ্যের আবর্জনা পূর্ণ ভালা মস্জিদের কোণে এভাবে একাকী নির্জ্জনে বিদিয়া আছেন—ভাবিয়া প্রাণ কেমন হইয়া গেল। ঠাকুর ! কবে আমিও একাস্থে এইরূপ তোমাকে লইয়া অহর্নিশ আনন্দে কাটাইব। সব-ইন্সেক্টর বাবুর আদর আতিখো পরিতোষলাভ করিয়া রাত্রে ভাগলপুর প্রভিছলাম।

# মনোরমার অদ্ভুত গুরুনিষ্ঠা।

গুরুত্রাত। প্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা কয়েকদিন হয় ভাগলপুরে আসিয়াছেন। মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী মনোরমার দহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভগবান গুরুদেব মনোরমার ভিতর দিয়া গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার যে অ্লাধারণ দুষ্টাস্ত দেখাইতেছেন, বর্ত্তমানে তেমনটি আর কোথায়ও শুনি নাই। মনোরঞ্জন বাবু একজন স্থপ্রসিদ্ধ উভ্যমীল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ছিলেন। ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে তাঁর সেই উৎসাহ যেন দিন দিন নিবিয়া যাইতেছে। এখন নীরবে ও একান্তমনে ভদ্ধন দাধনে কালাভিপাত করিতেছেন। পরিবারে ৬।৭ টী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, স্ত্রী ও নিজে; ইহা ছাডা ২।৪ টী উপরি লোকও প্রায়ই আছে। কি ভাবে যে ইহাদের থরচ পত্র চলে, কিছুই বুঝা যায় না। মনোরঞ্জন বাব্র মূথে শুনিলাম যে ঠাকুরের আদেশ হইল—ভাগলপুরে চলিয়া যাও, সেখানে গিয়া কিছুকাল থাক। খ্রীমতী মনোরমা অমনি ভাগলপুরে আসিতে প্রস্তুত হইলেন। হাতে টাকা পয়সা কিছুই নাই, রেলভাড়া কোথায় পাইবেন ভাবিয়া মনোরঞ্জন বাবু ব্যক্ত হইয়া পড়িলেন। মনোরমা বলিলেন—"চাকুর আমাকে ভাগলপুরে যাইতে বলিয়াছেন—আমি যাইব। হাওড়া ষ্টেমনে গিয়ে গাড়ী ছাড়ার সময় পর্য্যন্ত অপেক। করিব; ঠাকুর যদি রেলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন রেলে যাইব; না হইলে রেলের লাইন ধরিয়া চলিতে থাকিব। ছেলে পিলে নিয়া তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পার, যাইবে-না হয় থাকিবে:"

मछी মনোরমা, দাতা কালীকুমারের কলা কখনও নাকি মিথ্যা কথা বলেন **নাই**; মিথা। সঙ্গল্প তাঁর মনে উদয় হয় নাই। তিনি নিশ্চয়ই পদ ব্রজে যাত্রা করিবেন বুঝিয়া মনোরঞ্জন বাবু অগতা। ক্যার বালা বন্ধক দিয়া করেকটী টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং কলিকাতার পাট তুলিয়া দিয়া হাওড়া ষ্টেদনে সকলকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। যে টাকা আছে তাহা দারা জিনিষ পতা ও ছেলেপিলে লইয়া ভাগলপুর প্রয়ন্ত যাওয়া চলেনা। মনোরঞ্জন বাবু অতিশয় ব্যক্ত হইয়া পড়িলেন। ট্রেন ছাড়িবার আরে বিলম্ব নাই, এই সময়ে একটা ভদ্রলোক আসিয়া, কোনও সম্লান্ত ব্যক্তির নামোল্লেথ করিয়া মনোরঞ্জন বাবুকে বলিলেন, যে তিনি তাঁহাদের বন্ধক্ষের জন্ম এই টাকা পাঠাইয়াছেন। মনোরঞ্জন বাব ঐ টাকার সাহায্যে ভাগলপুর আদিয়াছেন। ভাগলপুরে পঁছছিয়া পুর্ব পরিচিত ব্রান্ধ বামনদাপ বাবুর বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন-এখন নৃতন বাদা ভাড়া করিয়া আছেন। হাতে টাকা প্রসা নাই, থাবারও কোন সংস্থান নাই। এইরূপ অপরিচিত স্থানে এতগুলি 'কাচ্চা বাচ্চা' লইয়া কি ভাবে আছেন—কল্পনাও করিতে পারি না। কখনও আছাশনে কখনও বা অনশনে দিন পাত করিতেছেন। শুনিলাম, ইতিমধ্যে একদিন ঘরে কিছুই নাই, ছেলেপিলেগুলি কুধায় অন্থির হুট্য়া পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাকে গিয়া বলিল— "মা। বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" মা অমনি ঠাকুরের ফটো দেখাইয়া বলিলেন—"বাবা। গোঁদাই তোমাদের বছ ভালবাদেন। তাঁর নিকটে খাবার চাও।" ছেলেপিলে গুলিও অন্তত-পিতা মাতারই প্রকৃতির প্রতিরপ। একে অক্তকে বলিতে লাগিল-"বেশ ত চল, আমরা গোঁদাইকে গান গুনাই, তিনি দঙ্কীর্ত্তন গুনিতে ভাল বাদেন।" এই বলিয়া করতালি দিয়া গান আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই দরজায় ঘা পড়িল। বাহির হইতে কে যেন চীংকার করিতে লাগিল—"বাবুজি! দরজা থুলিয়ে!" দরজা থোলা হইল; দেখা গেল, ত্টী মৃটিয়া ত্টী বড় বড় 'থাচি' ভরিয়া প্রচুর পরিমাণে চাল, ভাল, আটা ঘি, তরিতরকারি ও মদলা প্রভৃতি লইয়া আদিয়াছে। তাহারা ঐ দব দিনিষ রাধিয়াই চণিয়া গেল। কে পাঠাইয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল--"বাবু আওতা হায়।" কিন্তু কে যে বারু এইসব পাঠাইলেন, তাহার আর কোনই থোঁজ ধবর পাওয়া গেলনা। এই প্রকার ঘটনা মনোরঞ্জন বাবুর ঘরে নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শীঘ্রই আমি ঢাকা যাইব শুনিয়া, মনোর্মা আমাকে বলিলেন — "গোঁলাইকে বলিবেন, তিনি যে ভাবে বাথেন সম্ভুষ্ট মনে যেন তাঁরে দিকেই ভাকাইয়া থাকিতে পারি, তাঁকে যেন ভূলিনা, এই গুণু आमीर्वाप करवन।" हैशाप्तत कथा अनिया अवाक् इट्या विलाम। अकत श्रीक किक्रप বিশাস ও নির্ভর দাঁড়াইলে মান্ত্য কচি কচি ছেলেপিলে লইয়া এই অবস্থায় এমনভাবে নিশ্চিত থাকিতে পারে, তাহা আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি না। এঁদের সঙ্গলাভে ধক্ত হইলাম।

## ্ৰতিচারিক ক্রিয়ার আপদ্উকারার্থে শান্তি হোমের সঙ্কল্প।

ं ভন্নীপতি মথুর বাবু মফৰল হইতে আদিলেন। আমাকে বাসায় দেখিয়া খুবই সহুষ্ট হইলেন। তাঁহার মুথে একটা শোচনীয় তুর্ঘটনার কথা শুনিয়া বড়ই িভ্রুবার শনিবার। মার্ঘাহত হইলাম। মথুর বাবু স্কুল বিভাগের একজন উচ্চ কর্মচারী, সমুল বিশ্বাসী, এবং অকপট লোক। বৃহৎ পরিবারের তত্তাবধান ও ছেলে পিলের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষন্ত তিনি একটা ঘনিষ্ঠা আত্মীয়াকে বাদায় আনিয়া রাথিয়াছিলেন। সেই স্ত্রীলোকটি প্রথম প্রথম আমার ভগিনীর খুব অন্নগতা ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে তার আর দে ভাব রহিল না। সে ব্যতীত সংসার চলিবে না মনে করিয়া, ভগ্নীর সহিত সমান হইয়া চলিতে লাগিল; এবং প্রতিপদে ভগ্নীর সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল। অবিলম্বে ভগ্নী উহাকে সরাইয়া দিবেন সম্বল্প করিলেন। স্ত্রীলোকটির ধারণা ছিল, ভগ্নীর অভাব হুইলে দেই সংসারের সর্বেধ কর্মা হুইবে। স্কুতরাং গোপনে ওস্তাদ ধাতুকর দারা আভিচারিক কাষ্য করাইয়া ভগ্নীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিল। এই কার্য্যের এক সপ্তাহের মধ্যেই অকারণ বক্তবাবে ভগ্নীর মৃত্যু হইল। কিছুদিন হয়, আমার ভাগিনেয় আদিয়া সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটির আর এখন কোন কর্তৃত্বই নাই। ইহাতে দে ভাগিনেয়কেও নত্ত করিতে আবার সেই ক্রিয়ার অন্তর্গান করাইয়াছে। ক্যদিন হইল ্একদিন অতি প্রত্যুষে মণুর বাবু ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে দরজার সন্মুথেই দেখিলেন—আম্রপল্লব সংযুক্ত নারিকেল একটা পূর্ণ কুন্তের উপরে রহিয়াছে। কুন্তের ্গায়ে সিন্দূরে অন্ধিত যন্ত্র ও দেবী মূর্ত্তি। কলসীর সন্মুপে মুগ্রন্থভাণ্ডে কতকগুলি ছাই ও একথানা পোড়া ঝাঁটা; এবং আশে পাশে পান ও স্থপারি ছড়ান রহিয়াছে। মুগুর বাব এই প্রকার দৃশ্য আমার ভগিনীর দেহত্যাগের ৫।৭ দিন পূর্বেও দেখিয়াছিলেন। ্এ সমন্ত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং অবিলম্বে আমাকে আসিতে দাদার নিকট তার করিলেন। এ সকল শুনিয়া কি করা কর্ন্তব্য, ভাবিতে লাগিলাম।

ে ব্তিতে ভাগিনেয় হরেন্দ্রও পত্র দারা দাদাকে এই বিষয়ের পরিচয় দিয়াছিল। দাদার মুধে শুনিয়া তথনই আমি সঙ্কা করিয়াছিলাম, ভাগলপুরে আসিয়া হোম চতীপাঠ দারা শান্তি স্বত্যুয়ন করিয়া আপদের শান্তি করিব। মধুর বাবুকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলাম। আগামী চতুর্দশী তিথিতে হোম করিব, স্থির করিলাম। গোমষ দারা একধানা ঘর স্বসংস্কৃত করিয়া তাহাতে যজ্ঞকুও প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। বট অখথ ও বিল্লাষ্ট্র ধ্রেষ্ট্র পরিমাণে সংগৃহীত হইল। শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় আগ্রহের সহিত্ত দিন কাটাইতে লাগিলাম।

किन मध्र वावून विभए गालिन क्या महन्न भूक्त गालि चलायन कता बामान छेठिछ কিনা, এ বিষয়ে বিচার আসিয়া পড়িল। নিজের জন্ত কার্য্য করিতে ঠাকুর আমার্কে নিষেধ করিয়াছেন বটে; কিন্তু আর্ত্ত ব্যক্তির আপত্দারের জন্ম সংসকলে যথাশাস্ত্র কার্য্য করিতে ঠাকুর নিষেধ করেন নাই—বরং উৎসাহই দিয়াছেন। সাংসারিক লোকে অনেকেই তো ভগবানকে একেবারে ভূলিয়া রহিয়াছে; ঠাকুরের শর্ণাগত না হইলে কি উপায়ে আর তাঁদের কল্যাণ হইবে ? বোধ হয়, সেইজন্মই মধলময় প্রমেশ্বর জীবের উদ্ধারের জন্ম তাঁহাদিগকে নান। প্রকার আপদ বিপদে ফেলিয়া তাঁকে ডাকিতে বাধা করেন। ধর্ম ও মোক্ষ লাভের জন্ম যদি ভগবানকে ডাকিতে হয়, তাহ। হইলে অর্থ ও কামের জান্ত তাঁকে ডাকিব না কেন ৷ প্রার্থনাই যদি করিতে হইল, তাহা হইলে যে বস্তুর অভাবে আমার ক্লেণ, প্রতীকার কামনায় ভাহা দমস্তই ঠাকুরকে নিবেদন করিব। মহাপুরুষদের মুথে শুনিয়াছি, যে কোন ভাবে ভগবানের নাম করিলেই কল্যাণ—"হেলয়া শ্রদ্ধা বা।" শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে যে, শক্রভাবেও ভগবানের সঙ্গে সমম্বর করিয়া স্কীব উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে। তারপর দেখিতেছি, সঙ্কলিত কার্য্যে স্থবল লাভ করিলে, বিপন্ন ব্যক্তির অন্তরে স্বতঃই সহজ শ্রন্ধার উদয় হয়। স্বার্থ হেতু আশ্রয় লইয়াও জীব তাঁরে রূপায় পরমার্থ লাভ করে। স্থতরাং আমার কোন কার্য্যে আমার ঠাকুরের প্রতি কেই শ্বদ্ধাবান বা আকৃষ্ট হইলে, তাহাতে আমিও কৃতার্থ হইলাম মনে করি। এই সকল বিবেচনা পূর্বক শান্তি স্বস্তায়ন করিব বলিয়াই স্থির করিলাম।

#### সর্ব্ব-আপদ-শান্তি—হোম। অপরাধীর হুৎকম্প।

আজ প্রত্যুবে গঙ্গাস্থান করিয়া পূর্বের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর সকলেই হোম দেখিতে হল ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। আমিও নিজ আসনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে ভাস সমাপন করিলাম। ইতিমধ্যে ফুল-চন্দন, ফুর্বা তুলণী ও নৈবেভাদি পূজার আমোজন সমস্ত আসিয়া পড়িল। এক সহস্র ত্রিদল বিলপত্র, খেত করবী, খেত সর্বগাদি আহত্তির সামগ্রী সকল হোম কুণ্ডের স্মুবে রাখিলাম। চণ্ডীপাঠের পূর্বে মধ্র বাব্বে জিজ্ঞাসা করিলাম—
"কি সঙ্কল্লে পূজা হোম চণ্ডীপাঠ করিব?" তিনি কহিলেন—"আমি তো কারো কোন

অনিষ্ট করি নাই; বিনা দোষে যে আমার সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তারই সর্বনাশ হউক।"

আমি বলিলাম—"ওরপ দল্প আমি করিতে পারিব না। শুধু আত্মরক্ষার জভ্ত 'সর্ব্ব আপদশান্তি' সঙ্কলে এই কার্য্য করিতে পারি।" মথুর বাবু তাহাতেই সম্মতি দিলেন। আমি 'অর্গলা শুরু' হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত চণ্ডীধানা আছম্ভ পাঠ করিলাম। পরে, প্রকাণ্ড হোমকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্ঞলিত করিয়া তাহাতে ঠাকুরকে কাতর প্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলাম। তৎপরে যথাবিধি মন্ত্রপুত করিয়া সেই অগ্নিতে বিশুদ্ধ গবাদ্বতে সহস্র বিলপত্ত আছতি দিলাম। শেষে আভিচারিক উপদ্রব শান্তির জন্ম খেত করবী প্রভৃতির দারা ১০৮ বার আহতি প্রদান করিলাম; এবং পূর্ণাহৃতি দিয়া অপরায় ৫টার সময়ে আসন হইতে উঠিয় পড়িলাম। চতুর্দশী ও মমাবস্থা এই উভয় তিথিতেই এই প্রকার হোম, চণ্ডীপাঠ ও শান্তি স্বন্ধায়ন করিলাম। একটা মাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে-এই চুই দিনই কার্যার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যান্ত সেই অনিষ্টকারী স্ত্রীলোকটি বাডীতে থাকিতে পারিল না; পার্শ্বরতী হরদাসবাবুর বাড়ীতে গিয়া উদয়ান্ত রহিল। কেহ কেহ উহার কারণ **জিজ্ঞা**সা করায় বলিল—"ব্রহ্মচারী কি যে করছে বুঝিনা। কেন যে করছে তাও জানিনা। ঐ কাজের সময়ে বাডীতে থাকিতে আমার কেমন যেন ভর হয়। হোমের ধোঁয়ার গন্ধ আমি সইতে পারিনা।" এইসব শুনিয়া আমার মনে হইল, বিপদ্ উহার থুব নিকট; স্বতরাং অচিরেই ভাগলপুর ত্যাগ করিতে বাস্ত হইয়া পড়িলাম। মঙ্গলময় ঠাকুর ! তোমারই ইচ্ছার জয় হউক।

#### হোমের ফল অব্যর্থ—অপরাধীর অদ্ভত মৃত্যু।

শান্তি বস্তায়নের পর আমার আর ভাগলপুরে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কলিকাতা গই অগ্রহায়ন, পঁছছিয়া কয়েকদিন গুরুজাতাদের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাইলাম। এই সেমবার। সময়ে ভাগলপুর হইতে একথানা পত্র আসিয়া পড়িল। তাহাতে লেথা, মথুরবাবুর বাড়ীর একটা স্ত্রীলোক অকস্মাৎ ভূইদিনের কলেরায় মারা গিয়াছেন। তিনি রাজি শিপ্রহরের সময়ে পায়থানায় যাইয়া বিকটাকৃতি অতি দীর্ঘালার, এক ভীষণ কালপুরুষ দেখিতে পান। সে ভূই হাত সাম্নের দিকে বাড়াইয়া "আমি তোকে নিতে এসেছি" বলিতে বলিতে উহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি মলাম গোঁধনিয়া চীৎকার করিয়া কয়েক পাছুটিয়া আসিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তৎপরেই ভার ভয়ানক জ্বর ও লাভ হইতে থাকে। তুই দিন ত্বাহ্ব যক্ষণা ভোগের পর তৃতীয়

দিনে মারা গিয়াছেন। ধবরটি পাইয়া আমার বুক 'তুর্ তুর্'করিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, তবে আমিই কি উহার এই অকাল মৃত্যুর কারণ হইলাম? কিছুই ভাল লাগিলানা; অস্থির হইয়া পড়িলাম।

## ঠাকুরের নিকট উপস্থিতি।

বেলা অবসানে গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে উপহিত হইলাম। আমতলায় ঠাকুরকে দর্শন
১০ই অগ্রহায়ণ, করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। ঠাকুর আমাকে দেখিয়া থুব আনন্দ
ভক্রবার। প্রকাশ করিলেন। একটু বিশ্রামান্তর ভাগার হইতে জিনিষ লইয়া
রায়া করিতে বলিলেন। আমি দক্ষিণের ঘরে যে স্থানে ছিলাম, সেই খানে আসন করিয়া
লইলাম। শ্রীধর, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, যোগজীবন, জগ্বন্ধ, বিধু ঘোষ ও অশ্বিনী প্রভৃতিকে
দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সন্ধ্যার সময়ে ভাতে সিদ্ধভাত রায়া করিয়া পরম ভৃপ্তির
সহিত ভোজন করিলাম। শ্রীমন্দিরে শন্থাধনি করিয়া কুতৃবৃড়ী আরতি করিলেন।
আরতি দর্শনের পর ঠাকুর প্রের ঘরে আদিলেন। গুরুলাভারা সমবেত হইয়া সন্ধীতন
করিতে লাগিলেন। আমার শরীর অবসর বলিয়া অধিক্ষণ ভাহাতে যোগ দিতে
পারিলাম না। নিজ্ঞ আসনে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

# আত্মরক্ষার চেন্টা— ঐ মৃত্যুতে তোমার অপরাধ কি ? ইঙ্গিতে কথা স্থুস্পান্ট বুঝা।

প্রত্যাবে বৃড়ী গঙ্গায় স্নান-তর্পণাদি দারিয়া স্বাদনে স্নাদিলাম। স্থাস, প্রাণায়াম, হোম
১১ই-১৪ই ও চণ্ডীপাঠ সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকটে ঘাইয়া বদিলাম। গত
স্বাহায়ণ। ২০শে কার্ত্তিক রাস প্রিমায় (চন্দ্রগ্রের নিকটে ঘাইয়া বদিলাম। গত
স্বাহায়ণ। ২০শে কার্ত্তিক রাস প্রিমায় (চন্দ্রগ্রের রাত্রি হইতে) ঠাকুর
মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ঠাকুর মৌনী হইলেন কেন, জানিতে ইচ্ছা হইল। ঠাকুর
জানাইলেন-পরমহংসজীর আদেশে মৌনী হইয়াছেন। পরমহংসজী এখন ঠাকুরকে
ভ্যাস মৌনী থাকিতে বলিয়াছেন শুনিয়া বড়ই কন্ত হইতে লাগিল। এই ছয়মাস
ঠাকুরের কথা না শুনিয়া কি প্রকারে থাকিব, ভাবিতে লাগিলাম। ঠাকুর ১১টা
পর্যান্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া শৌচে গেলেন। আমিও নিজ স্বাসনে চলিয়া স্বানিলাম।
ঠাকুরের স্বাহারাক্তে বেলা প্রায় ১২॥০ টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বিদলাম।
তিনি স্বামাকে তাঁহার নিকটে প্রতাহ ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন। প্রায়

তুইঘণ্টা সময় ভাগৰত পাঠ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বিসিয়া রহিলাম। এই কয়মাস ভাগলপুর ও বন্ধিতে কিরপ ছিলাম ঠাকুর জানিতে চাহিলেন। আমি ভাগলপুরের ছুর্ঘটনার বিবরণ বিস্তারিত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম - গ্রীলোকটির মৃত্যুর কারণ তবে কি আমিই হইলাম ? ইহাতে কি আমারই অপরাধ হইয়াছে ? ঠাকুর অক্ট্রুরে বলিলেন—তোমার আর অপরাধ কি ? তুমি ত কারো কিছু অনিষ্ঠ কর্বার জন্ম কোন মন্দ উদ্দেশ্যে ওসব করনি ? আগ্রক্ষার জন্ম 'সর্ব্ব আপদ শান্তির সক্তর্মেশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুরূপই কার্য্য করেছ। তোমার ক্রিয়ার শক্তি আমোঘ, আভিচারিক শক্তির সাধ্য কি তা পণ্ড করে ? তাই ঐ শক্তি পাল্টে গিয়ে প্রয়োগকারীর উপরেই পড়েছে। তুমি আর তার কি কর্বে ?

ঠাকুর আমাকে উভয় হতের অনামিকায় সর্ব্বদা কুশাঙ্গুরী ধারণ করিতে বলিলেন এবং উপবীত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হতের উপরে বামহত স্থাপন পূর্ব্বক হোম করিতে বলিলেন।

এটা বড়ই আশর্ষ্য দেখিতেছি যে, ঠাকুর অপুর্ব উপায়ে আকারে, ইদিতে ও কঠতালুর সাহায্যে এক প্রকার অতি অফুটপ্ররে মনের যে সকল ভাব ব্যক্ত করেন, ফ্স্পট্রপেই আমি তাহা ব্ঝিতে পারিতেছি। এটা তাঁরই বিশেষ কুপা মনে করি। কথনও কথনও ঠাকুর হাতের তালুতে, মাটাতে ও শ্লেটে লিখিয়াও যাহা প্রয়োজন জানাইয়া থাকেন। প্রশ্লের উত্তরও এই ভাবেই দিয়া থাকেন।

এবার আদিয়া ঠাকুরমাকে বড়ই কাতর দেখিতেছি। অতিশয় পীড়িত।। প্রত্যহই জয় হইতেছে—কাশিতেও থুব কট পাইতেছেন। ঠাকুরমা রাজিতে ঠাকুরের ঘরেই অবস্থান করেন। একটু রাজি হইলেই কাশি আরম্ভ হয়। প্রায় সারারাজি বঙ বঙ হলুদ রংয়ের কক্ উঠিতে থাকে। মাথা বিষম বিক্রত—অধিকাংশ সময় ক্ষিপ্তাবস্থাতেই কাটান। সমস্ত রাজি কথনও চীংকার, কথনও গালাগালি কথনও বা গান করেন। নিজমনে এলোমেলো কত কি যে বকেন, কিছুই বৃষ্মিনা। এই অবস্থার রাজি যাপনকরেন বটে, কিন্তু সারাদিন কোথার যে কি অবস্থার থাকেন, কোনই উদ্দেশ পাওয়া যায়না। গেণ্ডারিয়ার জললে মুসলমানদের ঘরে, কথনও বা ভোবা পুকুরের পাড়ে চুপ করিয়া বিসয়া আছেন, দেখা যায়। কোন কোন দিন সমস্ত দিনে রাজেও খোঁক পাওয়া যায়না। ঠাকুরের ঘরে রাজে যোগজীবন মাত্র থাকেন; ইচ্ছা হইলে ত্রীধরও মধ্যে মধ্যে ধূনি ভাপিতে গিয়া বদেন। ঠাকুর এই অবস্থায় ঠাকুরমাকে লইয়া কি ভাবে রাজি কাটান

বুঝিতেছি না। ধবর নেওয়ারও কেহ নাই। ঠাকুর আমাকে রাত্রে তাঁহার নিকটে থাকিতে বলিলেন। আমি আহারান্তে রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরের ঘরে যাই; এবং ভোর বেলা পর্যন্ত পাগ্লী ঠাকুরমার ধামপেয়ালী ত্রুম মত চলিয়া থাকি। সমস্ত রাত্রি ধূনি জ্ঞালিয়া রাধিতে হয়, রাত্রি বারোটায় ও সাড়ে তিনটায় ঠাকুর হাত মুধ ধুইতে বাহিরে গিয়া থাকেন। তথন একটা লোকের থাকা প্রয়োজন হয়।

# ঠাকুরের মাথায় সর্পক্ণা। বিষধরের অন্নতদান। সর্পকে ঠাকুরমার শাসন।

ঠাকুরমা রাত্রিতে ঠাকুরের ঘরেই থাকেন। কিন্তু আজ ছুইদিন যাবং তিনি ঠাকুরের - আদন কুটীরে রাত্রি কাটাইতেছেন। ঠাকুরমার অস্ত্র্থ পূর্বাপেক্ষা ১০ই অগ্রহায়ণ, শুকাদশমী। বুদ্ধি পাইয়াছে। ঠাকুরমা কুটীরে প্রবেশ করিলে বাহিরে শিকল দিয়া দিদিমা **আজ** কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। জগদুলুবাবুর সহিত তাহার বিষম ঝগড়া চলিয়াছে। রাত্রি সাড়ে নয়টা হইল, ঝগড়া থামিতেছে না। ক্লঘোষ মহাশ্য তাঁহার বাড়ী হইতে ঠাকুরের থাবার আনিলেন, ঠাকুর হাত নাড়িয়া জানাইলেন – থাইবেন না। আমরা অমুমান করিলাম, আশ্রমে বিরোধ অশান্তির জন্তই ঠাকুর হয়ত আহার করিলেন না। আত্রমন্থ ওক্তাতারা সকলেই আহারাকে নিজ নিজ স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমাকে বিছানা করিতে বলিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং আহন কম্বল বগলে লইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমাকে আমতলায় ধনি জালিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি ঘরের ধূনি আমতলায় লইয়া গেলাম। এই দারুণ শীতে আমতলায় ঠাকুর আসন করিলেন শুনিয়া গুরুলাতারা ব্যস্ত হইরা পড়িলেন। আশ্রনে ঝগড়া বিবাদই ইহার কারণ সকলে স্থির করিলেন। ঠাকুর একটু পরে সকলকে জানাইলেন - আজু ঠাকুরমার বিষম ফাঁড়া। শুামস্থলর আদিয়া বলিয়া গেলেন, আজ রাত্রি টিকিলে আরও কিছুদিন থাকিবেন। ঠাকুরকে, খামস্থলর ঠাকুরমার নিকটে গাছতলায় থাকিতে বলিয়াছেন, তাই ঠাকুর আমতলায় আদিয়াছেন। শ্রীধর যোগজীবন, বিধুবার প্রভৃতি ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সকলকে নিষেধ করিয়া বলিলেন না, ব্রহ্মচারী এখানে থাকিবে। আমি নিজ আসন লইয়া ঠাকুরের পাশে ধুনির ধারে বদিলাম এবং প্রমান্দে নাম করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় >২ টার সময়ে ঠাকুর থাবার চাহিলেন। ঘরে যাহা রক্ষিত ছিল, আনিয়া দিলাম। রাত্রি ভুইটার পরে ঠাকুরমা কি অবস্থায় আছেন, একবার থবর নিতে বলিলেন। আমি আসন কুটারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—ঠাকুরমা সংজ্ঞাশৃত্র পড়িয়া আছেন। কিছুক্ষণ ঠাকুরমার হাত পা টিপিয়া নিজ আসনে আসিয়া বিসলাম, রাত্রি প্রায় ওটার সময়ে একটা ভয়ত্বর দৃষ্ঠা দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, একটা কৃষ্ণবর্গ সর্পর বাম অন্ধ বাহিয়া মন্তকে উঠিয়া একটুক্ষণ ফণা বিস্তার করিয়া রহিল, পরে ধীরে দক্ষিণ অন্ধ বাহিয়া আবার নামিয়া গেল। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—ইনি আসনের জাতসাপ। স্থবিধাপেলেই আসেন। জটাবেয়ে মাথায় উঠে কপালের উপরে কিছুক্ষণ ফণাধ্বে থেকে চলে যান। এই বলিয়া ঠাকুর কমগুলু হাতে লইয়া জল থাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—আহা! ঐ জল থাচ্ছেন, ওতে যে এখনই সাপে মুখ দিয়া গেল।

ঠাকুর—দর্পরাজ কমগুলুর জলে অমৃত দিয়া গেলেন। তুমি একটু খাবে পূ
এই বলিয়া ঠাকুর আমার হাতে কমগুলু হইতে এক গগুষ জল চালিয়া দিলেন। আমি
পান করিয়া দেখিলান, উহা ভাবের জলের মত মিষ্টি ও দদ্গন্ধযুক্ত। জলটুকু পান করিয়া
চিন্তটি এতই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ভিতরে দরসভাবে আপনা আপনি নাম চলিতে লাগিল।
ঠাকুর বলিলেন—সাপটি মার কাছেও গিয়েছিলেন। মা এবার বেঁচে গেলেন,
ফাঁড়াটি কেটে গেল। জিজ্ঞানা করিলাম—সাপটি জটার উপরে ফণা খ'রে কয়বার ত
টো মারলে। সাপ এসে অমনভাবে আপনার গায়ে মাথায় উঠে কেন স

ঠাকুর—সক্ষনলে এই প্রাণায়াম স্বাভাবিক ভাবে চল্তে থাক্লে তাতে বড় স্বলর একটা শব্দ হয়। সাপ সেই স্থর শুন্তে বড় ভালবাসে। বাড়ীর যেখানেই সাপ থাক্ না কেন, দূর হ'তেও উহা শুন্তে পায়। আর তাতে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সাপ এসে ঐ স্থর ধর্তে গিয়ে, গায়ে, ঘাড়ে, মাথায় উঠে পড়ে। নাকের পাশে, কপালের উপরে ফণা বিস্তার ক'রে স্থির হ'য়ে ঐ স্থর শুন্তে থাকে। সময়ে সময়ে নিজের শিস্ও ওতে মিলায়ে দিয়ে বড়ই আনন্দ পায়। মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় যে সাপ থাকে, তা কিছুই অস্বাভাবিক নয়! ওভাবে সাধ্য চল্লে ভোমাদেরও গায়ে দাপ উঠতে পারে। এই সাপে কখনও

অনিষ্ট করে না, বরং এদের দারা বিস্তর সাহায্যই পাওয়া যায়। এরা ছোঁ মারে না, শিস্ কেলে। প্রাণায়াম বন্ধ হ'লেই আবার চ'লে যায়।

আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কুপা প্রত্যক্ষ করিলাম; মৌন ও মগ্নাবস্থায় থাকিলেও আজ তাঁর শ্রীম্বের ঘৃ'চারটী কথা শুনিলাম। সর্প বিষধর —তার ম্থেও অমৃত ! ইংল প্রত্যক্ষ না করিলে কথনও বিশাস করিতাম না। যাহা স্বাভাবিক, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অভাবে তাহাও অভুত, আশ্র্যা বা অসন্তব বলিয়া মনে হয়।

ভোর বেলা ঠাকুরম। ঠাকুরকে আদিয়া বলিলেন—ভোর আদনের দাপ রাত্তে ভারী বিরক্ত করেছে। কাছে এসে ফণা ধ'রে ফোঁস্ ফোঁস্ কর্তে লাগল। যেতে বলি যায় না। তথন এক চড় বদিয়ে দিলাম; অমনি চলিয়া গেল। ঠাকুরমার কথা ভনিয়া অবাক্ হইলাম।

#### কেহ গুরুনিষ্ঠা নফ্ট করিলে প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য ।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী এবার কাশীন্তে ১৭ট অব্যাহার মাণিকতলার মাতাজীর দঙ্গে বুব ঝগড়া ক'রে এদেছে।" কিরূপ ঝগড়া, ১লা ডিসেম্বর ১৮৯২। কেন বর্গড়া, ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলিলাম –মাতাজীর অদাধারণ অবস্থা—দিনরাত সমাধিষ্ঠ থাকেন। অনেক নৃতন নৃতন তত্ত্বে কথা বলেন শুনিয়া, তাঁকে দেখিতে কৌতৃহল জন্মিল। আমি আমার ঘটা বরুকে লইয়া মাতাজীর দর্শনে গেলাম। গিয়া শুনিলাম মাতাজী সমাধিত। প্রায় এক ঘণ্টাকাল বসিয়া রহিলাম। পরে একপ্রকার ক্লেশস্চক শব্দ করিতে করিতে মাতাঞ্চী চৈতক্ত লাভ করিলেন। খবর বা পরিচয় কেহ না দিতেই মাতাব্দী আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার নিকট গিয়া বদিলাম। পরে তিনি আমাদের সংসাবের কথা তুলিয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ পনেরো মিনিট পরে আলাপে আমার বিরক্তি ধরিল। আমি মাতাজীকে বলিলাম—এসব কথা বলিতে বা শুনিতে তো আমি ষ্মাপনার নিকটে ষ্মাসি নাই। তিনি তখন ধর্মের উপদেশ ষ্মারম্ভ করিলেন। প্রথম উপদেশই—"ধর্মের বেশভ্ষা ত্যাগ কর।" নীলকণ্ঠবেশ, মালাতিলকাদি আমার গুরুদেবের আদেশ মতই আমি ধারণ করিয়াছি—তাঁকে বলা সত্তেও তিনি আমাকে উহা ফেলিয়া দিতে বলিলেন। এসব ধর্মের বেশ কিছু না, এতে কোন উপকারই হয় না. বরং অভিমান হয়—অনিষ্ট হয়; এইরূপ বারংবারই বলিতে লাগিলেন। আমার গুরুদত্ত বস্তা উপরে মবজা প্রকাশ করিলেন দেখিয়া, আমি তখন আর থৈগ্য রাখিতে পারিলাম না। যাহ। মুথে আদিল বলিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি বলিলেন—"আমি থে তোর মা, ছেলে হয়ে মাকে এরূপ বল্তে হয় ?" আমি বলিলাম—আমার মার মত হতে আপনার বছ বিলয়। মুথে ছেলে বল্লেই মা হওয়া যায় না। তিনি কহিলেন—
"তোর ওফ্র 'বিজলি' যে আমাকে মা বলে।"

আমি—তিনি শিয়াল, কুকুর, বিড়ালকেও মা ব'লে শুব স্তুতি করেন; কিন্তু আমরা তাদের শিয়াল কুকুরই বলি। মাতাজীকে আমি এইরপ ক্রুদ্ধ হইয়া খুবই কড়া কড়া অনেক কথা বলিয়াছিলাম। কি করিব ৷ শেষ কালে তিনি বলিলেন—"ওরে! আমি ভোকে পরীক্ষা করিতে এসব কথা বলিয়াছি।" আমি কহিলাম— আপনার স্পর্কা ও সাহস তোকম নয় ? সদ্পুক্র রুপাপাত্তকে আপনি পরীক্ষা করিতে আসেন ? আপনার ওজন কতটুকু, আপনি তাভাবেন না ?

ঠাকুর বলিলেন—সকলের নিকটেই বিনয়ী হবে। সকলকেই খুব শ্রাদ্ধা ভক্তি কর্বে। তবে তুমি যা ব'লেছ; মাতাজীর সে সব শুনা প্রয়োজন ছিল। ভগবানই তোমার ভিতর দিয়ে ওসব বলেছেন। গুরুদন্ত বস্তুর উপরে, সাধন ভজনের উপরে কেহ অবজ্ঞা কর্লে, মালা ভিলক নিয়ে কেহ টানাটানি কর্লে, গুরুনিষ্ঠা কেহ নষ্ট কর্তে চেষ্টা কর্লে, <u>সেম্বলে বজের স্থায় কঠোর</u> হতে হয়, তার প্রতিবিধান কর্তে হয়। আর তা'নৈলে ব্যবহারে সর্বাদাই সুম্পের মত কোমল হ'বে—এই ঋষি-বাক্য।

## শ্রীধরের গুরুনিষ্ঠা। তাহার অমাসুষিক কাণ্ড—ব্রহ্মচারীকে শাসন। কুকুরের বমি ভক্ষণ।

ঠাকুরের নিকটে কিছুক্ষণ থাকিয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম। এ প্রির আমাকে বলিলেন—ভাই ব্রন্ধচারী! তুমি ত মাতাজীর সঙ্গে ভজ্তভাবে ঝগড়া করেছ! আমি ভাই, চাষা-ভূষা মানুষ; রাগ হ'লে অত সভ্য ভজ্ত ভাষা মূথে আসে না। এবার বারদির ব্রক্ষচারীকে চাঁছা-ছোলা যা-ভা ব'লে গালাগালি ক'রে এসেছি।

আমি—কেন, কি জন্ম প কি হ'য়েছিল ?

ब ধর বলিলেন---আরে ভাই! এবার কি কুক্ষণেই তাঁর নিকটে গিয়াছিলাম।

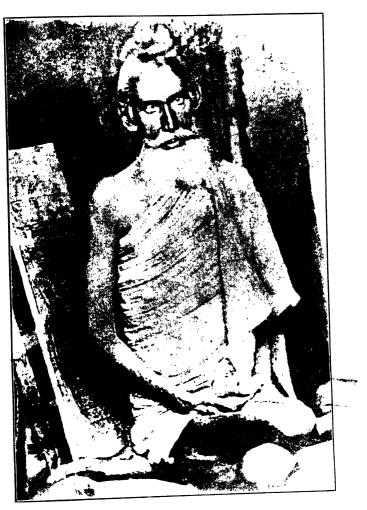

শ্রীশ্রীবারদির ব্রহ্মচারী (গোস্বামী প্রভুর খুল্ল পিতামহ)



সেখানে সারাদিন আমি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। বিকালে এক্ষচারীর নিকটে গিয়া বদতাম। তিনি আমাকে থুব আদর করতেন। একদিন বাড়ীভরা লোক, তিনি আমাকে বল্লেন—"আরে তুই এতকাল গোঁদাইএর কাছে থেকে কি লাভ ক'রেছিল? যে নিজে আছ, সে কি করে অক্তকে পথ দেখাবে ? আল গুরুর সঙ্গ ছেড়ে দে। ছ'মাস তুই আমার নিকটে থাক্। তোকে আমি ব্রহ্মজান দিব, আর উর্ব্বেতা ক'রে দিব।" আগেই আমার মাথাট। সেদিন একটু কেমন কেমন ছিল। তার উপরে ব্রহ্মচারীর কথা শুনে গায়ে যেন আগুন লেগে গেল, আমি সপ্তমে চড়ে গেলাম। আর ঠিক থাক্তে পারলাম না। চীৎকার ক'রে একলাকে তাঁর দরজার সাম্নে গিয়া পড় লাম। চীৎকারের উপরে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলাম—"ওরে শালা **এন্ধ**চারী! **শালার** ব্যাটা শালা ব্রন্ধচারী! তুমি না মহাপুরুষ ? আমার গুরুকে ব'ল্ছ আছা? তিনি किছু পারেন না? তুমি আমাকে ব্রন্ধজ্ঞান দিবে ? উর্দ্ধরেতা করে দিবে ? আরে শালা! এই ছাথ তোর মত কত ব্রহ্মচারী আমার এক এক গাছা চলে ঝুলছে।" এইরূপ যা তা বলতে বলতে বহিৰ্মাণ লেংটী দৰ খুলে অন্ধারীর গায়ে ছুঁড়ে মার্লাম। অন্ধারী তৎক্ষণাৎ আসনথেকে উঠে তুহাতে আমাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধর্কেন; আর বলতে লাগ্লেন- "ঠিক্ বলেছিন্, ঠিক্ বলেছিন্। তোর অবস্থা দেখে আজ আমি বড় আনন্দ পেলাম। ঠাণ্ডা হ।" এই সময়ে একটা কুকুর ব্রহ্মচারীর দরজার কাছে বমি কর্ছিল। ব্রন্ধচারী আমাকে বল্লেন—"আচ্ছা, তোর না ব্রন্ধজান হ'য়েছে? এগুলি থা দেখি ?" আমি অমনি বমিগুলি খেতে লাগলাম। তথন ব্রন্ধচারী আমাকে আদর ক'রে আসনের নিকটে বসিয়ে, ভজলেরামকে থাবার দিতে বল্লেন। ভদ্ধ লেরাম একথালা উৎকৃষ্ট খাবার নিয়া এলো। অন্ধচারী বল্লেন—"আয় ! তুইও খা, আমিও ধাই। আজ আমি তোর সঙ্গে থাব। তোরই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। छक्रनिष्ठ। अन्नात्न कि आत्र किছू वाकी थात्क ?"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—ভাই, তোমার কুকুরের বমি থাওয়ার কথা তো এখন সকলের কাছেই শুন্তে পাই। আচ্ছা, বমি গুলো তুমি কি ক'রে থেলে ? শ্রীধর বলিলেন—"আরে রাম! বমি কি কেউ থেতে পারে? আমি দেশ্লাম চমৎকার ফীরমাধা চিড়ে, থাবার সময়েও ঠিকু সেই রকমই খাদ পেলাম। এসব কি গোঁদাইর কুপা ভিন্ন কথনও হয়?" শ্রীধরের মুখে এই সব কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। ধক্ত শুক্রনের! সর্বাত্ত গোনার পদাপ্রিত্যণের জয় জয়কার হউক!

# ব্রহ্মদৈত্যের মালাচুরি। উঠানে মালা প্রাপ্তি-বড়ই আশ্চর্য্য

এবার গেণ্ডারিয়া আদিয়া অবধি মধ্যাহ্নে ঠাকুরের পায়থানা ও স্নানের জল আমিই ২০শে—২০শে দিয়া আদিতেছি। আজন্ত পায়থানার জল দিয়া স্নানের জল তুলিতে অগ্রহারণ। লাগিলাম। ঠাকুর পায়থানায় গেলেন। ছই তিন মিনিট পরেই ঠাকুর পায়থানা হইতে হঠাৎ আদিয়া আমার হাতে প্রবালের মালা ছড়া দিয়া ইন্ধিতে বলিলেন—মালাছড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। কতকগুলি নিয়েও গিয়েছে। আমি—আপনার মালা আবার কে ছিঁড়ে নিল ৪

ঠাকুর উপরদিকে হাত তুলিয়া কি দেথাইলেন — ব্ঝিলাম না । ইঙ্গিতে বলিলেন—
কল্পাক্ষের তাগাও একবার নিয়েছিল। তথন ব্ঝিলাম—এবারও দেই ব্রহ্মদৈত্যেরই
কাজ। ঠাকুর আবার পায়খানায় গেলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম—বোধ হয়
ক্রটায় লাগিয়া হঠাৎ সক্ষমালা গাছটি ছি ডিয়া গিয়াছে। ঠাকুর অম্মানে ব্রহ্মদৈত্যের কথা
বলিতেছেন। খোঁজ করিলে বাকিগুলি হয় ত পায়খানায়ই পাইব। ঠাকুর পায়খানা
হইতে আসিলেন। পরে বলিলাম—অবশিষ্ট মালাগুলি বোধ হয় পায়খানায়ই আছে,
একবার দেখব ? ঠাকুর ইঙ্গিতে বলিলেন—ইঁা, ইঁা, তা দেখতে পার।
ত্ব একটী পেতেও পার। আর সব নিয়ে গেছে। আমি পায়খানায় অনেক অম্পন্ধান
কিরিয়া একটীমাত্র পাইলাম। ঠাকুরের কথামত মালাগুলি গণিয়া দিদিমার হাতে দিলাম।
পাছে কেই উহা ঠাকুরের নিকটে চাহিয়া নেয়, এই আশ্বায় দিদিমা তৎক্ষণাৎ উহা
কোঠা ঘরে সিম্বুকের ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

আজ গাও দিন হইল ঠাকুরের গলার মালা ব্রহ্মদৈত্য ছিঁড়িয়া নিয়া গিয়াছে। আজ
মধ্যাহে স্থানান্তে বেলা প্রায় ১২টার সময়ে ঠাকুর, ঘরে আসিবার সময়ে উঠানের ঠিক্
মধ্যস্থলে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন; এবং মাটির উপরে পায়ের খড়ম দিয়া পুন: পুন:
ঠোকর দিতে দিতে ইন্ধিতে বলিলেন—এইখানে সেদিন ব্রহ্মদৈত্য মালাগুলি এনে
রেখে গেছে। খুঁড়্লে পাবে। আমি অমনি স্থানটি চিহ্নিত করিয়া কাটারি
আনিতে গেলাম। ঠাকুর, ঘরে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের কথা শুনাতে সকলেরই উহা দেখিতে কৌত্হল জ্বিল। আমি মাটি খুঁড়িতে লাগিলাম। অভ্যন্ত শক্ত মাটি, পাঁচ ছয় মিনিটে জাট নয় ইঞ্চি খোঁড়ার পর দেখিলাম. একটা স্থানে প্রবালের সমস্ত গুলি দানা জড় করা রহিয়াছে। যে মাটির মধ্যে মালাগুলি পাইলাম, তাহা আল্গা মাটি নয়, দস্তর মত নীরেট্ শক্ত। তথাপি দিদিমার হাতে সেদিন যে মালাগুলি দিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দেখা গেল, দিদিমার সিন্দুকের ভিতরে দানাগুলি ঠিকই আছে। মিনিটে মিনিটে যে উঠানের উপর দিয়া লোকের নিয়ত গতায়াত, চারিখানা ঘরের মধ্যবন্তী খোলামেলা সেই উঠানে কঠিন মাটির এত নীতে কি প্রকারে মালা আদিল, ভাবিয়া কিছুই দ্বির করিতে পারিলাম না। চার পাঁচ দিন মাত্র পুক্রে রক্ষদৈত্য মালা রাখিয়া গিয়ছে; অথচ এত শক্ত মাটির ভিতরে কি করিয়া মালা রহিয়াছে, ইহা আরপ্ত আশক্ষ্য। অবিশ্বাসী মন! ঠাকুরকে আর এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এই সকল দেখিয়া গুনিয়াও ঠাকুরের উপরে বিশ্বাস-ভক্তি এক বিন্দুও যে বেশী হইতেছে, এমন মনে হয় না। প্রত্যক্ষের উপরেও বিশ্বাস জিনিসটি নির্ভর করে না, ইহাই পরিকার ব্রিতেছি। মাটিতে পোতা মালাগুলিও দিদিমার হাতে আনিয়া দিলাম; মাত্র পাঁচটী প্রবালের দানা, কল্রাক্ষ প্রফটিকের সঙ্গে গাঁথিয়া ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের নিকটে রাখিলাম। ঠাকুর অতঃপর আর প্রবাল ধারণ করিবেন না জানাইলেন।

# স্বপ্ন—ঠাকুরের ক্রোড়ে নীল কাক। শক্তি সঞ্চারে অবস্থা— পাদস্পর্শে দেহ অমৃতময়।

আজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পর, ঠাকুর আমাকে অফুটন্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—
তুমি তো প্রায়ই সুন্দর স্থান্ধর স্বপ্ন দেখ। এখান থেকে গিয়ে কিছু দেখেছিলে 
আমি—ক্ষেকটা বড় স্থান্ধর স্থান্ধর পর দেখেছি। বন্তিতে একদিন নেখ্লাম—বহন্থান
পর্যাটন করিয়া গেণ্ডারিয়া গিয়া উপস্থিত হইলাম। একটা সাধু আমাকে বলিলেন—
হণ্দে অগ্রহারণ, "ভাই এ বৃদ্ধি কেন? অনর্থক কেন কাশীতে বৃন্ধাবনে ঘূরিয়া মর 
রিবলার। গেণ্ডারিয়াই থাক না কেন? যেখানে গুরু, সেথানেই ত সকল
ভীর্থ!" আমি বলিলাম—গুধু অসুমানে তো আর হুপ্তি হয় না । প্রত্যক্ষরণে জানা চাই।
সমস্ত তীর্থেই একটা স্থান-মাহাত্ম্য আছে। গেণ্ডারিয়ায় সে প্রকার কিছু আছে কি 
প্রার ঠাকুর যে আমার সর্বশক্তিমান সদ্প্রক ভগবান, তাহাও তো অন্থমানেই বলি;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো কিছু পাই নাই। সাধু বলিলেন—আছে।, তুমি ভূমির দিকে

দৃষ্টি করে করে ভোমার ঠাকুরের নিকটে যাও না ? আমি তাঁর কথা মত গেণ্ডারিয়ার মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি রাথিয়া আপনার নিকটে চলিলাম। চাহিয়া দেখি, অতি স্থানর, পরিষ্কার নীল জ্যোতির বুদ্বুদ্ মাটির সর্বত্ত ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অসংখ্য তারার মত বিন্দু বিন্দু জ্যোতিবিদ্ব ভূমির উপরে ফাটিয়া নীল জ্যোতিঃ বিকিরণপূর্বক মিলিয়া যাইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমকে দকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে হইল। আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি, আপনি এই ঘরে ধ্যানন্ত অবস্থায় বসিয়া আছেন। আমি আপনার পাশে নিজ আদনে বসিলাম। আপনি মাথা তুলিয়া সম্প্রেহ দৃষ্টিতে এক একবার আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একটা কাক উড়িয়া আসিয়া আপনার নিকটে পড়িল। আপনি কাকটিকে তুলিয়া ল্ইয়া বকে জড়াইয়াধরিলেন। দেখিতে দেখিতে কাকটি উজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া গেল। আপনি তথন উহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া, উহার পশ্চাৎভাগে ফুৎকার প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে আপনার ভিতরের যে সমস্ত ভাব ও অবস্থা, পাথীর ভিতরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, পাথী স্কমধর ধ্বনিতে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল। একটু পরে আপনি পাথীটিকে ক্রোড হইতে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—এবার ঠিক হ'য়েছে। যথা ইচ্ছা চ'লে যাও। পাখীটি তথন ছুইতিন ফুট দূরে থাকিয়া আপনার পানেই চাহিয়া রহিল। আপনি আমাকে বলিলেন—একখানা সংবাদপত্র সাম্নের বেড়ায় টাঙ্গাইয়া দেও ভো। আমি বড় একথানা ধবরের কাগজ বেড়ার গায়ে লাগাইয়া ধরিয়া রহিলাম। আপনি ঐ কাগজের দিকে অঙ্গুলিসংগতপূর্বক পাখীটকে বলিতে লাগিলেন—এ ছাখ বন্ধা! এ ছাখ্ বিষ্ণু! এ ছাখ্ শিব! এ ছাখ্ কালী! এ ছাখ হুর্গা! আপনি এইপ্রকার 'ঐ ছাখ' 'ঐ ছাখ' বলিয়া অসংখ্য দেবদেবীর নাম করিতে লাগিলেন। পাথীও আপনার বলামাত ঐসকল দেবদেবী দর্শন করিয়া নতা করিতে আরম্ভ করিল। পাথীর এই অপূর্বে নৃত্য দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিলাম। জাপিয়া উঠিয়াও নিজকে জাগ্রত কি নিদ্রিত, কিছুক্ষণ বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত দিন স্বপ্নের দৃষ্টটি চকে লাগিয়া রহিল। স্বপ্লটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া খুব আনন্দ প্রকাশপূর্বক হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন -- বড়ই চমৎকার স্বপ্ন, লিখে রেখে।

্ৰিতীয় স্থপ। গুৰুভাতারা শকলে আপনাকে লইয়া সংকীর্ত্তন আরক্ষ করিলেন।

শত শত মুদক করতাল একদকে বাজিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোকের উচ্চ সংকীর্তন ও হুঙ্কার গর্জ্জনে চারিদিক যেন কাঁপিতে লাগিল। আপনি কীর্দ্ধনের মধ্যে ভাবোন্তার অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। আপনাকে দেখিয়া সকলে দিশাহারা হইয়া পড়িল। প্রমন্ত অবস্থায় আপনাকে ধরিতে গিয়া, গুরুলাতারা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ष्मामि किन्छ एक कार्ष्टित मे नौत्रम श्वार मश्कीर्जरनत वाहिरत माफारेया त्रहिलाम ; এবং নিজের তুরবস্থা ভাবিয়া, হা হুতাশ করিতে লাগিলাম। সকলকেই মহাভাবে বিহবল দেখিয়া, নিজের উপরে ধিকার আদিল। আমার মত মুণিত জঘ্যা আর কেই নাই ব্রিয়া, কাঁদিতে লাগিলাম। নিক্পায় হইয়া তথন নিভাই। নিভাই। প্তিতপাবন নিতাই! কোথা হে? বলিয়া কাত্রভাবে ডাকিতে লাগিলাম। আমার কাতরধ্বনি আপনার কানে গেল। আপনি তখনই উন্মন্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিলেন, এবং তুহাতে আমাকে উর্দ্ধদিকে তুলিয়া, সজোরে মাটিতে আছাড় মারিলেন। আমার হাড়গোড় দব ভাশিষা চুরমার হইয়া গেল। আপনি তথন উচ্চ হরিধানি করিয়া, নৃত্যু করিতে করিতে আমার সেই চুর্ণ বিচুর্ণ শরীরের উপরে উঠিয়া পড়িলেন; এবং এক বার ডান পায়ে একবার বাম পায়ে ঘন ঘন ভর দিয়া, আমার সর্বাঞ্চে বারংবার মাড়াইতে লাগিলেন। আমার শরীরের প্রতি লোমকুণ হইতে পিচ্ পিচ্ করিয়া সাবানের জ্বলের মত সাদা সাদা ফেনা উঠিতে লাগিল। আপনি তথন উহা গণ্ডুযে গণ্ডুষে তুলিয়া লইয়া, আমৃত আমৃত বলিয়া চারিদিকে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে আনন্দ ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। সেই ক্রন্দন রোল শুনিতে শুনিতে আমি জাগিয়া উঠিলাম। এই স্বপ্নটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর অবনত মন্তকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সেই কান্নার স্মৃতি অক্তরে রাখিতে এট স্বপ্রটি লিখিয়া রাখিলাম।

ত্ম স্বপ্ন। তিন চার দিন হয় দেখিলাম—গুরুজাতারা অনেকে এই ঘরে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার। আপনার সঙ্গে রাত্রি যাপন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ নিজ আসন পাতিয়া বসিলেন। স্থানাভাব, আমি কোথায় যাইব ভাবিয়া আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলান। আপনি আমার আপাদ মন্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্কাদ করিয়া বলিলেন—ভোমার স্থান আমার পায়ের নীচে। কারো কথায় তুমি এস্থান ছেড়ে কখনও অক্সত্র যেও না। এই সময় ঠাকুরমার প্রয়োজনে হাতে তালি দিয়া আপনি আমাকে জাগাইলেন। এসব স্বপ্ন কি সতা ? এসব স্বপ্নের

ভাৎপথ্য কি ? ঠাকুর ইঞ্চিতে বলিলেন — তা বলতে নেই। লিখে রাখ্তে হয়— পরে বুক্বে।

আবো কতকগুলি স্বপ্ন ঠাকুরকে শুনাইলাম, তাহা আর প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইলুনা।

#### ঠাকুরমার সেবা।

ঠাকুরমাকে লইয়া আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। দিন দিন তাঁর উন্মত্তা বৃদ্ধি পাইতেছে। জরও নিয়ত লাগিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে বিষম কাশি ৩০শে অগ্রহারণ আরম্ভ হয়। সর্বাকে গাঁঠে গাঁঠে অসহা বেদনা। সেবা-শুশ্রাবা করিবার লোক নাই। পরিবারস্থ বা পাড়ার কেহ ভয়ে ঠাকুরমার নিকট ঘেসেন না। যোগজীবন তো কোন কালেও দেবা করিতে পারেন না। রোগী দেখিলেই সেম্থান ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়েন। শ্রীধর বাডজরে প্রায়ই শ্যাগত। ঠাকুর মৌন থাকিয়াও ঠাকুরমাকে নিজের ঘরে রাখিয়া এত উৎপাত মত্যাচার প্রতি রাজিতে কি প্রকারে যে দহু করেন. ব্ঝিতেছি না। কিছুকাল যাবং ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে ঠাকুরমার দেবায় নিযুক্ত क्रियारहन। नक्षात्र পरत घणा पृष्टे कान विधाम क्रिया, जामन नरेया ठीकूरत्र घरत যাই। ঠাকুরের অপরিসীম কুপায় প্রফুল চিত্তে ঠাকুরমার সেবায় সারারাত্তি কাটাই। রাজি নয়টার পর ঠাকুরমার জ্বর কাশি ও বেদনা উত্তরোক্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় সমস্ত রাত্তি তৈল ও পুরাণো মৃত গায়ে পায়ে মাথায় মালিশ করিতে হয়। ঠাকুরমা কথন চীৎকার, কখন গালাগালি কথন বা গান করিয়া রাত্তি অতিবাহিত করেন। সমস্ত রাজি ধুনি জলে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেক দিতে হয়। আদার রস ও মধু তিন চার বার थारेग्रा थात्कन । तांग्र त्रिक श्टेरल घन्छांग्र घन्छांग्र नाना त्रकम तथग्रारलत हकूम श्टेग्रा थारक । তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন না করিলে রক্ষা নাই, চৌদপুরুষ উদ্ধার করেন। ঐ সময়ে বেগতিক দেখিলে পলাইয়া যাই। বারান্দায় গিয়া কিছুক্ষণ বিদিয়া থাকি। হলুদের রংয়ের খণ্ড খণ্ড কফ তুলিয়া ঘরের সর্ব্বজ্ঞ ফেলিতে থাকেন। রাজে তুতিনবার উহা পরিষ্ার করিতে হয়। রাত্রি শেষ না হইতেই "রাল্লা করতে যা" বলিয়া, ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন। যোগাড় যন্ত্র করিয়া ভাল তরকারি ও গরম গরম ভাত, সুষ্য উনয इक्ष्यात अरक अरक्ट क्षेत्रक कतिया निष्ठ द्य। ছ किन कनोत्र मक दान्ना ना हरेल নিতার নাই। পছল মত রালা না হইলে, "এ কি ? তোর বাপের মাথা রে থৈছিন ?"-

বলিয়া গালাগালি করেন। ভোর হইলেই ঠাকুরমা আহার করিতে বসেন। পাড়ার মেরেরা তখন আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুরমা আহার করিতে করিতে সকলকে প্রসাদ দিতে থাকেন। শীতের সময়ে গরম গরম প্রসাদ পাইয়া, তাঁহারা সকলেই খুব পরিতোষ লাভ করেন। ঠাকুরমার আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার অন্তর যাওয়ার উপায় থাকে না। ঠাকুরমার লেহে ঠাকুর স্বয়ং অবস্থান করিয়া আমার সেবা গ্রহণ করিতেছেন, এই ভাবটি নিয়ত আমার ভিতরে জাগিতেছে বলিয়াই স্থির আছি। আমার এই ভাব যে সত্যু, ঠাকুরও তাহা দয়া করিয়া আশ্চর্যা প্রকারে আমাকে পরিকার বৃর্য়াইয়া দেন। ঠাকুরের রূপা প্রত্যক্ষ অন্তর্ভব করিয়া এই সেবাতে উৎসাহ আনন্দ ক্রমশং আমার বৃশ্ধিই পাইতেছে। সারাদিনাস্তে একবার একপাক আহার করি বলিয়া ঠাকুরমা আমার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত। অনেক সময়ই আমাকে ধমক্ দিয়া বলেন—"য়েয়ন পেট ভ'রে খাস্না, ভাল জিনিস খাস্না, মহাপ্রাণীকে কট দিস্, য়ৃত্যুকালে মহাপ্রাণী তোর মুখে লাখি মেরে চলে যাবে। আজ্বের ভেলে, সারাদিন উপস ক'বে থাকিস্ ও আমারে ছেলের অকল্যাণ হ'বে। যাং। আশ্রম থেকে চলে যা।" এইরপ বলিয়া প্রায়ই আমাকে তাড়া দিয়া থাকেন। ঠাকুরমার গালি সময় সময় কিন্তু বড় মিষ্টি লাগে। মাথায় গায়ে হাত ব্লাইয়া দিয়া কথন অধন অধন আশীর্কাদও করিয়া থাকেন।

### দিদিমার সহিত ঠাকুরমার অপূর্ব্ব ঝগড়া—তথনই আদর।

দিদিমার সঙ্গে ঠাকুরমার 'দাপ আর বেজী' সহন্ধ। দিদিমাকে দেখিলেই ঠাকুরমা যা তা একটা কথা তুলিয়া ঝগড়া জুড়িয়া দেন। "মেয়ে মরেছে, এখন আর এখানে আছ কেন? জামাইয়ের সঙ্গে এখন আর কি সম্পর্ক? এখন আর এখানে তোমার অত গিল্লিপনা খাট্বে না; আমার ছেলেকে আমি আবার বিয়ে করাব।" দিদিমা কাষকর্দো এঘর দেঘর করিতে থাকেন, ঠাকুরমাও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ সব কথা বলিতে বলিতে ঘুরিতে থাকেন। পরে, যখন ঝগড়া বেশ জমিয়া উঠে, দিদিমার সঙ্গে আর পারিয়া উঠেন না, তখন একটু সরিয়া গিয়া, কাণে আলুল দিয়া চোখ বৃদ্ধিয়া বিদয়া থাকেন। দিদিমার বলা শেষ হইলে, আমনি গিয়া আবার ছচার কথা শুনাইয়া দিয়া আসেন। পুনঃ পুনঃ এরূপ করায় দিদিমা আরও রাগিয়া যান। কিছু আশ্চর্যের বিষয় এই বে, দিদিমার আহারের কিঞ্চিৎ পূর্বের ঠাকুরমা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়েন। পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, দিধ, ক্ষীর, মিষ্টি, কলা

সংগ্রহ করিয়া আনেন; এবং দিদিমার আহারের সময়ে সে দকল দিয়া খুব আদর করিয়া বলেন—"বেয়ান্! ঝগ্ডার সময়ে ঝগ্ডা, তা খাবার সঙ্গে কি । নাও, এই দব বেশ ক'রে খাও। আহা! তোমার ছঃখ ক্লেশ কে বৃঞ্বে । থাক্তেও তোমার কেউ নাই। আমি পাগল মাছ্য — আমার কথা তুমি গ্রাহ্য করো না।" ইত্যাদি—

#### नीलकर्थ द्वरभाव भर्गाम।।

আজ বেলা ১০টার সময়ে নিত্য-ক্রিয়া সমাপনাস্তে ঘর হইতে বাহির হইলাম। 
ঠাকুরমা আমাকে দূর হইতে দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন; এবং একগাছা ঝাটা হাতে লইয়া
"ছেলে হয়ে বাপের রূপ! ছুর্গা পিছু পিছু চলেন! বের হ, বের হ, আশ্রম থেকে বের হ,
আজ তোকে ঝাটা মেরে তাড়াবো" বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিতে লাগিলেন। আমি
বেগতিক দেখিয়া দৌড় মারিলাম। পরে এবাড়ী ওবাড়ী ছুটাছুটি করিয়া ঠাকুরমার হাত
হইতে রক্ষা পাইলাম। মধ্যাহে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুরমা বে বলেন তা কি
ঠিক্, না পাগলামী ? "ছেলে হয়ে বাপের রূপ, তুর্গা পিছু পিছু চলেন, আশ্রম থেকে বের হ"
ব'লে আজ আমাকে তাড়া করেছেন।

ঠাকুর—মা যথার্থ ই বলেছেন। ভগবতী তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেন। আমি—কেন ? কোন দোষ পেলে ঘাড় মট্কাতে ? ঠাকুর—না. নীলকণ্ঠ বেশের মধ্যাদা দিতে।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। মাকে আরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলাম। আহা! ঋষি-মূনি বন্দিতা, সর্কাশক্তির নিয়ন্ত্রী ভগবতী যোগমায়া, দয়া করিয়া এই ছ্রাচারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরেন! ইহা মনে হওয়ায়, প্রাণের অবস্থা যে কি রূপ হইল বলিতে পারি না। মায়ের অপূর্ক চরিত শ্রীশীচণ্ডী পাঠ ব্যতীত উদয়াত্তে মাকে একবারও স্মরণ করি না, তবু মায়ের কত দয়া।

ঠাকুরমার অনাচার অত্যাচারের কথা লইয়া কোথাও আলোচনা হইলে, ঠাকুরমা তথায় গিয়া স্থির ভাবে তাহা শুনেন; এবং তাহাদের নিকটে নিজেরই দোষের কথা বলিয়া নিজকে গালাগালি করিতে থাকেন। সকলে শুনিয়া অবাক্! নিজ'-প্রশংসা ধে ঠাকুরমার ভিতরে কিছু স্পর্শ করে, এরুপ অন্থমানও করা যায় না। পাগ্লামী বাদ দিলে, ঠাকুরমার মধ্ব প্রকৃতি লোকালয়ে যথার্থই ছ্র্লভ। মহা অপরাধীরও ক্লেশ দেখিলে অস্থির হন। অভূত সহায়ভৃতিই তাঁর জীবনের অপুর্ক বিশেষতঃ!

## বিবিধ চক্রদর্শন, তাহাতে জ্যোতির্ম্ময় ত্রিভঙ্গাকৃতি— শাল্ঞাম পূজার আদেশ।

কিছুদিন যাবং আহারাস্থে ঠাকুর আমতলাতেই বসিতেছেন। আসনের সন্মুথে ধুনি চলাপেন, জালিয়া দেই। প্রায় সাড়ে চারটা পর্যন্ত আমতলা নির্জ্জন থাকে। বৃহস্পতিবার। এই সময়ে আমি একঘণ্টা কাল ঠাকুরের নিকট প্রীমন্তাগবত পাঠ করিয়া থাকি। পরে স্বাভাবিক প্রাণাঘানের সহিত নাম করি, ইহাতে বড়ই আরাম পাই। কিছুকাল যাবং নাম করার সময়ে বিবিধ প্রকার চক্র দর্শন হইতেছে। এই সকল চক্র বা যন্ত্র, ভ্রম্ম বিহাতিক আলোক রেথা ঘারা চতুলোন, যট্কোন, অইকোন কথন বা ঘারণ কোণান্ধিতও দেখিতে পাই। এই সকলের মধ্যস্থল কালো, তাহাতে সময়ে সময়ে এক প্রকার অভূত জ্যোতি পলকের জন্ম বিকাশ পাইয়া, তন্মুহুর্তেই আবার বিলুপ্ত হইয়া যায়। বোধ হয়, এসব চক্র বা যন্ত্রের কেন্দ্রন্তেল দৃষ্টি স্থির হইলো, এই অস্পাই চঞ্চল জ্যোতিটিও সক্রপ আয়তনে নিশ্চকল দৃষ্ট হইবে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—প্রত্যেক চক্রেরই মধ্যে তার অধিষ্ঠানী দেবদেবী অবস্থান করেন। এই জ্যোতির অভ্যন্তরেই দেবদেবী প্রকাশিত হইবেন মনে হইতেছে। এই সব বল্পনাতীত চির-অজ্ঞাত অশ্রুতপূর্ব্ধ বস্তু যথন এভাবে আপনা আপনিই অক্স্মাৎ প্রকাশিত হইতেছে, তথন আরে চেটা ঘার। মূল অন্থ্যমানের প্রয়োজন কি পু যাহা হইবার, ঠাকুরের ক্রপায়ই হইবে।

নাম করিতে করিতে চক্ষে পড়িল—ঠাকুরের মন্তকোপরি কিঞ্চিদ্র্কে শৃন্থমার্গে নীলাভ কাল চক্র বেষ্টিও অনুপম ওঁকার মূর্ত্তি। তাহার আদিতে, মধ্যে ও অস্তে জ্যোতির্মায় বিন্দুত্রর হইতে উজ্জ্ল শুল্র-চ্ছটা তির্মাগ্ভাবে সংযুক্ত হইয়া, একটা মনোহর বিভঙ্গাকৃতি গঠিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে উহা আকাশে মিলাইয়া গেল। পুনরায় উহা দেখিবার জন্ম ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু ঠাকুরকে দর্শন করা মাত্র প্রাক্ষাক্ষার নির্ভি হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—একি দর্শন করিলাম ? এরপ দর্শন করিলাম করিলা

ঠাকুর ইন্ধিতে অফুট স্বরে কহিলেন—তুমি শালগ্রাম পূজা করো, বিশেষ উপকার পাবে। আমি শুনিয়াই অবাক্! ভাবিলাম—একি হ'ল ? এ ন্তন কর্মভোগ আবার কেন ? আমি ঠাকুরকে ব্রজ্ঞানা করিলাম—শালগ্রাম পূজা করিতে বলিলেন, উহা কি প্রকারে করিব?

ঠাকুর বলিলেন—শাস্ত্রব্যবস্থানুরূপ শালগ্রাম পূজা কর্বে।

আমি কহিলাম—ভগবানের খিভুজ, মুবলীধর, চতুভূজি অথবা অইভুজরণ আমি ভাবিতে পারিব না। ওসকলে আমার কোন আকর্ষণ নাই, আমি ভগবানের যে রূপ প্রভাক করিতেছি, শাল্গামে বা যে কোন স্থানে তাহারই ধান করিতে পারি।

ঠাকুর—তুমি তাহাই ক'রো বলিয়া, শ্রীমন্ভাগবতে একাদশস্করে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে কয়েকটা শ্লোক আমাকে পড়িতে বলিলেন এবং চতুর্কিংশতিতত্বের স্থাসমাপনাস্তে শালগ্রামের পূজা যে ভাবে করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। শ্লোক কয়টির অহ্বাদ যথাঃ—

- (৪৭) যে ব্যক্তি সহসা আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি বেদ বিধানের সহিত তল্পোক্ত বিধির সমধ্য করিয়া তদহুসারে কেশবের পরিচর্য্য। করিবেন।
- (৪৮) আচার্ধ্যের অফুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহা হইতে আগমার্থ অবগত হইয়া স্বীয় অভিমতাকুসারে মহাপুরুষের মূর্ত্তিবিশেষের অর্চনা করিবে।
- (৪৯) শুদ্ধচিত্ত হইয়া মৃতিবিশেষের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি দ্বারা স্বীয় দেহ সংশোধন করত তাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া হরির অর্চ্চনা করিবে।
- (৫০) অর্চনার পূর্বেষ যথালক উপচার সহকারে যন্ত্রাদি শোধন ছারা পূশাদি দ্রব্য, সম্মার্জনাদি ছারা ভূমি, অব্যগ্রতা ছারা আত্মা, অন্তুলেপনাদি ছারা স্বীয় শরীরকে অর্চনা কার্যোর যোগ্য করিয়া, আসনে জল প্রোক্ষণ করিবে।
- (৫১) পাভাদি কল্পনা পূর্বক সম্মুখে স্থাপন করত সমাহিত চিত্তে অঙ্গভাস করন্তাস সহকারে মূল মন্ত্রযোগে অর্চনা করিবে।
- (৫২) সাঙ্গোপাঙ্গ ও পার্যন সহিত অভিমত সেই সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় মন্ত্রণারা পাছ, অর্থা, আচমনীয়, স্নানীয়, বক্রভূষণ,—
- (৫৩) গন্ধ, মাল্য, দুর্কা, পুস্প, ধুপ, দীপ ও নানা উপহার প্রদান পূর্বক পুজা করত বিধিবৎ ন্তব করিয়া হরিকে নমস্কার করিবে।
- (৫৪) আগনাকে ত্রায়রপে ধ্যান করত হরির মূর্ত্তি পূজা করিবে। পরে মন্তকে নির্মান্য সংকার পূর্ব্বক দেবভার মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করত পূজা সমাপন করিবে।

(৫৫) যে ব্যক্তি এইরূপ তাত্রিক কর্মযোগাস্থ্যারে অগ্নি, স্থা, জল, অতিথি অথবা স্বীয় হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরের অর্চনা করেন, তিনি অচিরাৎ মৃক্তিলাভ করেন।

### তাপিবার জন্ম ধুনি নয়। ধুনি নির্কাণ।

ঠাকুর রাত্তি ওটার সময় একবার বাহিরে যান। ধুনির ধারে কলসী ভরিয়া জল তর। - ৪ঠা পৌষ বাথিয়া দেই। এ জল গ্রম হইয়া থাকে, ঠাকুরকে হাত মুথ ধুইতে দেওয়া হয়। আজ ঠাকুরমার অস্তথ বৃদ্ধি হওয়ায়, রাত্রি আডাইটা পর্যান্ত তাঁকে লইয়া ব্যন্ত রহিলাম ! বুক বেদনা ও অবসমতা বেশী বোধ হইতে লাগিল। ধুনির পাশে আমি শয়ন করিলাম। এীধরও আসিয়া ধুনির পাশে বসিলেন। রাজি ওঁচার সময়ে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। শোভ্যা অবস্থায়ই ঠাকুরের খড়মজোড়া ঠাকুরের আসনের ধারে রাথিয়া দিলাম। শ্রীধরকে এক ঘট জল কলসী হইতে ভরিয়া দিতে বলিলাম। শ্রীধর আমার কথা গ্রাহাই করিল না। সাকুরও শ্রীধরের নিকটে ইঞ্চিতে জল চাহিলেন। শ্রীধর একবার কলসীর মূথে ঘটিটি ঠেকাইয়াই সামান্ত জল ঢালিয়া দিয়া আবার ধুনি তাপিতে লাগিলেন। ঠাকুর হাতে ঘটি নাপাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীধরের মাথা গরম হইলেও ঠাকুরের কাথ্যে এরপ অগ্রাহ্নভাব আমি দহু করিতে পারিলাম না। আমি গুব বিরক্তির সহিত औধরকে বলিলাম – স'রে বসে ধুনি তাপ, ভঙ্কন কর। এসৰ বাজে কাজ তোমার নয়। তারপর নিজেই অগতাা ঘটিতে জল ভরিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর জল ঘটি হাতে লইয়া অমনি জলস্তধুনিতে ঢালিয়া দিলেন, ধুনি নির্কাপিত হইল। আর এক ঘটি জল দিলাম, ঠাকুর তাহা লইয়া বাহিরে গেলেন। আমার মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম, বুঝি এীধরের উপরে বিরক্ত হইয়া অথবা আমারই ব্যবহারে কট পাইয়া ঠাকুর ধুনিতে জল ঢালিলেন। ঠাকুর ঘরে আদিয়া বলিলেন – সে সময়ে একটী মহাত্মা আমার নিকটে দাঁড়ায়ে বল্লেন—'তাপ্বার জন্ম এখানে ধুনি রাখা ঠিক নয়। ধুনি নির্বাণ কর।' ঐ কথা শুনেই আমি ধুনিতে জল ঢেলে দিলাম। পূর্ব্বেও একবার আমাকে ওরূপ বলেছিলেন—কিন্তু খেয়াল ছিল না। এখন ধুনির কুণ্ডটি ভেঙ্গে ফেল। ঠাকুরের কথামত তৎক্ষণাৎ কুণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম ৷

ধুনির সাধন বড়ই উৎকৃষ্ট - চিম্টা, কমগুলু, ত্রিশূল ধারণের অধিকার।

মধ্যাক্তে আর আর দিনের মত ঠাকুরের আদনের সমুথে আমতলায় ধুনি জালিয়া দিলাম। তাগবত পাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম—দাধু দয়াদীরা আদনের দাম্নে ধুনি রাথেন কেন? গাঁজা, চরদ ও তামাক খাওয়ার স্থবিধার জন্ম এবং শীতে ঠাণ্ডা না লাগে এই উদ্দেশ্যেই দাধুরা আগুন রাথেন মনে করিয়াছিলাম। গতরাত্রে যাহা বলিলেন, তাহাতে তো ব্ঝিলাম, ধুনি রাথার অন্য তাৎপর্যা আছে। কি জন্ম দাধুরা ধুনি রাথেন?

ঠাকুর অম্পট্রবরে কথনও বা লিখিয়া বলিলেন— ধূনির সাধন আছে। অগ্নিই ইষ্টনাম, এইরূপ ধ্যান রেখে, কাম-ক্রোধাদি ইন্ধন তাহাতে আহুতি দেন। ধূনির অগ্নির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সঙ্গে নাম কর্তে কর্তে, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অগ্নির তেজ র্দ্ধি কর্তে থাকেন; আর কুন্দী সকল কখনও কাম কখনও ক্রোধ ইত্যাদি কল্পনা করে নাম অগ্নি দ্বারা তা দম্ম করেন। যতক্ষণ পর্যান্ত ওরকম এক একটী কুন্দী ভস্ম নাহয়, আসন ছাড়েন না— অবিশ্রান্ত নাম করেন। এক একটী কুন্দী এই ভাবে দম্ম কর্ত্তে পার্লে, তাঁদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। স্পান্ধা ক'রে একে অক্সকে বলেন 'হাম হ্মণ কুন্দী ফুক্ দিয়া,' কেহ বলেন—'হাম তিন মন ভসম্ কিয়া।' শুধু অগ্নিতাপার উদ্দেশ্যে সাধুদের ধুনি নয়। ধুনির সাধন বড়ই উৎকৃষ্ট।

আমি—সাধুরা যে চিম্টা, কমওলু, তিশূল ধারণ করেন, তাহারও কি সাধন আছে ? ধুনি থুচিবার জন্ম চিমটা, জল থাওয়ার জন্ম কমওলু এবং হিংশ্রজন্তর আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্মই তিশূল—এইই ত মনে করি।

চাক্র— সাধুদের এ সমস্তই এক একটা পরীক্ষা পাশ করে গ্রহণ কর্তে হয়।
জিহ্বা সংযত হলে চিমটা ধারণের অধিকার হয়। চিমটা ধারণ করে প্রথমেই
বাক্সংযত কর্তে হয়। কমগুলু ধারণেরও অধিকার আছে। কমগুলু ভ'রে
নির্মাল ঠাণ্ডা জল সম্মুখে রেখে সাধক তার শীতলতা, স্থিরতা ও সাম্যভাবের
সহিত মনের যোগ রেখে ভগবানের নাম কর্বেন। তাঁর অন্তর সর্বনাই
শীতল জলের মত ঠাণ্ডা থাক্বে, কিছুতেই উত্তও হবে না। আর চিত সর্বনা

অবিকৃত ও সাম্যভাবে পূর্ণ থাক্বে। সত্ত, রজঃ, তম:, এই তিন গুণ যাঁর ক্রায়ত্ত—তিনিই মাত ত্রিশূলধারণের যথার্থ অধিকারী।

## স্বপ্ন-ঠাকুরের ছিন্ন জটা লইয়া ক্রন্দন।

অধিক রাত্রে ঠাকুরমার অহণ গুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ত্বার তাঁকে পায়ধানায় নিতে হইল। পুরাণো ঘূত মালিশ করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। শরীর আমার বড়ই অবস্ক হইয়া পড়িল। ঠাকুরমাকে দেক দিবার জন্ম ঘরে যে অগ্নিরাধা হইত, উহা সন্মুখে রাখিয়া ঠাকুরের চরণতলে শয়ন করিলাম। ঠাকুর যেন আমাকে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছেন, এইভাবে অভিভূত থাকিয়া নিস্তিত হইলাম। রাত্রি প্রায় তিনটার সময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া পড়িলাম। কি দেখিলাম, ঠাকুর জানিতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম—সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে এই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরে কেই নাই। আপনি মাথার তিনটী মাত্র জটা রাখিরা অবশিষ্ট ছাটিয়া ফেলিলেন। আমি উহা নিত্য পূজা করিব মনে করিয়া তুলিয়া লইলাম। এই সময়ে কুঞ্জ যোষ আমিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার নিকটে ঐ জটা চাহিলেন। আমি তাঁকে একটা দিলাম। জটা স্পর্শ করিয়া আমাদের যে কি হইল বলিতে পারি না। জটার দিকে তাকাইয়া আমাদের হু হু শব্দে কালা আদিয়া পড়িল। একে অক্তকে জড়াইয়া ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে একবার ভিতরে যাইতে লাগিলাম, আবার বাহিবে আদিতে লাগিলাম, আর উঠিজ:স্বরে আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে লাগিলাম—"আমার জানি কি হ'ল গো! গৌরাঙ্গ বলিতে নয়ন ঝরে।" এই সময়ে হাতে তালি দিয়া আপনি আমাকে জাগাইলেন। ঠাকুর স্বপ্ন শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র, কিছুই বলিলেন না।

# বেগায়ালিনীর ঘোলদান। আকাজ্লা পূর্ণ হইলেই তো সর্বনাশ।

ন্থান করার পর ঠাকুরের আদেশমত আমি হোমাগ্নিতেই পূজা করিয়া থাকি। পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে ও বিধিমত পূজা করিতে বড়ই আরাম পাই। আজ একটী ভাল বেল পাইলাম। পানা করিয়া উহা পূজার সময়ে ভোগে লাগাইতে ইচ্ছা হইল। ঘোল দিয়া বেলের পানা ঠাকুর ভালবাদেন। কিন্তু ঘোল কোথায় পাইব, ভাবিতে লাগিলাম। একটু পরেই একটী গোয়ালিনী "দধি নেবে গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি আমনি ছুটিয়া গোয়ালিনীকে যাইয়া জিজ্ঞানা করিলাম, "ঘোল আছে ?" গোয়ালিনী বিলল

"কতটা চাই ?" আমি বলিলাম—"আধ্সের"। আমার নিকটে গোয়ালিনী পাত্র চাহিল। পাত্র নিতে আদিয়া আমার মনে হইল, পয়দা নাই। তথন গোয়ালিনীকে বলিলাম "না গো, ঘোল নিবনা। আমার পয়দা নাই।" গোয়ালিনী চলিয়া গেল। ২০ মিনিট ঘুরিয়া গোয়ালিনী আবার কি ভাবিয়া আদিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—"গোঁসাই পাত্র দিন, আপনার নিকট হইতে আমি পয়দা নিবনা, যত ঘোল ইচ্ছা আপনি নিন্।" আমি একটু বিধা করিতেই গোয়ালিনী বলিল—"আপনি এ ঘোল না নিলে সমস্ত ঘোল আমি এথনই ফেলিয়া দিব।" আমি অগত্যা পাত্র দিলাম। প্রায় দেড়সের ঘোল গোয়ালিনী সম্ভই মনে দিল। আমি ভাবিলাম, মনে যাহা ইচ্ছা হইয়াছিল, ঠিক ঠাকুর তাহাই জ্টাইয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের এই রূপার দান আমি আগ্রহের সহিত গ্রহণ না করিয়া অগ্রহে করিলে গুরুতর অপরাধী হইব। আমি প্রচুর পরিমাণে বেলের পানা প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরেকে নিবেদন করিলাম। প্রসাদ পাইয়া সকলেই থুব তৃগুলাভ করিলেন।

ঠাকুর আমাকে অফ্শাসন করিয়া বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মচারী! প্রার্থনা কর্লেই কিন্তু তাহা মঞুর হবে! দাবধান! সেই হইতে তাল-মন্দ কোন প্রার্থনিই আমি করি না। কিন্তু, এখন দেখিতেছি প্রাণে একটা আকাজ্ঞা হইলেই ঠাকুর তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন। প্রার্থনা করি আর নাই করি তাহার অপেক্ষাও রাথেন না। ইহাতে একদিকে আমার বেমন আনন্দ হইতেছে, অপর দিকে তেমনই উদ্বেগও আসিতেছে। মনটি ত স্কান্ট বহির্মধ। নিত্য নৃতন বিষয় লাভেই মনের আনন্দ। ঠাকুর যদি আমাকে এই আনন্দ দিতে আকাজ্ঞিত বিষয় মাত্রই জুটাইয়া দেন, তাহা হইলে আর স্কানশের বাকি কি থাকিবে? দিন দিন পরমার্থ ভুলিয়া বিষয়েই ত জ্ঞাইয়া পড়িব। মঙ্কলম্য ঠাকুর! তুমি কিসে কি কর, তোমার অভিপ্রায় কি—কিছুই বৃঝিনা। এখন মনে হইতেছে তোমারই ইচ্ছা, তোমারই হাত স্কাত্ত—এটা পরিদার দেখিলেই নিশ্চিন্ত। ইহা না হওয়া পর্যন্ত বাসনা কামনার নিবৃত্তি নাই, পরম শান্তি লাভেরও আর অন্ত উপায় নাই।

## মানসপূজা— ঠাকুরের সহানুভূতি। ঠাকুরের থেলা। উপদেশ—অর্থে অনর্থ। খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এক।

পূজাতে আজ বেশ আনন্দ লাভ করিলাম। ঠাকুরের নিকট ভাগবত, পাঠের সময়ে কাল্লা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। থামিয়া থামিয়া পাঠ সমাপন করিলাম। নামে বড়ই

স্থব্দর ভাব আদিল। নাম কাঁকা অক্ষর নর। নাম সর্বাশক্তিসমন্বিত বীজ। প্রদান ভক্তি সহকারে এই নামের উপাদনা করিলে, ইচ্ছাতুরণ নামকে যে কোন রূপে, গুণে, আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। আমি নামকে তুলদী চন্দন পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া, ঠাকুরের শ্রীচরণে পুন: পুন: অর্পণ করিতে লাগিলাম। খুব তেজের সহিত নাম করিতে করিতে ঠাকুরকে ঐরপে সচন্দন তুলদী দারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ, এক একবার চম্কিয়া উঠিয়া আমার দিকে আড়ে আড়ে মধুর দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন; এবং ঈষং হাস্তান্থে মাথা নাড়িয়া, আমার আনন্দ বুদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে আমার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। আহারাজে সন্ধার পর ঠাকুরের ঘরে নিজ আসনে বৃসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুরকে আজু বড়ই প্রফুল্ল দেখিলাম। আসন ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি নানা প্রকার অভিনয় করিতে লাগিলেন। লাঠি ভর দিয়া খোঁডা বডার মত চলিতে আরম্ভ করিলেন। একট পরে লাঠি রাথিয়া আদনে বদিলেন; পরে কচি ধোকার মত সমস্ত ঘরে হামা দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন: এক একবার হাত পাতিয়া খাবার চাহিলেন। নানা প্রকার ইন্ধিত করিয়া শিশুটির মত কত আবদারই জানাইতে লাগিলেন! ঠাকুরের এই সব শিশুর মত নৃত্য করা ও থেলা দেখিয়া বড়ই আননদ হইল। ঠাকুর আসনে বসিলেন। পরে কথায় কথায় গোয়ালিনীর ঘোল *বেও*য়ার কথা **তাঁহাকে** জানাইলাম। শুনিয়া ঠাকুর অফুটম্বরে বলিতে লাগিলেন—অর্থ সঞ্চয় না কর্লে অভাব কখনও হবে না। ভগবান্ই সমস্ত চালিয়ে নেবেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অর্থ সঞ্চয় তো দূরের কথা—স্পর্শত কর্তে নাই। যদি এ রকম কর্তে পার, তা হলে অভাব কখনও ভোগ কর্বে না। যথন যা আবশ্যক, অনায়াদে আপনা আপনি জুটে যাবে। অর্থসঞ্চয় থাক্লে, ধর্মকর্ম হয় না। অর্থে<sup>র</sup> একেবারে বেঁধে ফেলে, ধ্যান ধারণার সময়েও অর্থ চিন্তা হয়। ইহাতে একেবারে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। হাতে যা আদ্বে তৎক্ষণাৎ তা ব্যয় ক'রে ফেল্বে। তা হলেই উপর হতে আবার পাবে। যা পাবে তা এম্নি তুহাতে বিলায়ে দেবে, তা হলেই অজ্ঞ আস্ছে দেখতে পাবে। অৰ্থ হাতে থাক্তে ভগবানে নির্ভর হয় না। পঞাশটী টাকায় তোমাকে বেঁধে রেখেছে। প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও গরীব ছঃখীকে দিয়ে উহা ব্যয় ক'রে ফেল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অর্থ সঞ্জয় নিষেধ। ঠাকুর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন-খাষ্ট্র ও কৃষ্ণ এক।

একটুকুও ভিন্ন ন। যাঁদের নিকটে এই তত্ত প্রকাশ হয় নাই, তাঁরাই ভেদ বৃদ্ধিতে দেখেন। বস্ততঃ একই বস্তু, ছুই নয়। খীপ্টের ক্রশ, কৃষ্ণের চূড়া ও মহাদেবের ত্রিশূল এই তিনে ওঁকার হয়েছে।

#### সেবাভিমানে নরক ভোগ।

ঠাকুরমার সেবায় আনন্দ-উৎসাহে কিছুকাল কাটাইলাম। কিন্তু এখন ভয় হয়, পাছে দেবাপরাধে পড়িয়া যাই। গতরাত্রে দশটার সময়ে ঠাকুরমা একবার ৬ই পৌয পায়খানায় গেলেন ৷ রাত্রি ৩টার সময়ে দাকণ শীতে তাঁহাকে আবার মঞ্চলবার ৷ পায়ুখানায় নিতে হইল। শরীর অতিশয় তুর্বল, চলিতে পারেন না। বাতের বিষম বেদনা, সমস্ত রাত্রি ঘত মালিশ করিয়া কথন বা সেক দিয়া কাটাইতে হইল। সেক দেওয়ার জন্ম অগ্নি জালিতে অকস্মাৎ একটী স্ফুলিঙ্গ গিয়া ঠাকুরমার পায়ে পড়িল। ঠাকুরমা অমনি "পুড়িয়ে মারল, পুড়িয়ে মারল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ঠাকুরও দঙ্গে সঙ্গে উঃ উঃ কবিয়া কেশস্চক শব্দ প্রকাশ করিলেন। আমার প্রাণটি কাঁপিয়া উঠিল। অগ্নিকণা কিছু গায়ে লাগা মাত্রই নির্বাপিত হইয়াছিল, তথাপি ঠাকুরমার অস্বাভাবিক চীংকার। মনে বড়ই ছুঃথ হইল। আমি আর সেক দিব না স্থির করিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মহেন্দ্র বাবু আবার সেক দেওয়ার জন্ম আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—দরকার নেই। আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, ঠাকুর আমার ভিতরের ভাব বুঝিয়াই বুঝি নিবৃত্ত করিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত অন্তগত হইয়া সেবা করিলে তাহাতে জীবনের যে মহৎ কল্যাণ অতি সহজে সাধিত হয়, সাধন ভজন তপস্থাতে বছকালেও তাহা হওয়া ছম্বর। অভিমান নষ্ট করিয়া 'তুণাদ্পি স্থনীচেন' ভাব প্রাণে আনাই সেবার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি তো দেখিতেছি, দেবায় দিন দিন আমার অভিমান বৃদ্ধিই হইতেছে। আশকা হয়, রন্তিদেবের মত আমার দেবার পরিণাম অধোগতি না হয়। ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন যে, রন্তিদেব যৌবনে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া, বার্দ্ধকা পর্যান্ত প্রতিদিন বিবিধ উপচারে রাজভোগে এক লক্ষ বান্ধণ ভোজন করাইতেন। এক দিবস হুর্ব্বাসা ঋষি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ভোজন করিতে চাহিলেন। রাজা তাঁহাকে আদন প্রদান করিয়া, ভোজন করাইতে বসাইলেন। প্রযি আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনান্তে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তথন একগাছা চুল অন্নের ভিতরে দেখিয়া ঋষি পাত্রত্যাগ করিলেন, এবং কুদ্ধ ইইয়া রন্ধিদেবকে বলিলেন— "প্রতাহ লক্ষ ব্রাদ্ধণ ভোদ্ধন করাইয়া অভিমান ইইয়াছে! ব্রাদ্ধণ, কি ভোদ্ধন করেন একবার দেগ না— এতই অপ্রদ্ধা ও অমনোযোগিতা! নরকন্থ হও!" যে সেবাতে জীবের অভিমান নাশহেতু পরম পদ লাভ হয়, সেই সেবাতেই রন্থিদেবের অভিমান বৃদ্ধি হেতু নরক ভোগ করিতে হইল। ঠাকুর পরম দ্যাল, সেবাপরাধ কথনও গ্রহণ করেন না, তাই রক্ষা। না হলে কি তুর্গতিই না হইত।

ভোরবেলা আহারান্তে ঠাকুরমা খুব আদর করিয়। আমাকে বলিলেন—"তোমাকে আনেক সময় কত কি বলি। তাতে তুমি কিছু মনে ক'রোনা। জানইতো, রোগে রোগে আমার মতিছের হয়েছে।" ঠাকুরমার স্নেহপূর্ণ বাক্যে আমার প্রাণ আবার সরস হইয়া উঠিল।

# ঠাকুর সদাশিব—সর্কাঙ্গে ভস্মমাথা। ধুনির বিভূতির অদ্ধৃত গুণ—সূক্ষারূপ দর্শনের উপায়।

ঠাকুরমার আহারাস্তে বেলা ৮টার সময়ে সান করিলাম। পরে দ্র্রা, চন্দন, তুলপী ও প্রতিষ্ঠা, পুলাদি সংগ্রহ করিলা আসনে বিদলাম। জাস হোম, পূজা ও পাঠ পুরবার। সমাপন করিতে বেলা প্রায় ইটা বাজিল। তংপরে ভাগবত লইয়া ঠাকুরের নিকটে উপন্থিত ইইলাম। ঠাকুর আজ সর্বান্ধে ভন্ম মাধিয়া আমতলায় বিদিয়া আছেন—সম্ব্যে ধুনি জলিতেছে। দেখিয়া বড়ই আনন্দ ইইলা। ঠাকুরকে ভন্মমাথা দেখিতে অত্যন্ত আকাজনা ইইয়াছিল। ইতিপ্রের সে কথা দিদিমাকে বলিয়াছিলাম। ভাগবত শেষ করিয় নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আমার সাক্ষাং সদাশির, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। কোটি কোটি বিশ্ব ব্রহ্মান্তের বিপুল উপর্যা-রাশি, বিভ্তিরূপে ঠাকুরের প্রীমঙ্গে লোমকুপ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, মনে ইইতে লাগিল। আমি ইইমন্ত্র জ্বপ করিতে করিতে, উহা গঙ্গাজল বিলপত্র ধ্যানে ঠাকুরের প্রিক্রণে অঞ্জলি দিতে লাগিলাম। আনন্দে এতই অশ্রুপাত ইইতে লাগিল যে, ঠাকুরের দিকে বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না। একান্ত মনে দেহাভান্তরে, মণিপুরে ঠাকুরেক বসাইয়া, প্রাণের সাধে পূজা করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ইয়ৎ গ্রহ্মান্থ আড় নমনে ক্ষণে ক্ষণে আমার পানে দৃষ্ট করিতে লাগিলেন। কি আনন্দে যে এই ক্ষেক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, তাহা আর প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

রাল্লা করিতে যাওয়ার সময়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধুরা গায়ে ভক্ম মাথেন কেন?

ঠাকুর —ধুনিতে সাধুরা হোম করেন। প্রসাদ জ্ঞানে বিভৃতি নিয়া সর্বাঙ্গে মাথেন, ঐ ভাবেই অভিভৃত থাকেন। গায়ে ভাল করিয়া ভস্ম মাথিলে লোমকুপ সমস্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। শীত-গ্রীম, বর্ষা বাদলে শরীরের উত্তাপ সমান থাকে, তাতে কোন অন্থ হয় না। পাহাড় পর্বতে এমন গাছ আছে, যার ভস্ম গায়ে মাথ্লে সাধুদের চোখে দেখা যায় না। সচ্ছনেদ হিংস্র জন্তর মধ্যেও চলা ফেরা করেন।

আমি—মাত্র্য কাছে থাকলে চোথে দেখা যাবে না, একি কথনও হয় ?

া ঠাকুর – ছবে না কেন १ খুব হয়। বস্তর প্রতিবিম্ব চক্ষে পড়্লেই তো তা দেখ্তে পাবে। ঐ ভস্ম গায়ে মাখ্লে চক্ষ্ তার প্রতিবিম্ব গ্রহণ কর্তে পারে না। সকল বস্তুরই কি প্রতিবিম্ব মামুষের চক্ষে পড়ে १ প্রেতের রূপ কি দেখিতে পাও १ অথচ কুকুর তা দেখে। অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুকুর সময়ে সময়ে লাফিয়ে উঠে, জন প্রাণী শৃত্য স্থানেও দৌড়িয়ে গিয়ে কুকুর চীৎকার কর্তে থাকে। এ সব লক্ষ্য করে দেখেছ १

আমি—আমাদের চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কি এরপ হ'তে পারে না ?

ি ঠাকুর—হাঁ, খুব পারে। ছ'টি মাস অবাধে সন্ধাং থেকে ভোর বেলা পর্যান্ত আলো না দেখে যদি জেগে থাক্তে পার, তা হ'লে চোখ ক্রমে এমন হ'বে যে স্ক্রশরীর অনায়াসে দেখ্তে পাবে। প্রণালী মত দৃষ্টি সাধনেও হয়।

ঠাকুরের কথা ব্ঝিলাম। কিন্তু স্থলবস্ত চক্ষের সাম্নে থাকিলে তাহা দেখা যাবে না, ইহা যে বড়ই বিস্মাকর! ধারণায় আদিল না। ঠাকুরের কথায় একটু দ্বিধা জন্মিল। মনে মনে দৃষ্টান্ত খুজিতে লাগিলাম। অবশু বায়, বন্তু হইলেও, তাহার রূপ আমরা দেখিতে পাই না; এবং নিরাধারে অতি স্বচ্ছ জলেরও রূপ পরিষাররূপে চক্ষে পড়ে না; কৈন্তু স্থলবন্তু চক্ষের সম্পুৰে, অথচ দেখিতে পাই না, এই প্রকার দৃষ্টান্ত তো অমুসন্ধানে পাইতেছি না। ঠাকুরের দ্যায় এই সময়ে চণ্ডীর একটা শ্লোক মনে আদিল—দিবাদ্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবদ্ধান্তথাপরে। কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রো প্রাণিনস্তলাদৃষ্টয়ঃ । কোন

প্রাণী দিনে দেখিতে পায় না—বাত্রে দেখে; কেহ দিনে দেখে, রাজ্রিতে দেখিতে পায় না।
আবার কোন কোন প্রাণী, দিনে ও রাত্রে একই প্রকার দেখে। মনে হইল, যদিও
সমস্ত জীবের দর্শন ক্রিয়া একমাত্র চক্ষ্রারাই নিম্পাদিত হয়, কিন্তু ভগবান এমনই উপাদানে
ও অভ্ত কৌশলে এই চক্ষ্ গঠিত করিয়াছেন যে. প্রচণ্ড স্র্য্যালোকেও কারো কারো
দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ অবরোধ করে, দিবালোকের রূপও তাহাদের চক্ষে পড়ে না। আবার
কোন কোন প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি আলো বা অন্ধকারের কোন অপেক্ষাই রাথে না, দিনে রাত্রে
একই প্রকার দেখে। আলো বা অন্ধকারের রূপ আমাদের মত ভাহাদের চক্ষ্ গ্রহণ
করিতে পারে না। এই সকল দৃষ্টান্ত যখন রহিয়াছে তগুন বস্ত বিশেষের প্রভিবিদ্
আমাদের চক্ষ্ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি সু এই প্রকার যুক্তিতে
মন্টিকে প্রবোধ দিয়া ঠাকুরের কথায় বিধাশ্রা হইলাম।

ঠাকুরকে বলিলাম—কাঠের এমন গুণ যে তার ভস্ম ক'রে গায়ে মাথ্লে দেখা গাবে না, এ কখনও শুনি নাই।

ঠাকুর-শুন্বে কি ? দর্শন-বিজ্ঞানে কভটুকু পেয়েছে—কভটুকু জানে ? এই দেখ, এই কাঠ বহু পুরাণো হ'য়ে যখন ঘুন্ ঘূনে হয়, এর মধ্যে এক প্রকার কীট জ্ঞানে। কাঠ খানা ফুট ফুট বিন্দু বিন্দু ছিজ্যুক্ত ঝাঁঝ রির মত হ'য়ে যায় ! ঐ কাঠ আগুনে দিলে যেমন দপ্দপ্ জ্লতে থাকে, কাঠের ভিতর থেকে ঐ কীটগুলি বে'য় হ'য়ে জ্য়ি খেতে জারম্ভ করে। দে রক্ম কাঠ পেলে দেখাবো। নিজেও পেলে, পরখ্ ক'য়ে দেখো। জ্মিভুক্ জীবও আছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে কি তা স্বীকার করে ?

ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনে করিলাম—এ কাঠও তেমন ছল্ল'ভ নয়, প্রীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

## গুরুসেবার অন্তরায়। গুরুত্রাতাদের সহিত ঝগড়া।

দেখিতেছি, গুরুর সেবায় যাঁহার। থাকেন, তাঁহাদের তুর্ভোগের সীমা নাই। গুরু ১১ই পৌষ, শিশুদের সাধারণ সম্পত্তি, গুরুর নিকটে শিক্ষেরা সকলেই সমান, ২০ ভিসম্বর, ১৮৯২। এই ভাব সকলেরই অন্তরে বন্ধমূল। কিন্তু কেহ গুরুর সেবায় থাকিলে, গুরুর একটুবেশী ঘনিষ্ঠ হুইলে, অবশিষ্ট গুরুত্রাতারা তাহা সম্ফ করিতে পারেন না, দুর্ঘাযুক্ত

তাঁহারা ঐ সেবক গুরুভাতার সামান্ত একটু ক্র**টী** পাইলেই, তাহাতে নানারূপ রং চং দিয়া গুরুর নিকটে লাগান। গুরু উহার উপরে একটু বিরক্তিভাব দেখাইলেই যেন তাহারা কতার্থ হন। রাত্রি জাগরণ ও অপরিমিত পরিশ্রমাদিতে আমার শরীর দিন দিন কাতর হইয়া পড়িতেছে। গতকলা বেদনার জন্ম সন্ধার সময়েই শুইয়া পড়িয়াছিলাম, ঠাকুরমার দেবা ঠিকমত করিতে পারি নাই। ঠাকুর আমাকে কয়েকদিন বাড়ীতে গিয়া মার নিকটে থাকিতে বলিয়াছেন। শীঘ্রই আমি বাড়ী যাইব স্থির করিয়াছি। শরীর অস্তম্ব হইয়াছে, বাড়ী ঘাইব, গুনিয়া কয়েকটী গুরুলাতা ঠাকুরের কাছেই আমাকে বলিলেন—"মশাই! ব্লেচ্ছ্য করেন, আপনার আবার অন্ত্র হয় কেন? ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্লে কথনও কি অস্থ্য হতে পারে ? ঠিকভাবে চল্তে না পারেন ব্রন্ধার্য ছেড়ে দিন না? আমাদেরই মত থাকুন। এতে যে ঠাকুরের কলম্ব হয়।" ওরুলাতাদের অনেথক গায়ে পড়িয়া এরূপ আক্রমণে বড়ই কট হইল। ভাবিলাম, একবারে আসল সারকথা থোলাখুলি শুনিয়ে দিয়ে, আজ এমনভাবে উহাদের মুখবন্ধ করিয়া দেই, যেন আমার বিরুদ্ধে ঠাকুরের নিকটে আর কখনও কেহ এভাবের কিছু না বলেন। এইরূপ ভাবিয়া আমি কহিলাম—ঠাকুর যদি আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়া ভাহাতে অটল রাখিতে পারেন ভাহা হইলে এক্ষচর্য্য দিন, ঠাকুরের দঙ্গে প্রষ্টতঃ এই সর্ত্তেই আমি এ অপচ্য্য ব্রত নিয়াছি। ব্রতভঙ্গ যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেই জেটী স্বয়ং ঠাকুরেরই হইয়াছে, অতএব এজন্ম তাঁকেই শাসন করুন। আমার কথা গুনিয়া, এই সময়ে ঠাকুর ইয়ং হাস্ত্রসূথে আমার দিকে চাহিলা, আমার কথ্যে সাল দিয়া, মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ওকভাতারা লজ্জিত হইয়া নির্কাক্ রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার৷ আমাকে আবার বলিলেন—স্কালবেলা আপনি এমন স্থানর স্থানর ফুলগুলি তু'লে গাছের শোভা নষ্ট করেন কেন্ ও ওতে কি গাছের কষ্ট হয় না ?

আমি বলিলাম— আমোদের জন্ম তুল্লে গাছের যথার্থই কট হতো। কিন্তু ঠাকুরের চরণে দিবার জন্ম তুলি—এতে গাছের আনন্দই হয়। ফুল তুল্তে গাছের নিকটে গিয়া দাঁড়ালেই মনে হয়, তাদের তুলে নিয়া ঠাকুরের চরণে দেই, এই আকাজ্জায় আমার পানে তারা ঘেন আগ্রহের সহিত চেয়ে আছে! যে সব ফুল তুলি না, মনে হয়, সেগুলি নিবাশ হ'য়ে তুঃব করে। একটা গুরুলাতা বলিলেন—"মশায়! ও সব ভাবের কথা ছেড়ে দিন। হিংসাধারা কি পূজা হয়।"

আমি—হিংদা কার্য্যে নয়, হিংদা ভাবে। ফুল তোলার কথা কি বলছেন । হিংদাশৃষ্থ

হয়ে, অনায়াসে আনন্দের সহিত কাঁচ। মাথা কেটে, ঠাকুরের চরণে দিতে পারি, যদি জানি তিনি ওতে আনন্দ পাবেন। ঠাকুর ফুল পেয়ে আনন্দলাভ কর্বেন, বৃক্ষও কুতার্থ হবে, ফুল তুল্বার সময়ে আমার মনে এই ভাবই থাকে। ফুল, দুর্ব্বা তুলদীদ্বারা পূজা করা, এ অধিদেই ব্যবস্থা, আমাদের স্পষ্ট নয়। গুকুলাতাদের সহিত এই সব আলোচনার সময়ে ঠাকুর ধ্যানস্থ রহিলেন।

#### শালগ্রামের জন্য আক্ষেপ

ঠাকুর আমাকে 'লক্ষণযুক্ত' শালগ্রাম পূজা করিতে বলিয়াছেন। এই শালগ্রাম কোথা ইইতে কি প্রকারে সংগ্রহ করিব, ব্রিতেছি না। ঠাকুর বলিয়াছেন, অযোধ্যাতে এক একটা মন্দিরে সহস্র সহস্র শালগ্রাম আছেন। চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে। দাদাকে আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি লক্ষীনারায়ণ চক্র এ পর্যান্ত পান নাই। ঠাকুরের আদেশের পর হইতে, দিন দিন আমার শালগ্রাম পূজার আকাজ্ঞার দ্ধি পাইতেছে। ফুল-চন্দনাদি দ্বারা অগ্লিতে পূজা করিয়া এখন আর তৃপ্তি হয় না। ফুল, চন্দন, তৃলসী বিলপ্র দিয়া সাক্ষাৎ ভাবে যে ঠাকুরের শীচরণ পূজা করিয়—সে সৌভাগ্য বোধ হয় ক্থনভ আমার হইবে না। ঠাকুর স্বয়ংই তাহাতে বাধা দিবেন। অথচ তাহার আদেশমত তাহার অভিন্ন-স্বরূপ স্লক্ষণযুক্ত স্থশী শালগ্রাম শিলা, নিজ্ব মনে স্বাধীনভাবে পূজা করিয়া কবে কৃত্যার্থ হইতে পারিব, জানি না। কবে ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে স্ক্রম্ব শিলা জুটাইয়া দিবেন ?

### ঠাকুরের পূজা। পাইতে চাও—না দিতে চাও ?

আছে বেলা প্রায় দশ্টার সময়ে একটা শ্রানান্ গুরুলাতা প্রের ঘরে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া পূজা করিতে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন; হঠাং চক্ষ্ মেলিয়া তাঁহার পানে চাহিলেন। ভাগ্যবান্ গুরুলাতাটি তখন পূপ্প, চন্দন, তুলদী লইয়া দাগ্রহে ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ পূর্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। আমি ভাবিলাম—এ স্থোগ আর ছাড়ি কেন? আমি অবিলয়ে তুলদী, দ্বা, পূপাদি লইয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং ঠাকুরের বামপার্যে কাত্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার কারা পাইল; ভাবিলাম, এমন কি পুণা করিয়াছি, যে আজ ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করিব। ঠাকুর এই সময়ে সম্মেহে আমার দিকে চাহিয়া অক্ট্ররের বিলেন—

কি ? পূজা কর্বে ? বেশ, কর। যদি কিছু পেতে চাও, চরণে দেও; আর, আমাকে যদি কিছু দিতে চাও, আমার মাথায় দেও। এই বলিয়া মাথাটি একটু বাড়াইয়া দিলেন। মনে হইল – ঠাকুরের নিকটে আর কি চাহিব ? যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ভগবানের ভাণ্ডারে আর নাই, যাহা অতুলনীয়, দর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মনোরম, দয়াময় ঠাকুর তাহা তো নিজেই আমাকে দিয়াছেন। অথিল বিশ্বক্ষাণ্ডের অধিপতি প্রভু আমার, আজ আমা হইতে কিছু পাইতে মাথা বাড়াইয়াছেন—হায়! হায়! দীনহীন অধম আমি, আমার এমন কি আছে, যে তাঁহাকে দিব ? মনে মনে প্রার্থনা আদিল—"ঠাকুর! জন্মজনাভরে যদি আমার কথন কিছু ফ্কৃতি থাকে, তাহা এবং তোমার সঙ্গলাতে ও সাধন ভজন বা দেবা পূজায় যা কিছু ফল দিয়াছ ও দিবে, তাহা সমন্তই আমি তোমাকে এই প্রদান করিলাম; দয়া করিয়া গ্রহণ কর।" এই বলিয়া হতন্থিত পুস্পাঞ্জলি বক্ষে ধরিয়া ঠাকুরের মন্তকে অর্পণ করিলাম। পরে ঠাকুরের প্রিচরণে সাইান্ধ প্রণাম করিয়া বহিলাম। ঠাকুর ফেহ-মিন্ধ, স্বমধুর ফেহদৃষ্টিতে ভূএকবার আমার দিকে চাহিয়া চোথ বুজিলেন। জয় গুক্দেব!

# ভোগের পূর্ব্বে প্রসাদ। মেজদাদার সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

মেজদাদা ঢাকা আসিয়াছেন, অভ বাড়ী যাইবেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে বাড়ী

১৪ই পৌষ হইতে

যাইতে বলিয়াছেন। আমি ভোর বেলা ঠাকুরমার জন্ত রায়া করিয়া

১৭ই পৌষ।

প্রস্তুত রহিলাম। মেজদাদা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আশ্রমে আসিলেন।

ঠাকুরকে প্বেরঘরে প্রণাম করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিলেন। এই সময়ে ঠাকুরের

চা আসিয়া উপত্বিত হইল। ঠাকুর মেজদাদাকেও চা দিতে বলিলেন। মেজদাদা

ঠাকুরের প্রশাদ পাইয়া চা পান করিবেন প্রত্যাশায়, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর নিজের চা নিবেদন করিয়া, পান করিতে ছোট বাটিতে লইয়া যেমন উহা

ম্থের সাম্নে ত্লিলেন, মেজদাদা অমনি প্রসাদের জন্ত নিজ বাটিট ঠাকুরের সম্থে

ধবিলেন, ঠাকুর তমুহুর্তেই উহা ম্থেনা দিয়া মেজদাদাকে ঢালিয়া দিলেন। মেজদাদা

একটু অপ্রস্তুত ইইয়া সলজ্জভাবে বিদয়া রহিলেন। ঠাকুর মেজদাদাকে চা পান করিতে

বলিলেন, এবং কথায় কথায় কহিলেন—বোস্বাই ছাপা একথানা যোগবাশিষ্ঠ
রামায়ণ আনিয়া পড়িবেন। মেজদাদা চলিয়া গেলেন, পরে ঠাকুর কহিলেন—

ভোমার মেজদাদা বেশ চাপা, বৃদ্ধিমান লোক। বৈরাগ্যপ্রধান প্রকৃতি, ভুধু বিশ্বাসের অভাবে বাঁধা রয়েছেন। বিশ্বাসের ছিটা কোঁটা পেলে কোথায় গিয়ে ছুটে পড়্বেন, খোজ খবর পাবে না। এখন বিশ্বাস জন্মালে কি চলে । কর্মা যে কাটা চাই। তোমরা চারিটী ভাই পরস্পার পরামর্শ করে এবার এমেছ। প্রকৃতি এক এক জনার এক এক প্রকাম।

### অ্যাচিত দান—কচুরি, আদা, ছোলা।

ঠাকুরের অন্তমতি লইয়া মেজদাদার সঙ্গে বাড়ী যাত্রা করিলাম। নদীর পাড়ে পর্ভছিয়া মেজদাদা নৌকা ভাড়া করিলেন, এবং আমাকে তথায় রাখিয়া কোন প্রয়োজনে সহরে গেলেন। আমার ভগ্নির কথা মনে হইল। তিনি আমার নিকটে ধান্তা কচুরী থাইতে চাহিয়াছিলেন। হাতে মাত্র ছুইটী পয়সা আছে, তাহাই লইয়া বান্ধালা বান্ধারে থাবারের দোকানে উপস্থিত হইলাম। ময়রাকে চুটী প্রসা দিয়া বলিলাম—এতে যত থানা হয়, থাতা কচুরি আমাকে দেও। ময়রা কিছুক্ষণ আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"মিষ্টি কিছু নিবেন না?" আমি বলিলাম—না; পয়দা নাই। ময়রা আরু কিছু না বলিয়া একটী চুব ড়িতে অমৃতি, রসগোলা প্রভৃতি উপাদেয় কতকগুলি মিষ্টি তুলিয়া এবং তাহার উপরে দশধানা খান্তা কচুরি দিয়া বলিল—"এই দয়া করিয়া নিয়া যান, আমি আপনার কাছে প্রদা নিব না।" অ্যাচিতরূপে বাহা পাইলাম, ভাহা ঠাকুরেরই ইচ্ছার, তাঁর প্রদাদ মনে করিয়া গ্রহণ করিলাম। নৌকায় আদিয়া স্নান-তর্পণ করিয়া বসিয়া আছি, বড়ই পিপাদা পাইল। আশ্রম হইতে কিছু আদা ছোলা খাইয়া আসিলে স্ক্রিধা হইত, পুনঃপুন এই রূপ মনে হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা আমার এক বাল্যবন্ধু ললিত মোহন গান্ধুলি স্নান করিতে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। সে আমার নিকটে আসিয়া বলিল—"ভাই, বাড়ী যাচ্ছ? বেশ, আমার ভজন কুটিরটি তোমাকে একবার দেখে যেতে হবে।" এই বলিয়া নদীর পাড়ে তার বাদায় আমাকে যাইবার জয়ত বিশেষ জেদ করিতে লাগিল। আমি তার বাদায় গেলাম। তথন দে কতকগুলি আদা, ভিজা ছোলা ও গুড় আমার সমূথে রাধিয়া বলিল—"ভাই, শেষ বেলা বাড়ী গিয়া প্তছিবে। দ্যা করিয়া সামায় এই একটু জলযোগ করিয়া যাও।" খুব ছপ্তির সহিত তার প্রদ্ধার দান ভোজন করিয়া নৌকায় আসিলাম। বারংবার মনে হইতে লাগিল ভবিয়তে আমার যাহা প্রয়োজন আমি তাহা বুঝি না, ভবিয়তে আমার কথন কি আকাজ্জা হইবে কিছুই জানি না; অথচ ঠাকুর তাহা বুঝিয়া আমার সমস্ত অভাব ও আকাজ্জা পরিপ্রণের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, একি আশ্চর্যা! সন্ধ্যার প্রাক্তালে বাড়ী প্রছিলাম। মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছায় তাঁহারই নির্দেশমত রায়া করিয়া প্রদাদ পাইলাম। ব্রুদ্দিন পরে আজ্প পাড়ার বৃদ্ধদের পদধূলি মন্তকে লইয়া বড়ই আনন্দ হইল। সকলেই আমাকে প্রস্কামনে আশীর্ষাদ করিলেন। শুনিয়াছিলাম, চিত্ত প্রস্কুল্ল রাখিতে হইলে ক্রের পদধূলি মন্তকে গ্রহণ তরিতে হয়। একথা যে যথার্থ, পরিস্কার তাহা অমৃতব করিলাম

#### ষপ্নে শালগ্ৰাম ও গোপালপূজা।

বাড়ীতে আসিয়া ছইটা স্থলর স্বপ্ন দেখিলাম। ১৫ই পৌষ রাজি আড়াইটার সময়ে দেখিলাম, একটা স্থগোল হুন্দী শালগ্রাম ঠাকুরকে ধ্যান পূর্বক পরমানদ্দে ফুল, তুলদী, দূর্ববা, চন্দনাদি দ্বারা উহা পরিপাটীরূপে সাজাইতেছি। পূজা সমাপন হইতেই জ্ঞাগিয়া পড়িলাম। নিস্তাভদের পর ও কিছুক্ষণ ঐভাবে অভিভূত রহিলাম। তৎপরদিন আবার দেখিলাম—বাড়ীর গোপাল ঠাকুরকে খুব ভক্তির সহিত পূজা করিতেছি, এমন সময় ঠাকুরের সিংহাসন কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিংহাসনের একটা পায়া, তুইটা পায়া, ক্রমে তিনটা পায়। শৃত্যে উঠিয়া পড়িল; কেবল একটা পায়া মাজ ভূমি সংলগ্ন রহিল। ভাবিলাম—ঠাকুর বৃঝি এইবার গোলোকে চলিলেন। ঐ সময়ে চাহিয়া দেখি—২।০ মাসের শিশুর মত ঠাকুর আমার সিংহাসনে চিৎ হইয়া হাতপা নাড়িয়া থেলা করিতেছেন। আমি একটু দৃষ্টি করিতেই হঠাৎ গোপাল মাটিতে নামিয়া দেণ্ডাইতে লাগিলেন। আমিও তথন ঠাকুরের পক্তাৎ পক্তাৎ ছুটিতে ছুটিতে জ্বাগিয়া পড়িলাম। এই গোপালের আকৃতিটি অনেকটা যেন দাউজীর মত।

## মনোমুখী হইয়া চলার ফল। গুরুসঙ্গের প্রভাব।

ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া বাড়ী আসিলে প্রতিবারেই দেখি সাধন ভন্ধনের উৎসাহ
আনন্দ ধীরে ধীরে নিবিয়া যায়, নিত্যকর্মের নিয়ম-বন্ধনে আবন্ধ থাকি বলিয়া

বাহিরে রক্ষা পাই বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অক্তপ্রকার হইয়া পড়ি। বাড়ীতে সংসক্ষের বড়ই **অভাব। বিষ**য়ীলোক ও স্ত্রীলোকদের সঙ্গ ছাড়িবার উপায় নাই। নানাপ্রকার জন্ধনা-কল্পনা ও সভোগ বাসনায় চিত্ত কল্ষিত না করে, এজন্ত স্কানাই সতর্ক থাকিতে হয়। যদিও নিজের ভাবেই নিজেকে রক্ষা করে, এবং নিজের ভাবেই নিজেকে বিনাশ করে সত্য, তথাপি দেখিতেছি, অনুনক সময়ে অন্তের ভাবেও চিত্তকৈ বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল করিয়া ভূলে। নিয়ত সকল দিকে নন্ধর রাখিয়া সূত্রক **থাকাও সহজ্ঞসাধ্য ন**য়। এতকাল সদ্গুক্রর সঙ্গ এবং সাধন ভজন করিয়াও যদি এত ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হয়, তাহা হইলে আমার আর কি হইল ? ছাগল ভেড়ার ভয়ে সর্বাদাই যদি হাতে লাঠি লইয়া দাড়াইয়া থাকিতে হয়, ভবে আর ঠাকুর কি করিলেন । ঠাকুরের আদেশ পালনে লক্ষ্য না রাখিয়া, গুধু নিজ প্রকৃতি বশে চলিলে कछन्त्र कि इश्, এकवात रिनविट इच्छ। इहेन। आहारतत नियम छूनिया निनाम ; रा যাহা দিতে লাগিল, তাহাই খাইতে লাগিলাম। অতিরিক্ত লন্ধা, মিষ্টিও গণাবস্ত কিছুই বাদ দিলাম না। স্ত্রীলোকের সঙ্গেও মিলিয়া মিশিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। এইভাবে চলার ফলে এই কয়দিনেই যে নিজের অধংপতন কতদূর হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সাধনের প্রথমাবস্থায় সদ্ওরু বা সাধু সজ্জনের সঙ্গ ব্যতীত, চিত্ত কিছুতেই স্থান্থর ও নির্মান থাকে না, ইহা এক্ষণে অতি পরিষ্কার রূপেই বৃঝিলাম। বাড়ীতে আর ৪।৫ দিন কোনও প্রকারে কাটাইয়া, অচিরে ঢাকা রওয়ানা হইলাম। উত্তপ্ত, রুক্ষ ও বিষ্ঠামূত্রজড়িত অণবিত্র দেহ যেরণ গঞ্চালানে শুদ্ধ, স্থাতিল ও নির্মান হয়, ঠাকুরের দুর্শন্মাত আমার তেম্নই বোধ হইতে লাগিল। ঠাকুর দুয়া করিয়া এইভাবে কেলিগা মুলিল। তোমার অধীম মাহাত্মা তৃমি না ব্ঝাইলে, কে ভোমাকে বঝিবে ?

আখ্রমে আসিয়াই পুনরায় ঠাকুরমার সেবায় লাগিয়া গেলাম। বাড়ীতে ৪।৫ দিন
থাকিয়া কতপ্রকার হুর্ভোগ ভূগিয়াছি, অবসর মত ঠাকুরকে জানাইতে ব্যস্ত হইলাম।
বড়দিনের ছুটীতে এখন বহু গুরুজাতারা নানা দিক হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিতে
আসিয়াছেন। ভক্ত গুরুজাতাদের শুভ-স্থালনে আখ্রমে যেন নিয়ত উৎসব চলিয়াছে।
সহর হইতেও শত শত ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপে পরম ত্থিলাভ
করিতেছেন। আখ্রমটি যেন সর্বাদাই গম্ গম্ করিতেছে।

# বীর্য্য ধারণের উপায় ও উপকারিতা। উর্দ্ধরেতা হওয়ার উপায় ও ফলাফল। নাস্তি প্রাণায়ামাৎবলম্।

মধ্যাহ্ছে আহারান্তে গুরুজাতারা ঠাকুরের নিকটে আমতলায় আসিয়া বসিলেন। वीर्याधात्रम ना कतिरम এই माधानत উপकाति । महस्क উপमति इय ना, ১লা জাত্রমারী ১৮৯০। এই কথা লইয়া তাঁগাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তাঁগারা এই সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলেন, গৃহীর পক্ষে বীর্যারক্ষার সহজ উপায় কি? এবং তাহার উপকারিতাই বা কি ? আর উর্ন্নরতা না হইলে কি জীবের উদ্ধার হয় না / ঠাকুর দিথিয়া ও সময় সময় অস্ট্রেবরে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন— বীর্যারক্ষার দিকে লক্ষ্যরেখে চলতে হবে। এখন একেবারে বন্ধ রাখা উচিত হবে না। কারণ, গৃহীর বাবস্থা ভিন্ন। যাঁরা বিবাহিত, তাঁদের ২০০টী সন্তান হ'লেই বীর্ঘ্য ক্লা করতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল পুরুষের ইচ্ছা হ'লে হবে না। এ কার্য্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সাহায্য চাই। স্ত্রীর ইচ্ছা ना र'रल পुरुष मक्कम रूरव ना। वीर्यातका घाता भारीत नीरतान रुग, এवर मन স্বস্থ হয়। যদি কোন কারণে বীর্য্যবক্ষা না হয়, তাতে মুক্তির ব্যাঘাত হয় না : তবে সাধন পথের বিল্ল হয়। এই জন্ম বীর্যারকা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাণায়ামে ও বীর্যারক্ষায় শরীর মন সবল ও স্থান্থির হয়। বীর্যারক্ষার চেষ্টা করতে হবে। নিজের শক্তিতে না কুলালে কখনও কিন্তু কোনুরূপ বাহিরের ঔষধাদি উপায়ের দারা নিবার<u>ণ করা উচিত ন</u>য়। পৃথক শয়নের ব্যবস্থা আছে। বীর্যোর গতি উদ্ধিদিকে কর্বার জন্ম এক প্রকার সাধন আছে। ভাতে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শে করাতের মত কেটে কেটে পথ করে। তাহা অভিশয় কষ্টকর। এজন্য সে প্রণালী ভাল নয়। অসহ বেদনা হয়, সহা করা যায় না। কিন্তু একবার সেই প্রণালী ধর্লে ছাড়া যায় না। এজন্য অধিকাংশ সাধক 🗴 'বজ্বলি' প্রণালীর পক্ষপাতী নয়। সহজ উপায়—প্রস্রাব একবারে कत्रत ना । शारत भीरत, रतरथ रतरथ कत्रत । এक छे अञाव र'लारे रिटन निरय আবার প্রস্তাব কর্বে— আবার টেনে নেবে। দ্রী সহবাসের সময়েও বীর্যাত্যাগ

না করে টেনে নিতে চেষ্টা কর্বে। গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রীসহবাসের যে নিয়ম আছে সেই অমুসারে চলা উচিত। ঋতু স্নানের পর ১৫ দিন পর্যান্ত প্রশস্ত সময়। তাতেও অষ্টমী, নবমী, একাদশী, ঘাদশী, চতুর্দ্দশী ও পক্ষান্ত বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অবশিষ্ট যে কয়েক দিন থাকবে, তা'তে কোন কারণে অপারগ হ'লে অক্স সময়েও তিন চারি দিন স্ত্রীসঙ্গ করা যায়। সঙ্গমের সময়ে ধৈর্য্যের সহিত বীর্য্যের গতিরোধ করতে হয়। উভয়ের সম্মতিতে উভয়েরই এক সময়ে রোধের চেষ্টায় কুন্তক করতে হয়। তা হ'লে, একটা নাড়া আছে—ভার ভিতর দিয়া উভয়ের রেভঃ উদ্ধিদিকে গমন করে। এটা বিশেষ সাবধানতার সহিত করতে হয়। এই 'সহজলে' মতে সাধন কর্লে, সহজেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। প্রক্র উপদেশ মত এই সব করতে হয়, নইলে বিপদ। বীর্যাধারণ ও সভারক্ষা সম্যক প্রকারে ছ'টী মাস কেহ কর্লে সে নিশ্চয় বাক্সিদ্ধ হ'তে পার্বে। প্রকৃতির মধ্যে যা আছে, তা বলপূর্বক কেহই নিবারণ কর্তে পারে না। কত ইন্দ্র চন্দ্র এমন কি ব্রহ্ম। পর্য্যন্ত পরাস্ত হয়েছেন। কেবল ভগবানের শরণাপন্ন হ'য়ে নাম কর্লেই সহজে প্রবৃত্তি দমন হয়। বাহ্যিক উপায় কিছু নয়, নাম কর্তে কর্তে আপনিই সমস্ত চ'লে যাবে। প্রকৃত সাধন খাসে প্রশাদে নাম করা। তা অভ্যাস হ'লে, প্রাণায়ামও স্বাভাবিক হ'য়ে যায়, বীর্যাও স্থির হয়। প্রাণায়ামের তিনটী অঙ্গ-পূরক, রেচক ও কৃষ্টক। কুস্তুক সর্বব্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কুস্তুক কর্লে দীর্ঘ-জ্ঞীবন লাভ হয়, সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যাধি নই হয়। প্রতিদিন কুস্তক ও তার সঙ্গে যদি বীর্যধারণ হয়, তবে শরীরটি যথার্থ দেবমন্দির হয়, রোগ-শোক দুর হয়। শানে প্রশাসে নাম করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। সেই সঙ্গে প্রাণায়ামাদিও সাধন কর্তে হয়। খাদে প্রখাদে নাম সাধন কর্তে প্রথম প্রথম খাদে খাদে লক্ষ্য রেখেই নাম কর্তে হয়। ক্রমে মেরুদণ্ড দিয়ে যে শাস বয়, ভাহার সক্রে পরিচয় হয়। তখন তার দঙ্গে নাম জপ কর্লে সহজেই সব আশা পূর্ণ হয়। প্রাণায়াম অস্ততঃ অদ্ধ ঘণ্টাকাল কর্তে হয়। শুয়ে, দাঁড়িয়ে বা হেঁটে ছেঁটে প্রাণায়াম কর্তে নেই। আসন ক'রে ব'সে ব'সে প্রাণায়াম কর্তে হয়।

প্রাণায়ামের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা ভাল। শেষরাত্রি প্রাণায়ামের প্রশস্ত সময়। প্রথম প্রথম আধ ঘণ্টার অধিক সময় করার প্রয়োজন নাই। ক্রেমে সময় বৃদ্ধি করতে হয়। একবারে অর্জ্বণটা অবিচ্ছেদে করতে না পারলে থেমে থেমে করবে। করতে করতে বাধা পড়লে অবসর মত আবার ক'রে, ঐ সময়টি পুরণ ক'রে নিতে হয়। মুখ খুলে বা বুব্বে প্রাণায়াম করা যায়। প্রাণায়ামের সময়, খুব নাম কর্বে, নাম কখনই বন্ধ রাথ্বে না। প্রাণায়ামের শব্দ, অল্প অল্ল অন্তে ক্ষৃন্তে ক্ষৃতি নাই। তবে, না কুন্লেই ভাল। উচ্চ শব্দ, অক্তে শুনলে তার ক্ষতি হ'তে পারে। শিশুর নিকটে বালকের নিকটে করতে নাই। গুরুর উপদেশ ছাড়া, কেহ দেখে বা শুনে ওরপে করতে গেলেই বিপদ। জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচে প্রাণায়াম কর্তে বাধা নাই। খালি পেটে, কুধা বোধ হ'লে, প্রাণায়াম করায় ক্ষতি হয়। পেট ফাঁপ্লে, মাথা ধর্লে বা কোন রোগের দরুণ প্রাণায়াম করতে ক্লেশ হলে প্রাণায়াম করতে নাই। কুম্বক না হওয়। পর্য্যস্ত, যোনীমুদ্রা করলে ক্ষতি হয়। প্রাণায়ামে দেহ নীরোগ **इग्न, देखिय-চাঞ্চলা নিবারিত হ**য়, মন স্থান্থির হয়—অন্তরীক্ষে বিচরণের ক্ষমতা জ্বনে, দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, প্রমার্থ-শক্তি প্রবৃদ্ধ হয়। ঋষিরা বলিয়াছেন---"নাস্তি প্রাণায়ামাৎ বলম্।" পাতঞ্জল দর্শনে ব্যাসভাষ্যেও লিখিত আছে— "তথাচোক্তং, তপো न পরং প্রাণায়ামাৎ, ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্তেতি।" তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, প্রাণায়াম হইতে উৎকৃত্বতর তপস্তা আর নাই; তদ্বারা চিতের ময়লাসকল বিধেতি হয়, এবং জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

যাহাদের স্বপ্নদোষ হয়, শয়ন সময়ে ভগবানের মাতৃবাচক নাম বেল পাতায় वा जूनशीभाषाय निर्ध वानिर्भव नोर्ट द्वरथ निष्ट। यादा याज्य निष्टा ना **रय़.** नाम कत्रात । निरक्षत रेष्ट्रांग किंदु ना क'रत, श्वक्र यांट। तरण राम, जांटा যভটুকু পারা যায়, করা কর্ত্তব্য।

বোগের একটা অন্ধ প্রত্যাহার। প্রত্যাহারের অর্থ এই যে অন্থ দিকে মন শেলে ভাছাকে ফিরায়ে আনা। নাম করতে করতে যে অবস্থা হয়, বা যাহা দর্শন হয়, তাহা ধ'রে রাখার নাম ধারণা। হঠাৎ অবস্থা ধূলে যায় না।
ক্রমে ক্রমে সব লাভ হয়। দৃষ্টি সাধন কর্লে মন স্থির হয়। বৃক্ষ, আকাশ,
জ্বল, অগ্নি যথাপ্রণালী এ সকলের দিকে চেয়ে দৃষ্টি-সাধন কর্তে হয়। আত্মা
প্রস্তুত হ'লে পর, ভগবৎ দর্শন আরম্ভ হয়। তখন আর সংশয় থাকে না।
কাম, ক্রোধ, বাসনা-কামনা, এ সকল কিছুই থাকে না। ঈশার দর্শনের
পূর্ব্বে মহাপুরুষ ও দেবদেবী দর্শন হয়; কিন্তু তাহাতে হুদয়ের বিশেষ কোন
পরিবর্ত্তন হয় না। কুলদেবতা অথবা যিনি যে দেবতাকে ভালবাসেন, তাহাই
তাহার নিকটে প্রথম প্রথম প্রকাশ হয়। বেদ, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র কিভাবে
হ'য়েছে, স্প্রী কিরপে হ'য়েছে এই সকল প্রকাশিত হ'তে হ'তে মায়া
চ'লে যায়। তখন সমস্ত ব্রহ্ময়য় হয়। ক্রমে ভগবল্পীলা দেখা যায়। ভগবানই
চরম লক্ষ্য।

উদ্ধানেতা হ'লে লাভের অপেক্ষা ক্ষভিই বেশী। উদ্ধানেতা হ'লে একটা অপূর্বর আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ বড় সাধারণ নয়। স্ত্রীসঙ্গতে যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষাও <u>এ আনন্দ সহস্রগুণে অধিক।</u> কিন্তু উহা শারিরীক, উহা লাভ ক'রে লোকে লক্ষ্য ভূলে যায়। মনে করে, ইহাই ব্রহ্মানন্দ। এখানেই অনেকে বদ্ধ হয়। <u>তুর্বাসা উদ্ধিরেতা ছিলেন।</u> তাঁর অনেক অলোকিক শক্তি ছিল। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্ম কর্তেন না। অবশেষে এভই বেশী অপরাধী হ'লেন যে, তাতে তাঁর সমস্ত নন্ত হ'য়ে গেল। উদ্ধিরেতা বরং না হওয়া ভাল। উদ্ধিরেতা হ'লেই যে ভগবানকে লাভ করা যায়, তা নয়, একটী লোক দিনে দশবার স্ত্রীসঙ্গ কর্লেও যদি তেমন শ্রহ্মা ভক্তি থাকে, ভগবানকে লাভ করতে পারে। উহাতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু একজন উদ্ধিরেতা হ'য়েও যদ্বি অহন্ধারী হয়, তার কিছুই হবে না।

ধর্মের আকারে মনোমুখী কুবুদ্ধি, তার পরিণাম।

কিছুকাল যাবত আমি যন্ত্ৰনায় ছট্ ফট্ করিতেছি। এখন ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া ২ংশে পৌব, ভিতরে আগুন ধরিয়া গেল। আমি যন্ত্ৰণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। বৃহস্পতিবার। ভাবিলাম—হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! আক্ত বৃ্দ্ধিতে ঠাকুরের আদেশ ঠিক ভাবে ব্ঝিতে না পারিয়া বিপথগামী হইয়াছি। এখন এই অভ্যন্ত দোষগুলির সংশোধন করা অভিশন্ন ছকর দেখিতেছি। বিচার বৃদ্ধিতে ব্রিয়াছিলাম—বিধিমত চলার চেটাই "সাধন"। এই সাধনে আমাদের লাভ কি ? লাভালাভ সমস্তই তো আমাদের গুকুর হাতে। চেটা যত্ন করিয়া কিছুই যখন হয় না, শুধু এক গুকুর কুপাতেই যখন সব হয়, তখন ব্থা এত সাধন-ভজনের কঠোরতা করিয়া কট পাই কেন ? পকান্তরে দেখিতেছি—তীজ্র সাধনে বরং অনিইই হয়। ঠাকুরের কুপায় যদি কোন ভাল অবস্থা লাভ হয় নিষ্ঠাচারী কঠোর সাধক মনে করিবে, উহা তাহারই চেটার ফলে হইয়াছে। ভগবানের কুপার দান লাভ করিয়াও সে উহা কৃতজ্ঞ কৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিবে না। ফলে, তাহার গুকুস্থানে গুকুতর অপরাধীই হইতে হইবে। অতএব বিনা আয়াসে, বিনা সাধন ভজনে, যদি আমার কোন অবস্থা লাভ হয়, তাহাই ত আমি গুকুদদেবের বলিয়া, সহজ্ঞে গ্রহণ করিতে পারিব, এইভাবে ধর্মের আকারে স্বেচ্ছাচারী ও মনোমুখী অসৎ বৃদ্ধি উৎপত্তি হওয়াতে, চিত্তকে আমার তোলপাড় করিয়া তুলিল। আমি পুকুষ্ধরেমুলক ক্লেশ সাধ্য সংয্যাভ্যাস ক্রমশং পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এখন দেখিতেছি, হিতে বিপরীত করিয়া বিষয় । আহারের নিয়ম তুলিয়া নিয়া বিষম লোভীও করা হইয়া পড়িয়াছি। পদাক্ষে দৃষ্টি স্থির না রাখাতে স্ত্রীমূর্ত্তি সময় সময় দেখিতেছি, তাহাতে আমার নিত্তেজ কাম রিপুর পুনকথান ইইয়াছে। বাক্য সংখ্যের অভ্যাস ত্যাগ করায় এখন অতিরিক্ত বাচাল ও অভিমানী ইইয়া উঠিয়াছি। সাধন ভদ্ধনে আগ্রহ না থাকায়, দমে দমে কুস্তুক ও শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম লইবার চেষ্টা আর নাই। ইহাতে মনের স্থিরতা ও চিত্তের প্রফুল্লতা একেবারে হারাইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, বাক্সংখম ও বীর্য্য রক্ষা দারা উর্জরেতা বা বাক্-সিদ্ধ হইলেই বা কি হইল পুর্যাসে প্রশাসে নাম করিয়াও যথন পূর্ণকাম হওয়া যায় না, উহা যথন শুরু গুরুরই কুণাতে হয়, তথন অনর্থক উৎকট সাধনে, কেন আর র্থা ক্লেশ ভোগ করিয়া মরি পু ঠাকুরের প্রতি মমতা, তাহার উপরে একান্ত ভালবাসা, এবং অবিচ্ছেদে তাঁর সন্ধলান্তই প্রাণের আকান্তনা ও জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হির করিয়াছি। কিন্তু, কুগ্রহের ত্রিপাকে আমার বৃদ্ধির এইরূপ বিপর্যায় ঘটিল কেন পু শাহাকে ভালবাসিতে চাই, শাহাকে আপনার করিয়া লইতে চাই, তাঁহার অবাধ্য হইলাম কেন পু শাহাকে ঘণার্থ ভালবাসি, তাঁহার ত্রির জন্ম কি না করিতে পারি পু আনন্দের সহিত ঠাকুরের আদেশ রক্ষার আগ্রহই তো তাঁহার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। ঠোকুরের আদেশের তাৎপর্য বৃথিতে কোন প্রহার

যত্না করিয়া, অবিচারিত চিত্তে তাহা প্রতিপালনের আনন্দ অত্তব করাই আমার কর্ত্তব্য। কুবৃদ্ধি বশত: তাঁহার আদেশ লজ্মন করিয়া, আমি এ কি দর্মনাশই করিয়াছি! এখন কি উপায় করিব, ভাবিয়া অস্থির হুইয়াছি।

## ধর্মাবুদ্ধিতে অধর্মে পড়ি কেন ? এখন উপায় কি ?

আজ কোন কোন ওকলাতার সহিত আলাপে জানিলাম, তাহাদেরও আমারই মত অবস্থা। সকলে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভিতরের অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম ছাড়া তো কিছু চাহি না, তথে বৃদ্ধির বিপ্র্যায় ঘটে কেন। ধর্মবৃদ্ধিতে অধর্ম করিয়া যে জালা ভূগিতেছি, তাহা এখন কিষে যায় ?

ঠাকুর উত্তরে জানাইলেন—বাহিরে যেমন গ্রহাদির প্রভাব হয়, ভিত্তেও সেইরপ। যাঁহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে উহা অনুভব করেন। পুর্বকালে সাধকগণ ইহাকে ইন্দ্রদেবের অত্যাচার বলেছেন। মুসলমান ও খৃষ্টান সাধকগণও ইহাকে স্মৃতান ব'লে থাকেন। ইহার হাত হ'তে বড় কেহই নিস্তার পান নাই। কেবল মহাদেব, শুকদেব, বুদ্ধদেব ও হরিদাস ঠাকুরই রক্ষা পেয়েছিলেন। প্রথমে কামক্রোধরূপে, পরে বাসনাকামনারূপে, তাতেও যদি না পারে, তা হ'লে ধর্মরপে এসে সাধকের সর্কনাশ করে। ইহার একমাত্র ঔষধ, ধৈর্ঘ্য ধ'রে পড়ে থাকা, আর খাদে খাদে নাম করা। রোগীর ঔষধ খেয়ে খেয়ে, ঔষধে আর কচি থাকে না। যন্ত্রনায় অস্থির, তবু ঔষধ খেতে হয়। কারণ অত্য উপায় নাই। সাধনও সেই প্রকার করতে হয়। পূর্বব পূর্বব জ্বনে যে সকল কর্ম করা হয়েছে, তাহার ফলভোগ ক'রে মৃক্তি পেতে হ'লে, অনেক জন্ম ঘূরে ঘূরে তাহা শেষ কর্তে হয়। আর ভগবৎ নামের গুণে সহজে মুক্তি হয়। কিন্ত বিল্ল এই যে, নামে কচি হয় না। তুঃখকষ্ট সমস্ত চারদিকে। অগ্নিকুণ্ডে পড়ে নাম কর্তে হবে। প্রহলাদচরিত্র ইহার জীবস্ত দৃষ্টান্ত। আহারের বস্তুতে বিষ, অগ্নিকুণ্ডে বাস, হস্তীপদতলে, সমুজজেলে নিক্ষেপ; চাঞ্দিকে বিপক্ষ, অস্ত্রাঘাত; সহায় কেবল হরিনাম! অবশেষে প্রহলাদেরই জয় হলো। ভগবান্ নরসিংহরূপে প্রকাশিত হ'য়ে তাঁহাকে রক্ষা কর্লেন। এই সাধনপথও সেইরূপ, জালা-যন্ত্রনার ভিতর দিয়া যেতে হবে। এসব জাগ্নি পরীক্ষা, ইহাতে যত পোড়া যাবে, ততই বিশুদ্ধ হবে। ইহা নানারূপে সাধকের প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুসারে তাহাকে অধিকার করে। এই যন্ত্রনায় আমি আত্মহত্যা কর্তে গিয়েছিলাম। পরমহংসজী রক্ষা করেন। জন্ম-জনান্তরে সঞ্চিত পাপ দগ্ধ কর্তে অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই যন্ত্রনাই মুক্তির হেতু। ইহা যাহার হয়, সে কুত্রিম ধর্ম্মের ভাগ কর্তে পারে না। পাপ সত্ত্বেও যদি ধর্মের আনন্দ হয়, তাহা বিড়ম্বনা। যেমন রোগী কুপথ্য খেয়ে স্থী হয়। প্রথমে যন্ত্রনায় শুকায়ে শুকায়ে নীরস হবে। বিষয়রস এক বিন্দু থাক্তেও ব্রহ্মানন্দ আসে না। এই যন্ত্রনার মধ্যে অনেক স্ক্ষা তত্ব আছে। সময়ে সমস্তই প্রকাশ পাবে। তথন বুঝ্বে। এখন শ্বাসে শ্বাসে নাম কর, সমস্ত যন্ত্রনার অবসান তাতেই হবে।

প্রশ্ন-কতকাল আমাদের এ যন্ত্রনা ভূগ্তে হবে ?

চাক্র—তা বলা যায় না। এখনও আমাকে পরীক্ষা কর্তে আদেন। সে
দিন হঠাৎ চাহিয়া দেখি, ঘরের ভিতরে চারটী পরমাস্থলরী স্ত্রীলোক।
তাহারা নানাপ্রকারে আমাকে পরীক্ষা কর্তে লাগ্লেন। যথন কিছুতেই
কৃতকার্য্য হলেন না, তখন ছই কলসী মোহর আমার সম্মুখে রেখে বল্লেন—
'কুমি এসব গ্রহণ কর।' আমি বল্লাম—উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।
তখন উহারা বল্লেন—'আমাদিগকে শিশু কর।' আমি বল্লাম— তোমরা
কে? উহারা কহিলেন—'আমরা পতিতা নারী—আমাদিগকে উদ্ধার কর।'
আমি বল্লাম—মাথার চূল মুড়াও, অলঙ্কার ও স্থান্দর বন্ধ ত্যাগ ক'রে, ছিল্ল
বন্ধ পরিধান ক'রে এসো। ইহা শুনে তাহারা হেসে বল্লেন—'আমাদের
চিন না? আমরা যে মায়ার দাসী। কৃত কাল আমাদের চরণ সেবা করেছ।
এখন দিন পেয়ে চিন্ছ না? ভাল, তোমার কল্যাণ হৌক্—আমাদিগকে
আমিবাদ কর!' ইহা বলে তাহারা চলে গেলেন।

### নাবালক গুরুত্রাতা নরেন্দ্রের প্রশ্নে চাকুরের প্রত্যুত্তর।

বানরিপাড়া নিবাসী জমীদার প্রীযুক্ত নারায়ণ ঘোষ মহাশায়ের নাবালক পুত্র আন্তৃত প্রতিভাসম্পন্ন আমাদের গুরুজাতা প্রীযুক্ত নরেক্রনাথ ঘোষের কতিপয় জাটিল প্রামে ঠাকুরের প্রত্যুক্তর।

প্রশ্ন-আমাদের কি তাণ হইবে ?

উত্তর-হাঁ, হাঁ হবে।

e:-- সাপনাকে যদি আমরা স্মরণ করি তাহা বুঝিতে পারেন ?

উ:-হাঁ, হাঁ।

প্র:-- যতবার পূর্বে শারণ করিয়াছিলাম শুনিয়াছিলেন ?

উ:--ই।।

প্র:--গুরু কি সর্বত ?

छ: --इँ।।

প্র:-তবে আপনি আমাদের নিকট সর্বদা থাকেন ?

উ:—হাঁ, ঈষং হাসিয়া বলিলেন—নাম করিতে থাক, চোথ খুলিয়া যাইবে— ভখন সকল বুঝিবে।

প্র:--- আপনার নিকট সাধন লইলে না কি রিপুর উত্তেজনা বাড়ে ?

উ:—হাঁ, সাধন লইলে রিপুর উত্তেজনা বাড়ে, যেমন নির্বাণকালে আগুণ বাড়ে। বাড়িয়াই চিরকালের তরে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়।

প্র: —রিপু উত্তেজিত হইলে উপায় ?

উ:—রিপুর উত্তেজনায় পড়িলে নামের উত্তেজনাও বাড়াইতে হয়।

প্র:—ভগবন্ধক ও বাঁহার। তাঁহাদের শরীরে লীন হইয়া যান উভয়ে প্রভেদ কি ?

উ:—ভক্ত লীন অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ। অতুল আনন্দের অধিকারী।

প্র:-মহাপ্রভুর ভক্তগণ কি সকলেই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

উ:---হাঁ।

প্র:--তাঁহার কত দহত্র ভক্ত ছিলেন সকলেই সিদ্ধ ইহা কিরূপে ?

উ:—হাঁ, তাঁহারা ভগবানের প্রতি অবতার কালে সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন। এই ভাবে সমস্ত কাল চলিবে। প্র:—( অভয়বার্) নরোত্তম ঠাকুর ভাঁহাদিগকে নিভাসিদ্ধ বলিয়াছেন, ভাহাই কি ? উ:—হাঁ, তাহা সুসতা জানিবে।

প্রঃ—মহাপ্রভূ কি স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ ?

ष्डः-इँ।।

প্রঃ—অনস্ত ব্রদ্ধাণ্ডের যিনি একমাত্র ঈশ্বর তিনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে নবদীপে মাত্র্যক্ষণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন !

উ:—হাঁ, যোগমায়া অবলম্বন পূর্ববিক অবতীর্ণ ইইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হয় ত এক সময়ে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ ইইয়া লীলা করিয়া থাকেন, ভাহা জীবে কি বুঝিবে ?

প্র:-নিত্যানন্দ কি ?

উ: - অংশাবতার, বলরাম।

প্রঃ--অদৈত গ

উ:-অংশাবতার-মহাবিফু।

প্রঃ-বদ্দেব কি স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ প

উ:---হাঁ।

প্রঃ-- যীশুখুষ্ট মাছমাংস খাইতেন কেন ?

উ: - তংকালীন লোকের মাছমাংস খাওয়া প্রকৃতিগত ছিল বলিয়া, তিনিও সে সম্বন্ধে অজ্ঞবং হইয়া খাইতেন।

প্রঃ—ডিনি কি ?

উ:--স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ ইইয়াছিলেন।

প্র:-- সকলে ত ইহা বিশ্বাস করেনা ?

উ: -বিশ্বাস করেনা বলিয়া কি যাহা প্রাকৃত কথা তাহা বলিবে না ? (এই ভাব প্রকাশ করিলেন)

প্রঃ—আপনি সকলের নিকট বলিতে পারেন যে স্বয়ং ভগবান্ বৃদ্ধ, খৃষ্ট, হৈততা রূপ ধারণ করিয়া স্বতীর্ণ হইয়াছিলেন ?

উ: - স্বচ্ছন্দে।

প্র:—রাম রুঞ্চ রূপাদি যেরূপ পুতকে ব্যক্ত আছে তাহা ঠিক্, না রূপক ? উ:—না, না সব ঠিক ঠিক।

প্র:—ভগবান্ যতবার অবতীর্ণ ইইয়াছিলেন তর্মান্ত টেত ক্সলীলাই বোধ ইয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তথন ছই অংশ অবতার ও স্বয়ং অবতীর্।

উ: - হাঁ, এমন লীলা আর হয় নাই।

প্র:—বেশীই বা কি হইল, মাত্র এই ফুল ভারতের অল্লন্থানেই তাঁহার প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন ।

উ: — না, সে লীলার তো শেষ হয় নাই। কেবল তাঁহারা কয়েকদিন থাকিয়া উকি মারিয়া অন্তর্জান করিয়াছেন। দেখনা এখন খুপ্তানাদি সকল সম্প্রাদায়ের মধ্যে কেমন মৃদঙ্গ বাজিতেছে। এমন দিন আসিবে, যখন সমস্তই মৃদঙ্গময় হইবে।

প্রঃ-কলিযুগে ভগবান্ যতবার অবতীর্ণ হইলেন অভাত যুগে ত এত নহে ?

উ:-কলিযুগে অনেক অবতার। আরও অবতীর্ণ হইবেন।

প্র: -- বর্ত্তমান সময় কি কলি যুগ ?

छ:--इँ।।

প্র:-কলিযুগের অবতারের কি কোন বর্ণ নির্ণয় আছে ?

উ:-না, তা কিছু নাই।

প্র:-কলিয়গ তো ধন্য হইল গ

উ:- হাঁ। হাঁ।

প্রভূবনিলেন অবতার তিন প্রকার স্পূর্ণাবতার (অবতীর্ণ) অংশাবতার ও শক্তাবতার।

প্র:—যাহাতে এশী শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই কি শক্তাবিতার ? উ:—হাঁ।

প্র:—স্মামাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি অমূভূত হইলে আমরাও কি শক্ত্যাবতার হইলাম ? উ: – হাঁ় (উপহাস করিয়া বলিলেন) এই তো অবতার আছ।

প্র:—সৌভাগ্যক্রমে কোন মহাজনের ছালয়ে ভগবানের প্রকাশ হইল, তথন জাঁহাকে অংশাবতার বলা যায় কি ?

উ:--হাঁ, তাহা হইতে পারে।

প্র:--তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কি নিতাই অবৈত শ্রেষ্ঠ ?

উ: —নিতাই অবৈত ভগবানের অঙ্গ। ইহারা আদি হইতে তাঁহাতে আছেন।

প্রভূ বলিলেন-নানক অংশ অবভার।

প্র:-মহম্মদ কি ?

উ: - তিনি এক**জন মহাপু**ক্ষ।

প্র:-তিনি না কি খোদার দোন্ত ছিলেন ?

উ:--ইা, ছিলেন, তাতে কি ?

e:-कानी हुर्गा कि जलक, ना जे श्रकांत्र जलांनि चाहि ?

উ:--না, না। উহা ঠিক্ ঠিক্।

প্র:-উহারা কি ?

উ: - উহার। তিনিই।

প্র:- সে কি প্রকার ?

উ:-- ঈশ্বের অনন্ত ভাব।

প্র:—( অভয় বাবু) আপানি বলিয়াছিলেন যে সহত্র সহত্র কৃষ্ণ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি সত্য ?

উ:--হাঁ, হাঁ তাহা সত্য জানিবে।

প্র:— স্মনেকে বলেন যে, স্বন্ধ সাধু মহাজাদিগকে সেবা করিবার স্মথবা তাঁহাদের সঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি ? গুরুকে ভক্তি করিলেই সব হইল, ইহ। কিরূপ ?

উ: —যাহার। অন্থ সাধুভক্তিদিগকে ভক্তি করিতে জ্ঞানে না, তাহার। গুরুকেও ভক্তি করিতে জ্ঞানে না।

প্র:-স্বাপনি নাকি যাহার যেমন বিশ্বাস ভাহাকে তেমন বলিয়া থাকেন?

উ:—না তাহা নহে; কিন্তু জ্রুরোগে কুইনাইন্ দেবনীয়, আমাশয়ে উহা বিষবং।

প্র:-কথা যাহা প্রকৃত, তাহাই বলেন ? উ:-ই। প্র:- গোঁসাই ! প্রেমভক্তি লাভ হইবে কিনে ?

উ:—ব্যেমভক্তি সহজ্ব নহে। উহা কেছ কাহাকেও দিতে পারে না। কাহারও কাহারও সৌভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া থাকে। এখন পড়, বিবাহ কর, অর্থ কর, তারপর শুভাদৃষ্ট হইলে, তোমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে।

আমাকে আরও বলিলেন—তোমার পক্ষে পিতৃপূজা পিতৃআক্তা পালনেই দব হইবে।

প্র:—প্রেমভক্তি কেই কাহাকে দিতে পারে না ?

উ:-না।

প্র:--নিত্যানন্দ প্রভু নাকি প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন ?

উ:-হাঁ, তিনি পারেন।

প্র:-তিনি এখন কোথায় ?

উ:--সর্ববত্র।

প্র:-- অবৈত প্রভূ ?

উ:-- সর্ববত্র।

প্র:-মহাপ্রভু?

উ:- সর্বময় গ

প্র:--শঙ্করাচার্য্য কি মুক্তপুরুষ ছিলেন ?

উ:-- হাঁ, অংশাবতার শিব।

প্র:- তিনি ভগবানে লীন হইয়াছেন ?

উ:-না।

প্র:— ভগবান্ যথন অবজীর্ণ হন, তথন বোধহয় যেন কত কট্ট য়য়ণা ভোগ করিতেছেন ও মান্থ্যের মত ব্যবহার দেখা যায় ইহা কিরপ ?

উ:-মুমু প্রকৃতি অনুসারে না চলিলে মানুষ ধরা যাবে কেন ?

প্রঃ—নিতাই অবৈত উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

উ:-কেহ ছোট বড় নহে, উভয়ে সমান।

e:---শঙ্কাচার্যকে তো আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে না ?

উ: – তাহা কে জানে, ভগবানের আদেশ হইলে হইতে পারে।

প্র:—গোঁদাই! আমি একটা বর চাই।

উ:-- কি বর।

প্র: — স্থাপনাতে যেন কদাচ আমার ভক্তি বিশাস টলে না ও সাণনি প্রকৃত যে জিনিষ, তাহা যেন বুঝিতে পারি।

উ:-হাঁ : তথাস্ত ।

প্র:-বিশ্বাসভক্তি তো টলিবে না ?

উ:- না।

প্র:-- মাছ খাইব কি না ?

উ:—অপরাধ মনে হইলে খাইবে না।

প্র:—আমার পক্ষে মাছ খাওয়ার সহস্কে কি করিব ?

উ:-তোমার যাহা ইচ্ছা।

প্র:—আমার তো না থাইতে ইচ্ছা, কিন্তু গুরুজন অসম্ভুট হইবেন সেজ্য তাহা
পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

উ: - তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থন। করিতে, পা ধরিয়া বলিবে যেন তাঁহারা মাছ ত্যাগের অমুমতি দেন।

थः-- वाशनि वागात्मत तम् गारेतन ना ?

উ:- ভগবান নিলে যাইব।

প্রভু বলিলেন—"গান কর"—গান হইতে লাগিল।

প্রভূবলিলেন—হরি বোল, হরি বোল। সবে হরি বলিতে লাগিল। প্রভূ নাচিতে লাগিলেন। প্রভূ তোমাতে আমার ভক্তি বিখাস হৌক। প্রভূ! অধমকে কি তোমার চরণে স্থান দিবে? এ জঘন্তকে তোমার ভক্তবুন্দের দাস করিয়া দেও ও তাহাদের প্রেমের পাত্র কর। জয় প্রভূ! প্রম কাঞ্নিক অবতার।

জয় জয় জীওক

অভূত যার প্রয়াস।

হিয়া জাওয়ান্

তিমির জ্ঞান-সমূদ্র

স্কচন্দ্র কিরণে কুক নাশ।

প্রভূবলিলেন—নাম করিতে থাক, নাম করিতে করিতে কত কি দেখিবে, শুনিবে, তার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নাম করিতেই থাকিবে।

প্র:--গোঁদাই, আমার অহকার বিনাশ করিবার জন্তই কি প্রথম দাধন পাইবে না বলিয়াছিলেন ?

উ:- হাঁ।

প্রভূবলিলেন—"ওঁহরি" ভাবাবেশে অচৈতক্ত হইলে এই নাম শুনাইতে হয়।

## উলঙ্গ মায়ের নৃত্য—গোঁদাইয়ের আনন্দ।

শ্রহাম্পদ গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ল্রাতা শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বাবু ছুটীর সময়ে গেণ্ডারিয়া আত্রমে আদিলেন। কলিকাতায় তিনি অনেকের নিকটে ঠাকুরের অসাধারণ গুণ ও অলৌকিক অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন। তাহাতে ঠাকুরকে একটু পরীকা করিয়া দেখিতে তাঁহার কোতৃহল জনিয়াছিল। তিনি আ**শ্রমে প্র**ছিয়া আমাতলায় ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বদিলেন। ক্রমশঃ সহরের গণ্যমাক্ত উচ্চপদস্থ বহুলোকের সমাগমে আমতলা পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুর কথন অফুটস্বরে কথন বা লিথিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে নানা প্রকার ধর্ম প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। আমতলায় ঠাকুরের কাছে বহুলোকের স্মালন দেখিয়া, হঠাৎ আজ কি ভাবিয়া, পাগ্লী ঠাকুর্মার বড়ই ফ ও হইল। তিনি এক দৌড়ে ঠাকুরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং পরিহিত বস্ত্রথানা মস্তকে বাঁধিয়া, দম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় গান করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। হর্ধোৎজুল্ল ছলছল চক্ষে ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া, প্রমানন্দে হাসিতে হাসিতে তাঁহার নুভ্যের তালে তালে তুড়ি দিলা, আহা হা হা বলিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা যতক্ষণ নৃত্য করিলেন, ভক্তিগদগদ ভাবে ঠাকুর ততক্ষণই ঠাহার নৃত্যের তালে তালে তুড়ি দিয়া ঠাকুরমার আনন্দ বর্জন করিলেন। ঠাকুরমা এইভাবে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া, আশ্রমের দক্ষিণ দিকে—পুকুরের অপরপারে চলিয়া গেলেন। সকলেই এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্। হরিনারায়ণ বাবুপরে বলিলেন—"এই একটী ঘটনা দেখিয়াই আমি গোঁদাইকে চিনিয়া লইলাম। আবার কোন সংশয় বা পরীক্ষা করার প্রবৃত্তিই রহিল না। মাসুষ কথনও কি এরপ করিতে পারে!"

#### শ্রদ্ধা ও গুরুকরণ বিষয়ে প্রশ্ন। ধর্ম্মের অন্তরায়।

গুরুদ্রাতারা ঠাকুরকে শ্রদ্ধা, গুরুকরণ ও ধর্মজীবন লাভের পক্ষে সর্বাপেক। অনিইকর কি—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর কখনও লিখিয়া কখনও বা অক্ট্রুরে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।

ঠাক্র—মুক্ত পুরুষকে সহজে চিন্তে পার। যায় না। মুক্ত পুরুষের ভাব ও ভাষা অত্যন্ত গভীর। অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেন। ব্যবহারও অনেক সময় এমন করেন যে, সাধারণে তাতে প্রবেশ কর্তে পারে না। স্থ্তরাং শ্রুজাও হয় না। শাস্তে আছে—যাদের শ্রুজা বিকাশ পায় নাই, ধর্মের জক্ত ভাহারা নানা গুরুষ আশ্রয় লইতে পারে; যেমন, মধুকর এক পুপা হতে পুপান্তরে যায়। কিন্তু তাতে যথার্থ ধর্ম লাভ হয় না। সময় হইলে শ্রুজা আপনা আপনি বিকাশ পেতে থাকে, তখন একটা খ্যানেই মন স্থির হয়। ইহা তন্তের মত। উপনিষদের মত এই যে, যতদিন শ্রুজা না জিমাবে গুরুকরণ করবে না।

শ্রাদ্ধা হ'লে পৈত্রিক গুরুর নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। কিন্তু পৈত্রিক গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ কর্তে হবে শাস্ত্রে এরপ কিছু নাই। কুলগুরুর নিকটে দীক্ষালবে এরপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু 'কুলগুরু' শব্দের অর্থ পৈত্রিক গুরু নয়। কুলকুগুলিনী শক্তি যাঁর জাগ্রত হয়েছে তিনিই কুলগুরু। শাস্ত্রে আছে, শিশু গুরুকে এবং গুরু শিশুকে এক বংসর পরীক্ষাক'রে দেখ্বেন। যদি উভয়ে শাস্ত্রমত লক্ষণ যুক্ত হন তবে দীক্ষাহবে। অপাত্র হইতে দীক্ষালইলে বা অপাত্রকে দীক্ষা দিলে কোন ফল লাভ হয় না। মনু মন্ত্রদাতা গুরুর বিষয়ে কিছু বলেন নাই। যিনি বেদ পড়ন, সেই আচার্য্য গুরুর সম্বন্ধেই বলেছেন। বেদ উপনিষ্কে আচার্য্য গুরুর বিষয়ই আছে। বেদ উপনিষ্কে বাহা আছে তাহা শুধু বাহ্মণের জন্ম। মন্ত্র দাতা গুরুর বিষয় তন্তে, সনংকুমার সংহিতায়, গৌত্রম সংহিতায় ও নারদ পঞ্চরাত্রাদি গ্রাম্থে আছে।

যদি জ্রীলোকের নিকট দীক্ষা প্রহণ কর্তে হয়, তবে সেই গুরুবংশের কাকেও উপগুরু ক'রে, তাঁর নিকট হ'তে সমস্ত পূজা পদ্ধতি শিক্ষা ক'রে পূর্শ্চরণ কর্লে উপকার হয়। ইহা দেশাচার, শাস্ত্রশাসন নয়। আজকাল শাস্ত্রমত দীক্ষা হয় না। সদ্গুরুর নিকটে দীক্ষা লইতে কোন বিচার নাই। দিন-ক্ষণ কিছুই দেখ্তে হয় না। কোন লক্ষণ দ্বারা সদ্গুরু চিন্তে পারা যায় না। অনেক জন্ম সাধন ভজন কর্লে, উপযুক্ত সময়ে ভগবংকুপায় সদ্গুরু চিন্তে পারা যায়। গুরুলাভ না হলেও বাবস্থা মত চল্তে হয়। শাস্ত্রমত চল্লে ঠক্তে হয় না।

গুরুতে বিশ্বাস হলেই ধর্মলাভ হয়। কিন্তু তাতো আর সহজে হয়
না। ধর্ম সাধন কর্লে, অর্থাং গুরু যাহা বলেন সেইরূপ কর্লে ক্রমে ক্রমে
বিশাস জ্বো। যত্দিন অন্তরে সংশয় আছে তত্দিন তার কার্য্য হবেই। যেমন
কাম, ক্রোধ, লোভাদি ভিতরে থাক্লে, কিছুতেই তা অতিক্রম করা যায়
না, সংশয়ও সেইরূপ। ইহা আজার একটা অবস্থা। একমাত্র নাম জ্বপ
দ্বারা আজার সমস্ত পাপ সংশয় নই হবে। তখন বিশ্বাস আপনা হতেই
আস্বে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই উপায়।

যিনি যেভাবে ধর্মাচরণ কর্ছেন—করুন। আমি কাকেও নিন্দা কর্ব না, বরং যদি কিছু প্রশংসার থাকে তাই বল্ব। ভগবান্ কর্তা, তিনি কাকে কি ভাবে উদ্ধার কর্বেন, আমি তার কি জানি ? ইহা মনে করে চুপ করে থাকাই ভাল। ধর্মার্থীদের কখনও কারোকে কোনও বিষয় লইয়া পরিহাস করা ঠিক নয়। পরনিন্দা সর্ববদাই পরিত্যাজ্য। প্রত্যেকেরই মধ্যে কিছু না কিছু গুণ আছে। দোষের অংশ ত্যাগ করে, গুণের অংশ গ্রহণ কর্বে। তাতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। দোষের আলোচনা কর্লে, আআ অত্যন্ত মলিন হয়। কারও দোষের আলোচনা কর্লে, ক্রমে সেই দোষ নিজের মধ্যে এদে পড়ে। বিছেষ পূর্বক এক জনকে অপরের নিকট হেয় কর্বার জন্ম, যে কোন কথা বা ভাব প্রকাশ করা হয়, ভাহাই পরনিন্দা। বিশ্বেষপূর্বক সভ্য কথা বল্লেও পর নিন্দা হয়। যাহা কারও উপকারার্থে

বলা যায়, তাহা পরনিন্দা নয়। যেমন, পিতা দোষের কথা বলেন। কারও দোষ বল্তে হলে, কেবল তার উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই নল্তে হবে; কারও প্রাণে আঘাত না লাগে, এমনভাবে বল্তে হবে। ধর্ম জীবন লাভের পক্ষে পরনিন্দা যত অনিষ্ট করে, কাম ফোধাদি কিছুতেই তত করে না।

## মাতালের আনন্দে ঠাকুরের আনন্দ।

ভাগবত পাঠের পর অপবাহ্ন প্রায় সাড়ে তিন্টার সময়ে একটা মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোক মদ ধাইয়া. নেশায় টলিতে টলিতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। জড়িতস্বরে — "সাধু দর্শন করতে এসেছি – সাধু কৈ ।" পুনঃ পুনঃ বলতে লাগিল। পাছে আমরা তাহাকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেই, বোধ হয় এই জন্ম, উহার কথা শুনিয়াই, ঠাকুর উহাকে ঘরে নিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা উহাকে পুবের ঘরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া ঠাকুরকে দেখিয়া মাতালের মহাস্ফুর্ত্তি হইল। সে অনায়াসে ঠাকুরের সন্মুখে বিষয়া, হাত মুখ নাড়িয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। ঠাকুরের সহামুভূতিস্চক মৃত্ন মৃত্ন হানি এবং ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দেওয়া দেখিয়া, মাতালের উৎসাহ আনন্দ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল। সে ক্রমে ঠাকুরের আদন ঘেঁদিয়া বদিয়া কত কি বলিতে লাগিল। এক একবার হাসিতে হাসিতে ঠাকুরের কোলের উপরে পড়িয়া ঘাইতে লাগিল। ঠাকুর ভাহার মাথায় গায়ে সম্মেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এসব কাণ্ড দেখিয়া, আমরা অভিশয় বিরক্ত হইলাম। আমাদের ভিতরে বিরক্তি ও ক্রোধের জ্ঞালা উপস্থিত হইল। কিন্ধ কি कत्रित ? ठीकूत উरादक नरेश जानम कत्रिराज्यहन, जामारमत्र किছू वनिवात या नारे। অবশেষে মাতাল হাসিতে হাসিতে ঠাকুরের উক্ত আসনের উপরে বমি করিয়া ফেলিল। তথন আর ঠাকুরের অন্তর্মতির কোন অপেকা না করিয়া, উহাকে টানিয়া বাহিরে নিলাম; এবং একেবারে রাস্তায় ছাডিয়া দিয়া আসিলাম।

ঠাকুরকে বলিলাম—মদথোর মাতালকে ত শাসনই করতে হয়। ওকে লইয়া আপনি এত আনন্দ কর্লেন কেন?

ঠাকুর আমার দিকে কিছুক্ষণ ছল ছল চোক্ষে চাহিয়া রহিলেন। পরে জক্ষুট স্বরে বলিলেন---সংসার জলে পুড়ে যাচেছ। সকলেরই মুখ বিমর্ধ। কারও মুখে একটু হাসি নেই, প্রাণে আনন্দ নেই। মদখোর মাতালকেও যদি প্রাণ খুলে হাস্তে দেখি, একটু আনন্দ কর্তে দেখি, বড় আরাম পাই—আনন্দ হয়।

একটা গুরুত্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন - মাতালকে প্রশ্নয় দেওয়া এবং কোন নেশাথোরকে দান করা কি উচিত ?

ঠাকুর—যার। নেশাখোর, না খেয়ে থাক্তে পারে না, অসহ যন্ত্রণা পায়, তাদের যদি কেহ কিছু না দেয়, চুরি কর্বে। ভগবান্ কি করেন ? তিনি মাতালের মদ, এবং বেশারও উপপতি জুটায়ে দেন।

ভক্তি কিসে হয় ? জ্ঞানদারা কি ভগবান্কে লাভ করা যায় ?

ক্ষেক্টা ভদ্রনোক ঠাকুরকে জিজ্ঞান। করিলেন—ভক্তি কিনে হয় ? আমাদের ভক্তি হয় নাকেন ?

চর্বি — নিজকে অভক্ত, দীন হীন, কাঞ্চাল মনে ক'রে যদি ভগবানের চর্বে প'ড়ে থাকেন, তা হলে ভক্তি দেবী অবশ্যই কুপা কর্বেন। কিন্তু, আমি ভক্ত, এই অভিমান যেথানে, ভক্তিদেবী সেথানে গমন করেন না। যাহা দারা ভগবান্কে ভজনা করা যায়, তাহাই ভক্তি। সাধকগণ এই ভক্তিকে বৈধী ও অহৈত্কী, এই তুই ভাগ করেছেন। বৈধী ভক্তি চারি প্রকার—আর্ত, বিজ্ঞাসু, অর্থাণী ও জ্ঞানী। অভক্তি, শুক্তা, পাপ তাপ এ সকলে প্রাণটিকে যথন কাত্র ক'রে ফেল্বে, ভগবানের নাম লইতেও অবিশ্বাস হবে, সেই সময়ে দীনহীন কাঞ্চালের মত কর্যোড়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা, তাঁর নাম করা—ইহাই প্রকৃত আর্ত্ত ভজন। শুক্তায় ও অবিশ্বাসে নাম লইলেও তাহা রথা হয় না। ভিক্ত ঔষধ বিরক্তির সহিত সেবন কর্লেও রোগের শান্তি হয়। ভগবানের নামে পাতকী উদ্ধার হয়, ইহা বস্তপ্তণ। বস্তপ্তণ কিছুর অপেক্ষা করে না। অগ্নিতে হাত দিলে পুড় বেই। অনস্তব্যাণ্ড স্টি ক'রে ভগবান্ কিপ্রকার স্কৃত্তানায় যথানিয়নে চালাচ্ছেন, ভাব্লে অবাক্ হ'তে হয়। থাত্যেকটী পদার্থে দৃষ্টি কর্লে সমস্তেরই তত্ত অসীম ব'লে বোধ হয়। সমস্তেরই নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনও আছে। আমিরা একটু

ঝড়-তুফান, গ্রীম্ম-বর্ষার আধিক্য দেখলেই স্ষ্টিকর্তাকে অতিক্রম ক'রে বিচার করি। অসন্টোষ প্রকাশ করি। ইহার মূলে অবিশ্বাস, অবিশ্বাসের মূলে স্বার্থ, পরনিন্দা, হিংসাদ্বেষ; ইহা হতেই যত হুর্গতি উপস্থিত হয়। এ জন্ম ধার্মিকের একটী প্রধান লক্ষণ—তিনি প্রাণাস্তেও পরনিন্দা করেন না। আত্ম প্রশংসা বিষতুল্য মনে করেন। হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না। ভগবানের কার্য্যে অবিশ্বাস হলেই অসন্টোষ। মনুষ্যের জ্ঞানে স্টেবস্তরই বিচার করা যায়, ভগবতত্ত্ব মানবীয় জ্ঞানের অধীন নয়। শ্বাষরা একন্ম পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যা—এই দুইভাগে জ্ঞানকে বিভক্ত করিয়াছেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তঃ শক্যো ন চক্ষা। অস্তীতি ক্রবতো হয়ত্র কথং তত্রপলভ্যতে॥

বাক্য, মন অথবা চক্ষুৱাদি ইন্দ্রেরে দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না। কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠ গুরু হতেই তাঁকে লাভ করা যায়; তদ্ধি অভাত্র তাঁকে পাওয়া যায় না। মানুষ ক্ষুদ্র কীট, তার এত অভিমান যে, সে ভূমা ঈশ্বরকে দ্বান্বে! কথনই নয়! মানুষের জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানা তো দুরের কথা, নিজের শরীর ছাড়া আত্মাকেও জান্তে পারে না।

## মাতৃদেবীর পুঁথির শ্রোতা আমি।

মাতাঠাকুরাণী আমলকী দাদশীর ব্রত করিবেন। তাঁহার আদেশ মত ঠাকুরের সম্বতিক্রমে ২৬৫৭--২৯৫৭ পের। বাড়ী পৌছিলাম। মেজদাদা ছোটদাদাও শীব্রই বাড়ী আদিবেন। ইং১৮৯১। এই ব্রতের অফুষ্ঠান সাধারণ নয়। সমারোহ খুবই চলিয়াছে। আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধর যেখানে যিনি আছেন, অনেকেই আদিয়া উপস্থিত ইইয়াছেন। বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ। জীলোকের সংখ্যাই বেশী। পৌষ মকরমংক্রান্তির দিন হইতে পুঁথি পাঠ আরম্ভ হইবে। শোতা কে হইবেন, তাহা এখনও ঠিকু হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ, রামায়ণ অথবা মহাভারতের অংশবিশেষ পাঠ অপেক্ষা একখানা সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করাই ভাল; ইহা ভাবিয়া, আমি অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠের প্রস্তাব করিলাম। মা এবং আরে আর সকলে তাহাই সঙ্গত মনে করিলেন। শ্রোতা কে হইবেন তাহা ক্রইয়াও আলোচনা চলিতে লাগিল। জ্যেঠা মহাশ্য অত্যক্ষ রন্ধ হইয়াছেন। তিনি শ্রোতা

হউন, মাতাঠাকুরাণীর এক্লণই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। শ্রোতা যিনি হইবেন, তিনি ব্রতীর প্রতিনিধিক্রপে সংযত হইয়া পুঁথি শুনিবেন। শ্রেণফল তাহার কিছুই হইবে না। ব্রতীরই হইবে। স্তর্গামা'র প্রতিনিধি করিয়া তাঁহাকে শ্রেণফলে কঞ্চিত করিতে ইচ্ছা হইল না। সকলের স্মতিক্রমে আমিই শ্রোতা হইব, হির হইল।

### ধর্ম্মের ভাবে বিপরীত বুদ্ধি। স্বপ্ন-ভূদ্দিশার একশেয়।

**কিছুকাল যাবৎ ধর্মের ভাগে** বিপরীত বৃদ্ধি হওয়ায় আমাকে বিপদ্গ্রন্ত করিয়াছে। মনে হইয়াছিল—ভগবান্ গুরুদেবের কুলাতেই যাবতীয় অবস্থা লাভ হয়: স্মৃত্রাং দমন্ত ছাড়িয়া দিয়া, একান্তপ্রাণে, কাতরভাবে, তাঁর কুলাপ্রাণী হইয়া পডিয়া থাকাই কর্মবা। সর্ব্বকার্য্যের থিনি নিমন্তা, তাঁহার কর্ত্তর অস্বীকার করা এবং নিজেই চেষ্টার দারা কোন অবস্থা লাভ করিব, এই প্রকার অভিমানে সাধন ভন্ধন করা, ওক্রোহিতা বৈ আর কিছুই নয়। কিছুদিন যাবৎ এই বুদ্ধিতে আমি ঠাকুরের প্রীতিকর আদেশ প্রতিপালনেও উদাসীন হইয়া রহিয়াছি: এবং সাধন ভন্তন, তপ্তা সংঘ্যাদি সম্প্র পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে এখন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুরের আদেশ মত চলিয়া, যে সকল অন্তত অবস্থা লাভ করিয়াছিলাম, আদেশ লজ্মন করিয়া, এখন তাহা হারাইয়াছি। কিন্তু আমার অবস্থা যতই হীন হউক না কেন, ঠাকুরের রুপা-লব্দ একটা অবস্থার দিকে তাকাইরা নিছেকে বড়ই অব্যাধারণ ভাগ্যবান ভাবিহাছিলাম। ভজনশীল সাধননিষ্ঠ গুকুলাতারা যে কামরিপুর উৎপীড়নে উত্যক্ত হইলা হাহাকার করিতেছেন, তাহার অণুমাত্র অভিতর্ভ আমার দেহে নাই, এমন কি, উহা যে আর কথনও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে ভাহাও মনে হইত না। স্বতরাং নানা ছুরবয়। বহেও সাধারণ গুফুলাতাদের অপেকা ঠাকুর আমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাথিয়াছেন, এই প্রকার ধারণা আমার অন্তরে নিয়ত বন্ধুনূল ছিল। ঠাকুর আমাকে পুন: পুন: বলিয়াছিলেন — এদব অবস্থার কথা কোথায়ও প্রকাশ ক'রো না, প্রকাশ কর্লে থাকে না-নষ্ট হয়ে যায়। কিছ গুরুস্বাতাদের সঙ্গে কথার স্রোতে পড়িয়া, ঠাকুরের আদেশ একবাবও মনে আসে নাই। আবার কথনও কথনও মনে হইলেও ভাবিয়াছি, যাহা মূল সহিত একেবাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কি প্রকাবে? ফলে, কথায় বার্ত্তায় অনেকেরই নিকটে আত্মদন্তের পরিচয়ও দিয়াছি। গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করা এবং অন্ধ অহঙ্কার বশে তাঁর কুপার দানকে স্বোপার্জিত সম্পত্তি বলিলা মনে করা, এই চুইটী গুরুতর অপরাধে ঠাকুর আমাকে প্রশ্ন দিবেন কেন? তাই, দয়াল ঠাকুর দয়া করিয়া আশ্রুণ্য প্রকারে আমার য়থার্থ ত্রবস্থা এখন ব্রাইয়া দিতেছেন। ইভিমধ্যে একদিন স্বথা দেখিলাম—কতকগুলি পরমাস্থল্যরী যুবতী ত্রীলোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া, আমারে দিকে আগ্রদর হইতেছেন এবং সম্পুথে আসিয়া পাশ কাটিয়া সহাস্তমুথে চলিয়া যাইতেছেন। আশ্রুণ্যের বিষয় এই য়ে, সেই স্থান্ত অলীক ছবির ছায়ারও এতই অনিবার্থ্য প্রভাব য়ে, তাহাতে আমার চিত্তটিকে একেবারে আবরণ করিয়া ফেলিল, মন হইতে উহা কোন প্রকারেই দ্র করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় দিন আবার ইহা অপেক্ষাও মনোহর চিত্র দর্শন করিয়া মৃয় হইয়া পড়িলাম। ক্রমশঃ ইহাই এখন আমার ম্য়রণ, মনন ও সম্ভোগের বিষয় হইয়া পড়িল। বাড়ীতে থাকিয়া এইয়ণ হংসহ ত্র্দশার কলে আহনিশি অন্ত্রাপানলে দয় হইয়া একাস্থপ্রাহশিত কি ৪

#### স্বং আদেশ।

২৮শে পৌষ রাত্রিতে স্থপ্প দেখিলাম। আমার দীক্ষাকালে ঠাকুরকে যেরপ দেখিয়াছিলাম, সেইরপ পবিত্রমূর্ত্তি, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, দীর্ঘাক্নতি, মৃতিত মন্তক গুরুদেবই যেন সন্মুথে দাঁড়াইয়া, ঈষং হাক্রমুথে আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে নমস্বার করা মাত্রই জাগিয়া পড়িলাম। ইহার একটু পরেই পুনরাম নিজ্রাভিত্ত হইলাম। তথন গুনিলাম, ঠাকুর আমাকে বলিতেছেন—বাক্যারারা জিহ্বা উচ্ছিষ্ট হয়, মৌনী হও। সকাল বেলা ঘূম হইতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম—তাইত! এ কি শুনিলাম ও পথইবা কেন বলিলেন ? বাক্যারারা জিহ্বা উচ্ছিষ্ট হয়—কথাটি স্কন্দর ও নৃতনও বটে; কিছ ইহার অর্থ কি? বিষয়ালাপ, দোষালোচনা ও মিথ্যাবাক্যারারা জিহ্বা দ্যিত হইতে পারে; তা ছাড়া বাক্যের আর কি দোষ আছে ? স্বপ্প দর্শনের পর আর একটা বিশেষ আশ্রেট্য ঘটনা এই দেখিভেছি যে, জটামগ্রিত, স্লিগ্ধ প্রসাক্ষর্য প্রকাশমান ছিলেন, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং তৎপরিবর্ষ্তে এখন স্বপ্লান্ট সেই পূর্বর রপ্তান চল্লের উপর ভাসিভেছে। ঠাকুরের বর্ত্তমান রূপ কিছুতেই আর মনে আনিতে পারিভেছি না। স্বপ্লশ্বত ঠাকুরের বাক্যের ও এই রূপান্তরের ভাৎপর্য্য কি, ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল—সদ্প্রক্ষ ও মহাপুক্ষদের ব্রাক্য-তাৎপর্য্য, আমাদের ব্যাকরণ,

অভিধান অথবা পার্থিব বিশ্বাবৃদ্ধিদার। বোধগম্য করা যায় না। মহাপুক্ষেরা দয়া করিয়া যাহার প্রতি উহা প্রয়োগ করেন, তিনি যাহা বুবোন, সাধারণতঃ তাহাই ঐ বাক্য ও কার্য্যের যথার্থ তাৎপর্য্য। কারণ, মহাপুক্ষদের চেটা বা কার্য্য কথনও ব্যর্থ বা অনর্থক হয় না। তাহারা যাহাকে যাহা বুঝাইতে ইচ্ছা করেন, মহাপুক্ষদের কুপাতে তিনি তাহাই বুঝেন। স্থপ্ন দর্শনে আমার পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে যে ঠাকুরের ইচ্ছা, আমি মৌনী হই, এবং পাপের প্রায়শিতন্তম্বরূপ মন্তক মৃত্তিত করিয়া, সংযতভাবে ঠাকুরের তীব্র তপস্থান্থিত সেই তমোনাশক উচ্ছাল পাবন মৃত্তির ধ্যানে অফ্লণ তন্ময়ভাবে অবস্থান করি। ইহা স্থির করিয়া পর্যান প্রতি মন্তক মৃত্তন পূর্বক সানাস্তে মৌন ব্রত্ত অবলম্বন করিলাম। নির্জন সাধন কুটারে থাকিয়া বারংবার একান্ত প্রাণে ঠাকুরের বর্ত্তমান সম্মেই স্নিম্মুর্তি স্থতিতে আনিতে বহু চেটা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহা আর মনে আসিল না। ৫৬ ঘণ্টা ক্রমাগত এই চেটা করিয়া অবশেষে হয়রান হইয়া পড়িলাম। মাথা ধরিয়া গেল; প্রাণের অস্থ্য জালায় 'হা ছতাশ' করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের সেই মুণ্ডিত মন্তকর্মণই চিত্তে উদিত হইতে লাগিল। অগ্তাা তাহারই ধ্যানে মনোনিবেশ করিলাম।

আগস্তুক আত্মীয় স্বন্ধনেরা আমার সহিত আলাপাদিতে কত আনন্দলাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। আমাকে মৌনী দেখিয়া, তাঁহারা কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। আমারও প্রাণে থুব কট হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিব ? ঠাকুরের অভিপ্রায় মনে করিয়া, সঙ্কন্ধাত মৌন ব্রতে স্থির হইয়া রহিলান। মাতাঠাকুরাণী আমার কার্য্যে কোন প্রকার বাধা দিলেন না।

#### ব্রতদাঙ্গ। মার প্রতি ঠাকুরের কুপা।

২৯শে পৌষ মকর সংক্রান্তির দিন হইতে মাতাঠাকুরাণীর আমলকী দাদশীর ব্রত ২৯শে পৌষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই ১৭ ০০ দিন কি ভাবে যে চলিয়া গেল ব্রিতে ১৭ই মাঘ। পারিলাম না। বছলোকের সমাবেশে বাড়ীতে এতদিন নিয়তই যেন একটা উৎসব-সমারোহ লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর শ্রীপঞ্চমী, মাঘীসপ্তমী, ভীমান্তমী প্রভৃতি পুঞা তিথিগুলির সংযোগে, সকলেরই অন্তরে অবিরাম আনন্দধার প্রবাহিত হইয়াছে। পাড়ার ও সমীপবভী গ্রামের ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ প্রত্যইই অপরাহে প্রিশ্বেব করিতে উপস্থিত হইতেন। গ্রামের সমন্ত স্বীলোক পুক্ষই রামায়ণ শ্রবণে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শুদ্ধ, সদাচারী আক্ষাণের মুখে ভক্তিভাবে রামায়ণের ব্যাধ্যা শুনিয়া কিয়ে আনন্দলাভ করিলাম বলিতে পারি না। ভগবৎ প্রসক্ষের অনির্কাচনীয় মাধুর্য্যে এতদিন ঘেন মুগ্ধ হইয়া কাটাইলাম। আজ মাতাঠাকুরাণীর এত-সাল হইবে। সকাল বেলা হইতেই সকলে উৎসাহের সহিত স্বস্থ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাহির বাটার অন্ধনে ব্রত-সন্তার সমন্ত যথাসময়ে স্থাজ্ঞত হইল। পবিত্র বেদীতে শালগ্রাম স্থাপন পূর্বক বৃদ্ধ পুরোহিত পূজায় বসিলেন। শন্ধ, ঘণ্টা, কাঁসরাদি বিবিধ বাছা চারিদিকে বাজিয়া উঠিল। মহিলারা দলে দলে মৃত্যু হুই উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধূপ-ধূনা, গুগ্গুল্ চন্দনাদির স্থাজে বাড়ীটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দীনহীনা কাশালিনীর মত মাতাঠাকুরাণী শালগ্রামের পানে তাকাইয়া মন্ত্রোচ্নারণ করিতে লাগিলেন। দর্শক মগুলী চতুন্দিকে গান্ধিয়া ব্রত পূজা দেখিতে লাগিল। সাত্তিক ভাবে সকলেরই চিন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময়ে মনে হইল, যেন ব্রতাধিষ্ঠাতী দেবী ব্রতস্থলে আবিভূতা হইয়া মাতাঠাকুরাণীকে প্রদন্ধভাবে আশীর্কাদ করিতেছেন। অথিল বিশ্বস্থাপ্তের রাজরাজেশর দ্যাময় প্রীভগবান্ ভক্তের যংকিঞ্চিং উপহার গ্রহণে লালায়িত ও সম্ংস্থক, ইহা স্থবন হওয়া মাত্র আমার কানা পাইল। আমি সাষ্টাপ হইয়া একান্ধপ্রাণে প্রার্থনা করিলাম—"ঠাকুর! দল্লা করিয়া আমার মাকে তোমার প্রীচরণে স্থান দাও।" ব্রত যথাসময়ে সাক্ষ হইল। মাতাঠাকুরাণী ব্রতফল ভগবানের চিরশরণ অভয় প্রীচরণে স্থান্প করিয়া ক্রতার্থ হইলেন।

পাড়ার পার্যবর্তী । ৬ টী গ্রামের রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সমাদরের সহিত ভোজন করান হইল। সন্ধ্যা পর্যন্ত দলে দলে লোক আসিয়া, পরম আহলাদের সহিত ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া, মৃক্ত কঠে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অপরাহে পুঁথিপাঠ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পূর্বে মাসিমাভাঠাকুরাণী আসিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন—"ওরে গতরাত্রে স্বপ্প দেখেছি—তৃই কথা বলেছিস্—তোর মৌন ভঙ্গ হইয়াছে।" দে কথায় কোন আস্থানা দেখাইয়া, পুঁথি পাঠ শুনিতে অবহিত হইলাম। অভংপব পাঠক মহাশয় প্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কা হইতে অবোধাায় আনিয়া, সিংহাসনে বসাইয়াই পুঁথি শেষ করিতে উত্যোগ করিলেন। আমি ভাবিলাম, এরূপ হইলে বড়ই অসঙ্গত হইবে। অগত্যা তথন বাধ্য হইয়াই আমি মৌন ভঙ্গ করিয়া পাঠক মহাশয়কে বৃঝাইয়া বলিলাম—"বৈকুণ্ঠেশরকে মর্ত্তভূমি অবোধাায় আনিয়া রাজ্য করিয়া রাখিলেও নির্বাসন দণ্ড হয়।" পাঠক মহাশয় আমার কথা বৃথিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বৈরুপ্ঠ লইয়া গেলেন, এবং তথায় শিংহাসনে সংস্থাণন পূর্বক আনন্দস্যক জয়ধ্বনি করিয়া পুঁথি শেষ করিলেন।

আমিও ঐতিফল মাতাঠাকুরাণীর অন্তমতি মত ঠাকুরেরই এচরণে সমর্পণ পৃথ্যক ধ্যা হইলাম।

#### রামায়ণ শ্রবণে বিবিধ সঞ্চারী ভাব।

এই সতর আঠার দিন রামায়ণ শ্রবণ কালে, ঠাকুর আমাকে যে কি ভাবে কুপা করিলেন, ভাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। পাঠারস্তের পূর্বেই শ্রীপ্রিক্ষদেরকে একান্ত প্রাণে আরণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহারই এই অতীত লালা শ্রবণ করিতে আহ্বান করিতাম। মনে হইত তিনি আদিয়া, শালগ্রামে অধিষ্ঠান পূর্বেক শ্রুতির্ব্ববর আপন নির্মাণ অপূর্বে চরিতাধ্যান শ্রবণ করিতেছেন। ঠাকুরের স্থাম্মির নব-দূর্ববাদল-শ্রাম অপরূপ রাম কলেবর ধ্যান করিয়া চিত্ত আমার তাঁহার চরণে একান্ত রূপে সংলগ্ন হইয়া পড়িত। এই সময়ে দ্যাল ঠাকুর আমার ভিতরে নানা ভাবের সঞ্চার করিতেন। ক্যন্ত শ্বিগণের, ক্যন্ত ভক্তরাজ হত্মানের, ক্থন লক্ষণের কথন কৌশল্যার এবং কোন সময়ে বা সীতার ভাব সঞ্চার করিয়া, আমাকে ভাহাতে একেবারে মৃথ্য, অভিভৃত করিয়া ফেলিডেন। বাহ্ম শ্বতি বিশ্বত হইয়া তৎকালে এ ভাবেই মগ্ন হইয়া থাকিভাম। পাঠ আরম্ভ হইতে শেষ প্রান্ত হিয়া বহু কারার মত অবিরল অশ্ব ব্যণ ইত।

### বউদের গেণ্ডারিয়া যাওয়া ও দীক্ষা। ঠাকুরের উপদেশ।

স্কাল বেলা উঠিয়াই ঢাকা যাত্র। করিবার যোগাড় করিতে লাগিলাম। মেজ২১লে মাল, বধ্ঠাকুরাণী আসন্ধ্রপ্রবা। নয় নাস গর্ভ অতীত হইয়াছে। তিনি
বৃহস্পতিবার। আমার সলে পিতা মাতার নিকটে ঢাকা ঘাইবেন। আমি ভাবিলাম,
এই সঙ্গে ছোট দাদার ও রোহিণীর স্ত্রীকেও ঢাকা লইয়া ঘাইতে পারিলে বড় স্থবিধা হয়।
ঠাকুরের নিকটে ইহাদিগকে দীকা লওয়ার বিরোধী। জানিতে পারিলে কথনই ঢাকা
যাইতে অসুমতি দিবেন না। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে না বিলয়াও পারিব না। স্থতরাং
এ অবস্থায় উহাদিগকে লৃকাইয়া বা জোর করিয়া না নিয়া গেলে উপায় নাই। এইরূপ
ভাবিয়া আমি পানীওয়ালাদের পানী আনিতে খবর দিলাম। কাকারা জানিতে পারিয়া
ভাহাদের ধন্কাইয়া ভাড়াইলেন। ইহা লইয়া পাড়ার মুক্কবিও অভিভাবকদের সঙ্গে
আমার বিষম ঝগড়াও হটল। অবশেষে আহারান্তে সকলে যথন বিশ্লাম করিতে

গোলেন, পাল্পী ও বেহারা আনিয়া বউদের লইয়া আমি উদ্ধানে সন্ধার সময় গিয়া সেরান্ধদিয়া পাঁহছিলাম, এবং দেখান হইতে বড় একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া ছোটদাদার সঙ্গে বউদের লইয়া ঢাকা যাত্রা করিলাম। সারারাত্তি বেশ স্থনিদ্রায় আরামে কাটাইয়া, ভোর বেলা ঢাকা কলঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মেজবৌঠাককণের শরীর অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বেদনায় তিনি অন্থির হংশে মাথ, হইয়া উঠিলেন। ভাবিলাম, এবার বিপদ ঘটিল! এখন এঅবস্থায় শুক্রবার। কোথায় যাই তা এ মহাশয়ের বাদায় গোলে আর গেণ্ডারিয়ায় আদা হইবেনা। অথচ এদিকে বৌঠাক্রণের অবস্থা দেখিয়াও মনে হয়, প্রদবের আর অধিক বিলম্ব নাই। কি করি কোথায় যাই বড়ই বিপন্ন হইয়া কাতর ভাবে ঠাকুরেকে শ্বরণ করিতে লাগিলাম।

মাতাঠাকুরাণীর ত্রতসাঙ্গের প্রণামী দশটী টাকা ও দ্বি ক্ষীরাদি ছোট্রাদার দ্বারা ঠাকুরের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। দীকা দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে এইভাবে বউদের षानिश तोकाम ताथिमाहि, ठाकुतरक देश अनाहरू विलय किनाम। हाउनाना গেগুরিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বউদের লইয়া, নৌকায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। দীক্ষা প্রার্থীদের সচরাচর ঠাকুরের নিকটে প্রথমে দীক্ষা প্রার্থনা করিতে হয়, তারপর ঠাকুর দয়া করিয়া সম্মতি দিলে, কোন নির্দিষ্ট তারিখে তাহাদের উপস্থিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমি ঠাকুরকে এ সম্বন্ধে বিদ্দমাত না জানাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় বা আদেশের অপেক্ষা মাত না করিয়া. ইহাদিগকে দীকা দেওয়াইতে আনিয়াছি। ঠাকুর কি বলিবেন, জানিনা। বড়ই তৃশ্চন্তা ও ভয় হইল। একারপ্রাণে ঠাকুরকে প্রাণের আকাজ্যা নিবেদন করিলাম। যাং। হউক, এদিকে ছোটদাদা ঠাকুরের নিকটে পঁত্ছিয়া, আমার সমস্ত কথা জানাইলে, ঠাকুর ঘেন একটু ব্যস্ত হইষা বলিলেন - যাও, শীঘ্র তাঁদের আশ্রমে নিয়া এদ বিলম্ব ক'রো না। এখনই দীক্ষা হবে। ছোটনাদা ফিরিয়া আদিয়া আমাকে এই ধবর দেওয়া মাত্রই আমি সকদকে লইয়া আশ্রমে উপন্থিত হইলাম। ঠাকুর তথন চা সেবা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—কি ? তুমি আসরপ্রসাবা বউকেও দীক্ষা দেওয়াতে নিয়ে এসেছ ? এ অবস্থায় যে দীক্ষা হয় না, জুমি জান না ?

আমি বলিলাম—আমি জানি। আপনি দয়া ক'রে গর্ভস্থ সন্তানকেও শক্তিস্কার কর্বেন, এই আকাজ্ঞাতেই তাঁকে এ অবস্বায়ও এনেছি।

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—বউদের প্রস্তুত থাক্তে বল, আমি চা খেয়ে নেই। এখনই দীক্ষা হবে।

বউরা প্রস্তুত ইইলেন। ঠাকুর চা-সেবার পর আপন কুটারে যাইয়া বসিলেন বউলিপকে লইয়া গিয়া ঠাকুরের সন্থ্যে বসাইলাম। স্থানাভাব বশতঃ কেহ ঐ ঘরে স্থান পাইলেন না। ঠাকুর আনাকে তাঁর বামপার্থে বসিতে বলিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ গুরুও গুরুও বলিয়া নীরব হইলেন। পরে উপদেশ দিতে লাগিলেন—(উপদেশের সংক্ষিপ্ত সারাংশ)

- ১। সত্য কথা বলবে। মিথ্যা কথা বলবে ন।।
- ২। সর্বজীবে দয়া কর্বে। মনুয়, পশু, পক্ষী, কটিপতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সকলেরই প্রতি দয়া কর্বে।
- ০। পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। রামক্ষের মত তাঁদের সেবা পূজ। কর্তে হয়। তা হ'লে সহজেই ভগবান্কে লাভ করা যায়। তা না পার্লেও পিতামাতাকে থুব শ্রুদ্ধাভক্তি কর্তে হয়, সর্বদা তাঁদের বাধ্য হ'য়ে চলতে হয়।
- ৪। অভিথি-দেবা কর্বে। উপযুক্ত আহারাদি দিয়া সেবা কর্তে না পার্লেও, অগত্যা একখানা আসনে বসিয়ে একগ্লাস জলও দিতে হয়, ছটা মিষ্টি কথা ব'লে বিদায় কর্তে হয়। অভিথি রুষ্ট হ'য়ে গৃহ থেকে না যান, এ বিষয়ে মনোযোগী হ'তে হয়।
- ৫। পরমেশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী তৃইভাগে বিভক্ত হ'য়ে পুরুষে নারায়ণ ও স্ত্রীতে লক্ষ্মীরূপে বিভ্যমান রয়েছেন। এটা ভাবের বা কল্পনার কথা নয়, সভ্য কথা। পরস্পার পরস্পারকে ঐভাবে দেখে শ্রদ্ধাভক্তি কর্তে হয়। এই ভাবে চল্লে সে পরিবার ঋষি পরিবার হয়। অশান্তি কখনও সে পরিবারে প্রবেশ করে না।
  - ৬। পরনিন্দা কর্বে না। বিদ্বেষপূর্বক কারও মর্য্যাদা নন্ট করার

উদ্দেশ্যে কোন প্রকার চেষ্টাই নিন্দা। বাক্যবারা, কার্য্যবারা, হাস্থ্য পরিহাস বারা, এমন কি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও নিন্দা হয়। এই নিন্দা নরহভ্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ।

৭। মাংস আহার ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষেধ। মংস্থ আহারে নিষেধ নাই, কিন্তু মংস্থ আহারেও ক্ষতি করে। সাধনপথে উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মংস্থ আহারেও ত্যাগ কর্তে হয়। যতদিন মংস্থ আহারে প্রবৃত্তি আছে, জোর ক'রে ছাড়ার প্রয়োজন নেই। পিতামাতা, শশুরশাশুড়ী, স্বামী, জ্যেষ্ঠ ভাই—এঁদের ভুক্তাবশিষ্টকে উচ্ছিষ্ট বলে না; তা প্রসাদ। এভিন্ন সকলেরই উচ্ছিষ্ট বিষবৎ ত্যাগ কর্বে।

৮। গুরু যে মন্ত্র দেবেন তা কোথাও প্রকাশ কর্বে না। প্রকাশ কর্লেই তার শক্তি হ্রাস হ'য়ে যায়। মাটির নীচে যেমন বীজ থাকে, ইষ্টমন্ত্রও সেই প্রকার হৃদয়ে গোপনে রাখ্তে হয়।

৯। শরীর-মন-শুদ্ধির জন্ম ত্বেলা অন্ততঃ একবার প্রাণায়াম কর্বে। এটিও থুব গোপনে করবে। অস্থ্যে না জ্ঞানে।

বড়দাদা ছোটদাদা যে নাম পাইয়াছেন, বউরাও তাহাই পাইলেন। বেলাপ্রায় 
টার সময়ে দীক্ষা শেষ হইয়া গেল। মেজ বৌঠাক্কণের প্রাণায়াম থুব ভাল হইল;
দীক্ষার পরই তাঁর শরীর অতিশয় কাতর হইয়াছিল। তিনি পিজালয়ে যাইতে অতিশয়
বাস্ত হইলেন। কিন্তু দিদিমা আহার না করিয়া যাইতে দিলেন না। বেলা প্রায়
ত টার সময়ে উহারা সকলে লক্ষীবাজার তাঐ মহাশয়ের বাসায় গেলেন। আমিও
নিশ্তিষ্ঠ হইলাম।

শালগ্রাম ও ধাতুনির্দ্মিত মূর্ত্তি। মহাপুরুষদের বিচরণকাল। তাঁদের কুপা উপলব্ধির উপায়।

ঠাকুর আমাকে শালগ্রাম পূজা করার আদেশ করার পর হইতে দিন দিনই
২০শে মাঘ, আমার শালগ্রামের জক্ত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ধে কিন্তু কথনও
শনিবার। শালগ্রামের কল্পনাও ত করি নাই। অযোধ্যা হইতে আমার
জক্ত শালগ্রামের পরিবর্তে লক্ষীনারায়ণ মূর্ত্তি আসিয়াছে। উহা দেখিয়াই আমার ব্রহ্মতালু

জ্ঞালিয়া গেল। আমি উহা ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলাম—দানার একটী বন্ধু ব্ঝিতে না পারিয়া, শালগ্রাম না পাঠাইয়া, এই লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি পাঠাইয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন – তা ভোমার যদি ইচ্ছা হয় উহাই পূজা কর্তে পার।

**আমি সোজা বলিলাম—আমার মৃর্ত্তিপূজা কর্তে একেবারেই ইচ্ছা নাই।** 

ঠাকুর—বেশ, পিতলের বা অস্তাকোন ধাতৃগঠিত মূর্ত্তি পূজা ক'রো না।
লক্ষণযুক্ত স্বাভাবিক শালগ্রাম পূজা করো। এদিক্ ওদিক্ ঘুরে অনেক চেষ্টা
অনুসন্ধান করতে হয়, তবে তো জোটে।

আমি — ঠাকুরের পূজা যে শিলাতে কর্ব, তা স্থলী না হ'লে তৃতিঃ হবে না এজন্ত লক্ষণযুক্ত হ'লেও বিশ্রী শিলাপূজা করতে পার্ব না।

ঠাকুর—না, না, তুমি লক্ষণযুক্ত থুব সুঞী শালগ্রামই পাবে; তাই পূজা করো।

একটা গুরুত্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলেন—আমার রাধারুক্ষ ঠাকুর রাধ্তে ইচ্ছা হয়— রাথতে পারি কি ?

ঠাকুর – হাঁ, খুব পার। তবে ওসব পূজা না ক'রে রাখা ঠিক নয়। সেবা পূজা ভোগাদির সুব্যবস্থা ক'রে ওসব ঠাকুর রাখ্তে হয়। সেরাপ না কর্লে রাখ্তে নাই।

প্রায়—কোন কোন সময়ে সাধন কর্লে মহাপুরুষদের কুপা লাভ করা যায় ও বুঝা যায় ?

ঠাক্র—রাত্রি একটার পর মহাপুরুষেরা বাহির হন। একটা হ'তে চারটা পর্যাস্ত তাঁরা বিচরণ করেন। ঐ সময়ই সাধনের প্রশস্ত সময়। একটা নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ ধ'রে একটা স্থানে ব'সে কিছুদিন নাম কর্লে, মহাপুরুষদের কুপা বুঝা যায়। কয়েকবার প্রাণায়াম ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর্তে হয়। বিছানায় ব'সে মশারির ভিতরে থেকে নাম কর্লেও চলে—কোন ক্ষতি হয় না। নাম করার সময়ে মহাপুরুষেরা সাম্নে এসে দাড়ান, এবং সাহায্য করেন। তথন তাঁদের গাত্রগন্ধ পাওয়া যায়। ধূপ ধ্না-শুগ্ঞেল্ চল্দনাদির গন্ধ, কথনও পবিত্র হোমধ্মের গন্ধ, কথনও বা গাঁজা লবাঙ্গের গন্ধ ও স্থগন্ধি ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। কখনও তাঁদের দর্শনে, কখনও বা তাঁদের বাণী শ্রবণেও তাঁদের জানা যায়। নানাপ্রকারে মহাপুরুষেরা কুপা করেন ও নিজেদের পরিচয় দেন।

## দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণ করিতে অভ্যন্ত ব্যন্ত হইয়াছেন ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর কহিলেন—যদি সাধন গ্রহণের জন্ম চিত্ত বাস্তবিকই ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, তা হলে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য লোকের নিকটে শুনে প্রবৃত্তি হ'লে ঠিক নয়। সামান্য বস্তু ক্রেয় কর্তে হলেও কত দেখে শুনে গ্রহণ করে। যিনি সাধন গ্রহণ কর্বেন তাহা শাস্ত্র-সদাচার সম্মত কি না বিশেষ রূপে অবগত হ'য়ে তবে গ্রহণ করা কর্ত্ত্ব। যার নিকটে সাধন গ্রহণ কর্বেন তাঁর সঙ্গ, কিছুকাল ধ'রে কর্তে হয়। সাধন গ্রহণের প্রেকি গুরুর উপরে শত সন্দেহ হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধন গ্রহণের পর একটা ঘটনাতেও গুরুর উপরে সন্দেহ জ্মিলে বিশেষ ক্ষতি হয়। এই জন্মে বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জেনে শুনে, তবে দীক্ষা গ্রহণ কর্তে হয়।

## ঠাকুরের আদেশ বুঝা শক্ত। এ বিষয়ে নানা প্রশ্নোত্তর।

মাতাঠাকুরাণীর ব্রতোপলক্ষে ১৭ দিন যে যৌনী ছিলাম তাহা বারংবার মনে হইতে লাগিল। চিন্তটি তথন নিয়তই কেমন অন্তয়ুখী ছিল, সর্বানাই নামে বিভোর থাকিতাম। ঠাকুরের শ্বতি অনুক্ষণ অন্তরে জাগক্ষ ছিল। মৌনী হইলে আবার সেই অবস্থা লাভ হইবে ভাবিয়া মৌনী হইতে ইচ্ছা হইল। ইতি পূর্ব্বে প্রীধর কয়েকদিন যাবৎ মৌনী হইয়াছেন। তাঁহাকে জিজাদা করিলাম—"ভাই মৌনী হইলে কেন । ঠাকুর কি তোমাকে আদেশ করিয়াছেন।" শ্রীধর লিখিল উত্তর দিলেন—"ভাই! বাক্য অনর্থের মূল। বাক্যবারা অনেকের প্রাণে দাক্ষণ খাঘাত দিল্ল। মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি। বাক্যন। বলাই ভাহার প্রায়শিত্ত মনে স্থির করিয়া, আমি নিজ হইতেই মৌন হইয়াছি— এ গোঁসায়ের আদেশ নয়।" শ্রীধরের বাক্য আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। আমি মৌনী ইইলাম। ঠাকুর আমাকে কোন কথা অস্ট্র্যরে জিজ্ঞাসা করায়, ভাহার উত্তর আমি ঠাকুরেরই মত ইলিতে

বা অক্টেশ্বরে দিতে লাগিলাম। হ'চার বার এরপ করায় ঠাকুর বিরক্ত হইয়া, আমাকে জিজ্ঞানা করিলেন—ওকি ? ওরপ কর্ছে। কেন ? তুমি কি মৌনী হয়েছ ? আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম—"হা।" ঠাকুর বলিলেন—মৌনী হ'লে কেন ? আমি বলিলাম—আপনি আমাকে বলেছিলেন—বাক্যদ্বারা জিহ্বা উচ্ছিপ্ত হয়। মৌনী হও। ঠাকুর কহিলেন—আমি বলেছিলাম! সে কি রকম ? আমি বলিলাম—"বাড়ীতে যথন ছিলাম, তথন স্বপ্নে একদিন আপনি আমাকে এরপ বলেছিলেন। তাই সেধানেই ১৭ দিন মৌনী ছিলাম। তারপর মৌন ভঙ্গ হয়। আবার এখন তাই মৌনী হয়েছি।"

ঠাকুর—স্বপ্নে আমি বলেছিলাম ? আমার এই চেহারা তুমি দেখেছিলে ? আমি আপনার এই চেহারা দেখি নাই, কিন্তু পরিষার আপনারই কথা শুনেছিলাম। আমারও নিশ্চয় ধারণা হয়েছিল যে আপনিই বলিলেন।

ঠাকুর—যিনি বলেছিলেন তাঁর চেহারা কি প্রকার দেখেছিলে ? আমাকে দেখেছিলে ?

আমি—শুক, শাস্ত, তেজ্বপুঞ্জ কলেবর, একটা আদ্ধান দেখেছিলাম। দেখা মাত্রই আমার নিশ্চম ধারণা হয়েছিল, আপনি।

ঠাকুর—আমি নই। ও তোমারই প্রকৃতি, তোমারই ভিতরের রূপ তোমার নিকটে প্রকাশ হ'য়ে ওই রকম বলেছিল। ঠাকুরের কথা শুনিয় আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম—হায়! হায়! আমারই প্রকৃতি আমার নিকটে ঠাকুরের ভাবে প্রকাশিত হইয়া আমাকে বিপ্রগামী করিল। তা হলে আর উপায় কি? আমিই যদি আমাকে ইট ব্যাইয়া অনিটের পথে চালাই, তা হলে আর আমাকে রক্ষা করিবেকে? কিছুক্কণ পরে ঠাকুরকে জিজাদা করিলাম—তা হলে তো বড় বিপদ? অপের আপনার আদেশ যথার্থ মাপনারই কি না, কি প্রকারে ব্রিব?

ঠাক্র স্বপ্নে আমার বর্ত্তমান রূপ দেখ্লে—তার আদেশই আমার আদেশ মনে কর্বে। তা হলেও গুরু যতকাল জীবিত থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে, সে মত চল্তে নাই। গোলমাল সময়ে সময়ে হয়। ঠাকুরের কথায় ব্রিলাম—তাঁহার রূপ দর্শন না করিয়া, ভুগু বুঠ্ছরের সাদৃভ পাইয়াই ঠাকুরের বাণী মনে করা ঠিকু নয়। আশানন্দের শিশুকে যে সেদিন একটী মহাপুক্ষ শাসন করিয়াছিলেন উাহার কঠমর অবিকল ঠাকুরেরই মত ছিল। সে সব কথা শুনিয়া একটা লোকও তথন উহা ঠাকুরের কথা নহে বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন নাই। স্থতরাং ঠাকুরকে নাদেথিয়া শুধু তাঁর বাণী শ্রবণ করিলে, তাহার যাথার্য সম্বন্ধে নিসংশ্য হওয়া যায় না।

ঠাকুর কহিলেন— বীর্যাধারণ না হওয়া পর্যান্ত মোনী হওয়া ঠিক নয়। এ অবস্থায় মৌনী হ'লে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। অনেকের পাথরী রোগ জন্ম। মৌনী হ'য়ো না—বাক্যসংযম কর। প্রতিষ্ঠার জন্ম অথবা অনুকরণ করতে গিয়ে অনেকে মারা যায়। ঠাকুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভঙ্কিত হইলাম।

## নৃত্য গোপাল গোস্বামীর ঠাকুরকে পরীক্ষা।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্থামীর একটা কথা শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল। সকালে ২৬শে হইতে প্রায় গা। তার সময়ে ঠাকুর চা-সেবা করেন। ঐ সময় নৃত্যগোপাল ৬০শে মাঘ। (ডাকনাম নেপাল গোঁসাই) গেণ্ডারিয়া আসিয়া আমতলায় ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। পরে তিনি বলিলেন—"আমি একান্ত মনে গোঁসাইয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম—গোঁসাই! তুমি যদি রামক্রম্বং-পরমহংমদেবের সহিত অভেদ হও, প্রত্যক্ষ ভাবে আমাকে একটু কপা করিয়া পরিচয় দেও। গোঁসাই চা সেবার পর কথনও আসন হইতে উঠেন না; কিন্তু ঐ সময়ে তিনি চা-সেবার পরই ধীরে খামতলায় আসিয়া, আমার মাথায় তাঁর চরণধানা তুলিয়া দিলেন। এবং একটা কথাও না বলিয়া নিজ আসনে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনায়ই আমি তাঁর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়ি এবং তাঁর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করি।" নেপাল গোঁসাই রামক্রম্বং-পরমহংসদেবের বড়ই কুপাপাত্র।

## ঠাকুরের চিঠি—তফাৎ থাকাই সার কথা।

কলিকাতা সাধারণ আক্ষমমাজের আচাষ্য শ্রীযুক্ত নগেল্রনাথ চটোপাধ্যায়কে লইয়া মহা গোলমাল লাগিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মমত ও অন্তর্গান লইয়া নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে। আক্ষদের মধ্যে বহুলোক তাঁহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ণীয় মনে করেন। স্থতরাং ঠাকুরেরই মত তাঁহাকেও আচার্য্যপদে রাখিতে চাহেন না। আক্ষমমাজ নগেল্র বাবুকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন; এবং অবিলম্বে কোন নির্দিষ্ট দিনে তাঁহার উত্তর দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। নগেল্রবাবু ওবিষ্যে একথানা পত্র লিখিয়া ঠাকুরের নিকটে পরামর্শ চাহিয়াছেন। ঘটনা ক্রমে এ চিঠি ঠাকুরের নিকটে প্রছিতে বহু বিলম্ব হইল।

পত্রধানা পড়িয়া দেখা গেল, দিন কয়েক পূর্ব্ধে ঠাকুর একদিন নিজ হইতে নগেন্দ্রবাবৃত্বে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন; ভাহাতে এই পত্রের উত্তর অক্ষরে অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। এই পত্র পাইয়া ঠাকুর নগেন্দ্রবাবৃত্বে জ্বাব দিলে, নিদ্ধি সময়ে কখনও ভাহা প্রভিত না। আমাদের অনেকে এই ঘটনা দেখিয়া বড়ই বিশ্বিত হইলেন।

বাহ্দণমাজের সম্পাদক সম্প্রতি ঠাকুরকে জেনারেল কমিটির সভ্য হইতে অছ্রোধ করিয়া একথানা পত্র লিখিয়াছেন। ঠাকুর ঐ পদগ্রহণে অসমত হইয়া তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন, যথা—তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের ভিতরে নাই। যাহা সত্য তাহাই জানিতে হইবে। স্থতরাং যাগ-যজ্ঞ, তিলকমালা, জাটা-জুট, ভস্ম, ব্রত কিছুকেই অবজ্ঞা করা যায় না। এজন্ম তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ সত্যবস্ত জানিতে কছই শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন। তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। সর্বভূতে ভগবদ্ধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমার নিকট প্রণাম করেন। ভগবান্ বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন, বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এসকল কারণে ব্রাহ্মসমান্ধ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এজন্ম তিনি বলেন তকাং থাকাই সার কথা।

## ভাবুকতায় ঠাকুরের ধমক্।

একটা গুরুত্রতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলেন—ভিতরের কুচিন্তা, কুকল্পনা, দংশয় ১লা হটতে সন্দেহ কিনে যাইবে ?

ুগ্র কার্ডন। ঠাকুর -- যে নাম পেয়েছ তাতেই সব যাবে। শ্বাসে প্রশাসে এ নাম জপ কর।

গুরুত্রাতা—তা কি আপনার কুপা ভিন্ন হবে ? আমার আর কি ক্ষমতা আছে ?

চাকুর—ওসব ভাবৃক্তা ছেড়ে দাও। ওতে কোন উপকার হয় না।
অধিক ভক্তি দেখালে নিজের ক্ষতি হয়। কুপার কথা অনেক পরে।
এখন কুপা বৃক্বার শক্তি নাই। যতদিন মান-অপমান, স্থ-ছুঃখ, কাম
ক্রোধ, এ সমস্ত আছে, ততদিন নিজের চেষ্টা কর্তে হবে। এই চেষ্টাই
সাধন—নাম করা। আমি পারি না—এসব কথা ভাবৃক্তামাত্র। যতদিন

মাকুষের নিজের ইচ্ছা, চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে, ততদিন ওসব কুপার কথা কিছু না। নিজেরই পরিশ্রম করতে হবে, না হ'লে কিছু হবে না।

#### ভগবানে চিত্ত সমর্পণ, অচলা ভক্তি কিরূপে হয়।

একটা গুরুত্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—অবিশাস সন্দেহে তো সর্বাদাই ক্লেশ পাইতেছি। ভগবানের চরণে চিত্ত সমর্পণ, তাঁহাতে অচলা ভক্তি কিরুপে হইবে ? ঠাকুর লিথিয়া কখনও বা ইন্ধিতে জানাইলেন—এীমদ্ভাগবত, গীতা, ভক্তমাল এই সমস্ত গ্ৰন্থ শ্রহ্মাপূর্বক পাঠ কর্লে পূর্ববজন্মের স্কৃতি অনুসারে অচিরে বিশ্বাস জ'মে থাকে। শ্রদ্ধাপৃথ্যক শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ কর্লে, অনেক জন্মের স্কৃতি বলে ভগবং-ভন্ধনে প্রাণে ব্যাকুলতা আদে। সেই সময়ে সদ্গুরুর আঞায় গ্রহণ পূর্বক তাঁহার উপদেশ মত অকপটে ভজন সাধন কর্লে, ভগবান্ কুপা ক'রে সাধককে আপন দাস ব'লে মনোনীত করেন, এবং তাকে দর্শন দেন। সমস্ত স্থানর বস্তু যিনি রচনা করেছেন, সেই পরম স্থুন্দরের শ্রী-অঙ্গের কোন এক অংশ দর্শন কর্লেও মানুষ কথনই তাঁর চরণছাড়া হতে পারে না। ঋষিগণ বলিয়াছেন—প্রথমে ব্রহ্মজান, সর্বভূতে তাঁহাকে প্রতাক্ষ অনুভব। দ্বিতীয় অবস্থা যোগ—আত্মাতে পরমাত্মাকে লাভ; তৃতীয় অবস্থা—ভগবং সম্বন্ধ, পূজা-অর্চ্চনা; এই অবস্থায় তাঁর রূপ দর্শন হয় । দেই রূপ—সচ্চিদানন্দ। তাহা একবার দর্শন হলে—

> ভিন্ততে হৃদয়গ্রস্থিঃ ছিন্তত্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

প্রথমে যদি আমি ধার্মিক, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত এরপ অভিমান হয়. চারিদিক হতে লোকে এক্লপ সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে, তথন যদি আমার অন্তর ধর্মহীন অসাধু অজ্ঞান ও অভক্ত হয়, তবে পূর্ণ সমান বজায় রাখতে গিয়ে, মাতুষ ক্রমেই কপট হ'য়ে ঘোর পাপের মধ্যে ডুব্তে খাকে। এজন্ত লোকের সমক্ষেযত হীন, মলিন রূপে পরিচিত হই ততই মঙ্গল। এই বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্ত ঋষিরা চারিটী উপায়

বলেছেন— ১। স্বাধ্যায়— (ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও নামজপ); ২। সংসঙ্গ; ৩।বিচার— (সর্বদা নিজের অন্তর পরীক্ষা কর্তে হবে; যদি আত্ম প্রশংসা ভাল লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয় তবে আপনাকে নরকগামী মনে কর্তে হবে, ধর্মজ্র মনে কর্তে হবে।) ৪। দান। দান শব্দে দয়া বলেছেন। কাহারও প্রাণে কোনরূপ কঠনা দেওয়া। কাহারও শরীরে বামনে, বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা কোন প্রকার ক্লেশ দিলে দ্য়া থাকে না। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গু, মন্তুয়ু সর্বজনীবেই দ্য়া করা কর্ত্ব্য।

এই স্বাধ্যায়, সংসঙ্গ, বিচার ও দান প্রতিদিন সাধন কর্তে হবে। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে কর্মেন্দ্রিয় শাসন কর্তে অভ্যাস করাও প্রয়োজন বলেছেন; এই উপায়ে সহজেই বাসনা কামনার নির্তি হয়।

#### ধর্মলাভের সহজ উপায়—নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থা।

একটা গুরুলাতা জিজ্ঞাদা করিলেন- আমি কিছুই তো করিতে পারি না। ধর্ম কিরুপে লাভ হইবে ?

ঠাকুর —জীবনটিকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত কর্তে হয়। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্ব্য। ভাল না লাগ্লেও ঔষধ গেলার মত কর্লে ক্রমে রুচি জ্বান। প্রাতঃকালে উঠে, স্নান ক'রে একঘন্টাকাল প্রাণায়াম ও নাম। পরে একঘন্টা ধর্মপ্রস্থ পাঠ, ভার পর বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীটপতক্ষের সেবা। নিকটে ছংখীলোক থাক্লে ভাহার ভত্বাবধান কর্তে হয়। আহারের পর নিজা যাওয়া ঠিকু নয়। দিবানিজায় বৃদ্ধিনাশ ও আয়ুক্ষয় হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আধায়ন কর্তে হয়। অপরাক্তে অল্প শ্রমণ। সন্ধ্যার সময়ে নাম-গান, প্রাণায়াম ও নাম জপ। তৎপরে পরিমিত আহার ক'রে শয়ন কর্বে। ইহা অভ্যস্ত হ'লেই সহজে ধর্মলাভ হবে।

#### কুঅভ্যাদে বিষ্ফল।

বছদিন যাহা অন্তর্গান করা যায়, তাহার ফলও বছদিন থাকে। অনিয়মে চলিয়া যে সকল কুজভাাস জনিয়াছে, এখন কত চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়াইতে পারিতেছি না। কুঅভাাদের কার্যগুলি যেন এখন আমার স্বভাব হইয়া পুড়িয়াছে। প্রতিদিনই সঙ্গল করিয়া শয়া হইতে উঠি —'আজ এই প্রকার চলিব।' কিন্তু হুই একগণ্টা পরেই দেখি, উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কি ভাবে কোন অবদরে সঙ্কল্লের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া ফেলি, কিছুই বুবিতে পারি না। ধীরে ধীরে আহারের অনিয়মে লোভ এত বুদ্ধি পাইয়াছে 'যে, এখন আর উহা সম্বন করিতে পারিতেছি না। সকল স্বেচ্ছাচারের মধ্যে এইটীই আমার স্বভাবকে বেশী কলুষিত করিয়াছে। দৃষ্টিও এখন আর পূর্ববং পদাঙ্গুষ্ঠে স্থির থাকে না, বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। আর যে কোন কালে পদান্তুষ্ঠে দৃষ্টি আবদ্ধ রাথিতে পারিব, সেরপ ভরদাও নাই। বাক্যসংযমের কথা আর কি বলিব গ যেমনই ঠাকুরের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, অদাধারণ ফল্লাভেচ্চায় অভিরিক্ত হঠকারিতা করিয়াছিলাম, তেমনই ঠাকুর এখন স্থদে আসলেই ফলভোগ করাইতেছেন। বাক) সংঘত নাহওয়ায় মন সর্বাদাই বহিমাপ--ভিতরে দৃষ্টি আর নাই। পদে পদে সত্যন্ত্রই হইতেছি। নামটি যেন কোথায় ছুটিয়া গিয়াছে। প্রাণায়াম কুম্ভকাদি যথারীতি না করায়, খাদ প্রখাদ অপরিমিত হ্রন্থ ও দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। ফলে এখন আর বীষ্যুও স্থির নাই, চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। দিংহের সহিত শুগাল কুকুরের যুদ্ধ যে প্রকার অধন্তব, বাক্যের সহিত আমার এই সংগ্রামণ্ড তদ্রপ মনে হইতেছে। হায়! হায়। এখন কি করি। ঠাকুরের আদেশ একটীও রক্ষা করিতে পারিলাম না।

ঠাকুরের আদেশ মত কার্য্য হয় না কেন ় তিনিই গড়েন তিনিই ভাঙ্গেন।

ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালনে বথাসাধ্য চেষ্টা ঘত্ত করিয়াও যথন পুনঃ পুনঃ বিফল হইতে লাগিলাম, তথন ভিতরে সন্দেহ জয়িল, এরপ হয় কেন । ঠাকুরের আদেশ মত চলিতে আমি চেষ্টা করিতেছি, তাতে আমাকে বাধা দেয় কে । সদগুরু তো সাক্ষাথ ভগবান্। তাঁহার বাক্য ও তাঁহার শক্তি একই বস্তু। তাঁহার বাক্য অলজ্মনীয়—তাঁহার শক্তি আমোঘ। এই অধিল বিশ্বক্ষাণ্ডের স্বাষ্টি, স্থিতি, প্রলম্ম বাঁহার ইচ্ছামাত্রে ইইতেছে, তাঁহার আদেশ তো প্রয়োগমাত্রেই স্বাদিষ্ক ইইবে। কিন্তু আমাতে ভাহা হইল

না কেন ? গুরুবাক্যের সহিত যথন আমার ইচ্ছার বিরোধ নাই, তথন তাহা সফল হওয়ার প্রতিকৃলে দাঁড়ায় কে ? এমন শক্তিশালীই বা কে আছে ? এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল। মীমাংদার জন্ম ঠাকুরকে জিজাসা করিলান। কিন্তু তিনি আজ আর কোন উত্তরই দিলেন না! শেষে মনে হইল যে, কিছুকাল পূর্বে ঠাকুরকে আমিই হিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, চেষ্টা করিয়াও আপনার আদেশ মত চলিতে পারি না কেন ? তথন ঠাকুর যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতেই ত আমার বর্ত্তনান প্রশার হস্পাই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর তথন বলিয়াছিলেন—আমি যা বল্ব, তাই যদি কর্তে পার্বে, তবে ভো দিক্ষই হলে। কতই বল্ব—যত দূর পার করে যাও। আর যা না পার, তার জন্ম কষ্ট পেয়ো না। মনে ক'রো, অন্ম কোন শক্তিতে তোমায় এ ভাবে চালিত কর্ছে—ওতে তোমার কোন হাত নাই, অপরাধণ্ড নাই।

তারপর সেদিন ঠাকুরকে জিজাস। করিয়াছিলাম—আপনার আদেশমত তাদ করিলে তো সমস্ত দেহ মন ভগবানকেই অর্পন করা হয়, উহার পর যে সকল অপরাধ অনিয়ন হঠাৎ হইয়া পড়ে তাহা কি বাস্তবিকই আমি করি ?

ঠাকুর বলিলেন—না, ও সব তুমি কর না। ঠাকুরের কথায় ব্রিতেছি, আদেশ করেনও তিনি আবার ভাঙ্গেনও তিনি। শুরু কর্ত্তাভিমান বশতঃই সংস্কার হেতু কন্ত পাই। কিন্তু এই কন্ত ভোগেই ক্রমশঃ এইভাবে আমার স্থারত প্রারকের ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চল্লে তোমাদের যাবতীয় কর্মাই শাঁথের করাতের মত উঠ্তেও কাট্বে পড়্তেও কাট্বে।

## গুরুতে একনিষ্ঠতা স্বহুল্ল ভ।

ঠাকুর যতই আশা ভরসা দিন না কেন, কিছুদিন যাবং প্রাণটা বড়ই উদাস উদাস বোধ হইতেছে। সর্বলাই মনে হইতেছে, এতকাল কি করিলান ? বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বন্ধনকে কাঁদাইয়া যে ধর্ম ধর্ম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম, তাহার একটা অবস্থা বা কথারও তো সত্যতা সহদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিলাম না। ভগবান্ গুকদেব আমার সকল প্রকার কঠোর কর্ত্তব্য কাটাইয়া তাঁর শান্তিময় চরণতলে আত্ময় দিয়াছেন, এবং তাঁর দেব ছল্ল সেবায় অধিকার দিয়া নিয়তই সঙ্গে সঙ্গেন বলিয়াছিন। তাঁহার সহিত চিরদিনের নিত্যসংক্ষ যাহাতে স্থাপিত হয় তাহারও সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন।

কিছ হুর্মতি-বশতঃ আমি তাঁহার আদেশ পালনে একটা বারওত তেমন ভাবে চেষ্টা করিলাম না। প্রায় তিন বংসর হইল, ব্রহ্মতের্যা গ্রহণ করিয়াছি, এই সময়ের মধ্যে কতপ্রকার অবস্থাই ভোগ করিলাম। এ পর্যান্ত কথন সাধনে উৎসাহ কথনও নিকৎসাহ কথন দৃঢ্তা কথনও আবার শিথিলতা, দিন তো এই ভাবেই চলিয়া যাইতেছে : ঠাকুরের বহু আদেশের মধ্যে একটাও ঘে স্থিরভাবে ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হায়, হায় ! তবে আমার দশা কি হইবে ? ভনিয়াছি শাস্তে আছে 'কঠোর সাধন ভজন তপস্থা এবং বহু জন্মের স্কৃতি বলেও সদ্পুক্রর কপা লাভ করা যায় না।' অথচ পতিত পাবন, দয়ায়য় প্রভ্র অ্যাচিত কপাতেই তাহা আমি অনায়াদেই লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার তাহাতে কি হইল ! ঠাকুর এযে বানরের গলায় মৃক্রাহার পরাইয়াছেন ! বস্তর মাহাত্ম্য আমি তো কিছুই বুঝিলাম না ! প্রীমদ্ভাগবতে ভনিয়াছিলাম—

"কোটি জীবের মধ্যে একটা ব্রহ্মজ্ঞানী, কোটি ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে একটা তত্ত্ত, কোটি তত্ত্ত্তের মধ্যে একটা কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু গুক্তে একনিষ্ঠ স্ব্র্ল্ল ভ।"

দন্ওকর আশ্রাকাভ হইলেই তাঁহাতে একনিষ্ঠতা লাভের অধিকার জন্ম। দন্তকর আশ্রিত জনগণের একমাত্র কর্ত্তবা, তাঁর আদেশ পালন। তাঁহাতে একনিষ্ঠতা লাভই তাহাদের আত্মার চরম কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ ও একমাত্র লক্ষ্য। শুনিয়াছি, অবিচারে গুরুর বাক্য ধরিয়া চলিলেই ক্রমে ক্রমে গুরুতে একনিষ্ঠতা জন্ম। কিন্তু আমার তাহাতে মতি জন্মিল কই । গুরুদেবের কোন একটা আদেশ ধরিয়া কিছুদিন চলিয়া আশাহ্রপ ফল অবিলম্বে (হাতে হাতে) না পাইলে অমনই সন্দিয়, চঞ্চল ও হতাশ হইয়া পড়ি; আর কুর্দ্বিবশতঃ মতিভ্রের হইয়া ঠাকুরের রূপাবাণীর উপরে দোমারোপ করি। হায় হায়! ঠাকুরের আদেশ পালনে আমার অচলা আকাজ্ঞা জন্মিল না, তাঁর প্রতি একটুকুও নির্ভর বা নিষ্ঠা হইল না, আমার আর কল্যাণের আশা কি ?

#### তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলী।

ব্ৰস্ক চেৰ্য্যের সমস্ত বিধি-নিয়ম একমাত্ৰ গুক্তে একনিষ্ঠতা লাভের জ্ঞা। কিছ এ প্ৰয়ন্ত তাহার কোন্নিয়মটি আমি অক্ষভাবে রক্ষা করিয়া আদিতেছি ? প্রথম বংসর ব্ৰুস্ক চ্ৰ্য্যের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল—

১। প্রতিদিন ব্যামুহুর্তে উঠে কিছুক্ষণ সাধন কর্বে। পরে শুটি শুদ্ধ হয়ে আসনে বসে নিত্যক্রিয়া কর্বে। গীতা এক অখ্যায় পাঠ কর্বে।

- ২। স্বপাক আহার কর্বে। আহার বিষয়ে কোন প্রকার আনাচার না হয়—সর্বদা তদ্বিয়ে দৃষ্টি রাখ্বে। দিনরাতে একবারমাত্র আহার কর্বে। আহারের মাত্রা ও কলে নির্দিষ্ট রাখ্বে। <u>অধিক মিষ্টি, ঝাল, অম, লবণাদি সর্বদা পরিহার কর্বে।</u> মিষ্টি ও অয়ে কাম, ঝাল ও তীক্ষ্ণ বস্তুতে কোৰ, লবনে লোভ, এবং গন্য বস্তুতে মোহ বৃদ্ধি করে। এসব উত্তেজক বস্তু ভাগি কর্বে।
- ৩। সামাভাবসন পর্বে, সামাভাশ্যাার শয়ন কর্বে। দিবানি<u>জা ভাা</u>গ কর্বে।
- 8। কারও নিলা করবে না। কারও নিলা গুন্বে না। কাকেও কষ্ট দিবে না। সকলকেই সন্তই রাখ্বে। মনুলা, পশু, পদ্দী, বৃক্ষা, লতার যথাসাধ্য সেবা করবে।
- ৫। বিচারপূর্বক সমস্ত কার্য্য কর্বে। সত্য বাক্য বল্বে। সভ্য ব্যবহার ও সভ্য চিন্তা কর্বে। কথা থুব কম বল্বে।
  - ৬। যুবতী জ্রীলাক স্পর্শ কর্বে না।
- ৭। গোপনে নিজের সাধন কর্বে। পবিত্র মাসনে বস্বে। নিজের কার্য্যে সর্ববদা নিষ্ঠা রাথ্বে।

প্রথম বংসর ব্রহ্ম চর্য্যে ঠাকুরের এই ক্য়টী আবেশই বিশেষ: দ্বিতীয় বংসরের বিশেষ আবেশ—

- ১। ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্—কোন গ্রীলোকের দিকেই তাকাবে না। কোন স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বস্বে না। স্ত্রীলোকের কোন প্রকার সংশ্রবেই থাক্বে না।
- ২। সর্বাদা হেঁট মন্তকে থাক্বে। দৃষ্টি সর্বাহ্ন পদাস্থের দিকে রাখ্বে।
  কিছুকাল পদাস্ঠে স্থির রাখ্তে পার্লে দৃষ্টি-শক্তি খুলে যাবে, যে দিকে
  তাকাবে—যাবতীয় বস্তু চক্ষে পড়্বে। মাটি, জ্বল, আধাশ, সমস্ত ভেদ
  কু'রে দৃষ্টি চল্বে।
  - ৩। বাক্য সংযম করবে। জিজাসিত না হ'লে কথা বল্বে না।

জ্বিজ্ঞাসিত হ'লেও বিশেষ প্রয়োজন বোধ না কর্লে উত্তর দিবে না। উত্তর দেওয়ার সময় খুব বিবেচনা ক'রে, অতি সংক্ষেপে সত্য উত্তরটি দিবে।

- ৪। অপরাহু ৪টার পরে স্থপাক আহার কর্বে। কাহারও রাল্লা ডাল ভরকারী ইত্যাদি 'সক্ড়ী' কোন বস্তু খাবে না। একবার মাত্র আহার কর্বে। ভবে অক্স সময়ে অত্যস্ত ক্ষ্ধা বোধ হ'লে সামান্ত কিছু জলযোগ মাত্র কর্বে। বাজাবের মিঠাই, মুড়ি, চিঁড়া, খই বা ছাতু কিছুই খাবে না।
- ৫। সর্বাদা কুন্তকযোগে নাম কর্বে—প্রতিদমে; একটী খাস প্রখাদও যেন বুথা না যায়। # \* চক্রে সর্বাদা মন স্থির রাখ্তে চেষ্টা কর্বে।
- ৬। প্রতিদিন হোম কর্বে। গায়ত্রী অন্ততঃ আড়াই শত জপ কর্বে। সকালে প্রীমদভগ্বদ্গীতা, গুরুগীতা পাঠ কর্বে। মধ্যাহে মহাভারত পাঠ কর্বে। সন্ধ্যার পর রাত্রি দশটা বা এগারটা পর্যান্ত ঘুমায়ে বাকী রাত্রি সাধন করে কাটাবে।
- ৭। ভিক্ষার আহার করুবে। তিন বাড়ী পর্যান্ত ভিক্ষা কর্তে পার্বে। ভিক্ষার সর্বদাই পবিত্র। একপাক আহার কর্বে। সঞ্চয় ত্যাগ কর্বে।

এবার ত্রন্দর্য্যের মূল উপদেশ-

- ১। ক্রোধ হুর্জয় রিপু, স্বন্ধন-নির্জনতার অপেক্ষা করে না। ক্রোধ জন্মিলে পুর্ব তপস্থার ফল নষ্ট হয়—মানুষ চণ্ডাল হয়। ক্রোধ সংযদের চেষ্টা কর্বে।
- ২। গীতার ত্ একটা শ্লোক নিত্য মুখস্থ কর্বে। পাঠ কমায়ে নাম বেশী করবে। নাম করতে করতে অবদাদ বোধ হলে অধ্যয়ন কর্বে।
- ৩। কারও অগ্নিপক কোন বস্তু খাবে না। আলাণের বাড়ীতে মাত্র ভিক্ষাকর্বে। গুরুজাতাদের বাড়ীতেও ইচছা হ'লে কর্তে পার—তাতে কোন বিচার নাই।
- ৪। অর্থ কারও নিকট প্রার্থনা কর্বে না। এ বিষয়ে সহোদর ভাতাদেরও অক্সাফোর মতই মনে কর্বে। অর্থ বা অক্স কোন বস্তু সঞ্জ কর্বে না।

- ৫। বাক্য সংখ্য কর্বে। কারও প্রতিবাদ কর্বে না। স্তারক্ষাও
   বীর্য্যধারণ কর্বে। পদাঙ্গুঠে দৃষ্টি স্থির রাখ্বে! খাস প্রখাসে নাম কর্বে।
- ৬। প্রত্যেহ সুর্য্যোদয়ের পরে গায়ত্রী সহস্রবার জ্ঞপ কর্বে। যেমন বলা গিয়াছে, বিধিমত প্রতিদিন স্থাস ও পূজা কর্বে। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও গুরুগীতা পাঠ কর্বে।

ঠাকুর একদিন রাত্রে বলিলেন—আমার ছুরী কথা ধরিয়া থাক ভাতেই সমস্ত লাভ হবে। <u>বীর্যাধারণ ও সত্যকথা।</u> এই ছুটী প্রতিপালন কর্লে নিশ্চয়ই এক দিন ভগবানের কুপা লাভ কর্বে। সত্য বল্তে হলেই বাক্যসংযম কর্তে হয়। পদাকুষ্ঠে দৃষ্টি হ'লেই বীর্যা আপনা আপনি স্থির হয়ে আস্বে।

#### গুরু-শিয়ে দেবাহর সংগ্রাম। মন্ত্রমূলং গুরোব্বাক্যম্।

ঠাকুরের এতগুলি আদেশের মধ্যে তুপাচটী ও আমি আজ পর্যান্ত অবাধে যথায়থ রক্ষা করিতে পারি নাই। অনিবাধ্য কারণেই যে এ সকল নিয়ম লঙ্খন করিতে বাধ্য হইয়াছি ভাহাও বলিতে পারি না। কিছুকাল কোন একটা আদেশমত চলিয়া একটা ভাল অবস্থা লাভ হইলেই ঐ অবস্থার সম্ভোগে মুগ্ধ হইয়া পড়ি; তথন আর আদেশ রক্ষার দিকে একেবারেই মনোযোগ থাকে না। আবার মনোযোগ করিলেও ভাবি, কোন অবস্থাই তো ঠাকুরের রুপা ব্যতীত লাভ হয় না, কিন্তু ঠাকুরের রুপা অহৈতুকী, সাধন ভন্দন ভপস্থা, এসবের কিছুরই অপেক্ষা করে না। দর্কনিমন্থা ঠাকুর যাহাতে তাঁহার রূপার দিকে সাধকের দৃষ্টি না পড়ে, গুধু সেই জন্মই সাধন ভজন তপস্থাকে অসাধারণ অবস্থা লাভের নিমিত্ত করিয়া, এক বিষম কৌশলের স্থাষ্ট করিয়াছেন মাত্র। ঠাকুরের উপর বিশাস ভক্তি একবার জ্বানিলেও তাহা কিছুকাল পরে থাকে না কেন, জ্বিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন – তোমাদের চেষ্টা থাক্বে পুন: পুন: গড়ন ও স্থাপন। আবার আমার 6েটা থাক্বে তাহা ভাঙ্গন। এখন দেখিতেছি, ইহা লইয়াই সারাজীবন এইভাবে গুরু-শিষ্টে দেবাস্থরের সংগ্রাম চলিয়াছে। কথনও হাত-পা ভাকিয়া নিরাশ হইয়া তাঁহার কর্তৃত্ব খীকার করি, আবার নিয়ম পালনে একট কুতকাৰ্য্য হইলেই ফললাতে নিজকে প্ৰধান ভাবিয়া অভিমান বশে দন্ত করি। এই দন্তের পরই ঠাকুর কুপা করিয়া তার কর্তৃত্ব বুখাইতে আবার দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। যতদিন কাষমনোবাক্যে একান্ত কাতর ভাবে ঠাকুরের শরণাপন্ধ ও অহুগত না ইই, তাঁহাকেই অনন্থশরণ, একমাত্র কন্তা বলিয়া দীকার না করি, ততদিন কিছুতেই আর এই দণ্ডাঘাত হইতে
পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কোন নিয়ম প্রণালী প্রতিপালনে কিংবা শত যত্ন চেষ্টা
করিয়াও কথনও কোন প্রকার স্থায়ী ফললাভ হয় না, যদি তাহা গুরুর মুখ হইতে
আদেশ বা উপদেশরপে বাহির না হয়। দ্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—
"মন্ত্রমূলং গুরোর্কাকাং" যে মন্ত্রম্বনে জীব উদ্বার হইয়া হায়, সেই মন্ত্রের মূলই গুরুর
বাক্য। আদেশ-উপদেশ ও মন্ত্র এ সমস্তেরই মূল অর্থাৎ জীবনীশক্তি একমাত্র ঐ
গুরুর বাক্যই গুরুশক্তি। গুরুর বাক্য ধরিয়া থাকিলেই গুরুর সহিত সম্পূর্ণ যোগ থাকে।
শিয়ের নিকটে গুরুর বাক্যে লঘুগুরু তারতম্য বা ইতরবিশেষ নাই; সমস্তই
সর্কাশক্তিদম্পন্ন ও সম্কলদায়ক। সদ্ভক্র বাক্যই সার। তাঁর বাক্য ক্থনই অন্তথা
হইবার নয়। এই নরাধ্যকে তিনি হে দ্বা করিয়া বহু আশা দিয়াছেন, কেবল তাহাই
এক্যাত্র ভ্রমা। উপ্পাত্র হইয়া বিশ্বপ্তর্ক প্রিয়াও বারংবার বলিয়াছেন—

উনয়তি যদি ভাক: পশ্চিমে দিগ্বিভাগে। বিকশতি যদি পদ্ম: পর্বতানাং শিখাগ্রে॥ প্রচলতি যদি মেক: শীততাং যাতি বহ্হি:। ন চলতি খলু বাকাং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

পশ্চিমাকাশে সংযোগ্য, গিরিশৃঙ্গে পলাের উদ্ভব, পর্কতের প্রচলন এবং বহির শীতলতা সম্ভব হইলেও, সজ্জনের বাক্য কথনও জন্মথা হয় না। সজ্জন অর্থে ভগবজ্জন, সদ্পুক্রর বাক্য কথনই জন্মথা হইবার নয়; ইহা বিশাস হইলেই ত সব হইল। ভগবান গুরুদেব দ্যা করিয়া এই শুভ মতি দিন, যেন আর কথনও তাঁর বাক্যে হিধা বৃদ্ধি বা সংশয় না জ্লাে। এখন হইতে আবাের ব্রহ্মচর্যের নিয়মাদি উৎসাহের সহিত যথামত প্রতিপালন করিব, স্থির করিলাম। এজন্ম যদি আমাকে লােকালায় ছাড়িতে হয় এবং সেজন্ম ঠাক্রের সঙ্গ ছাড়িয়া পাহাড় পর্কতেও যাইতে হয়—তাহাও আমি স্কুন্দে করিব।

# ধ্যানমূলং গুরোমূর্টিঃ—জীগুরুর ধ্যানকে কল্পনা বলে না।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন— আমাদের এই সাধনে কোন প্রকার কল্পনা নাই। ভগবানের রূপ অনস্ভ। কোন্রূপে কখন্ কার নিকটে প্রকাশ হবেন কে বলতে পারে ? ভগবানের নাম কর। নাম কর্তে কর্তে যেরপে তিনি প্রকাশ হবেন, তাই ধরে নিবে। পূর্ব হতে কোন রূপের কল্পনা কর্তে নাই।

আবার এইরপও বলিয়াছেন - ভগবানের রূপের অন্ত নাই। কখন্ কোন্ রূপে তিনি কার নিকট প্রকাশ হন্, কিছুই বলা যায় না। যখন যেরূপেই তিনি প্রকাশ হন না কেন, ভক্তি কর্বে। কিন্তু কোন রূপেই বদ্ধ হবে না। নাম কর্তে কর্তে তাঁর অনন্তরূপের প্রকাশ হ'তে থাকে শুধু একটী রূপ ধরে থাকলো হবে কেন ?

ধ্যান সম্বন্ধে জিজাসা করায় সর্কশেষ ঠাকুর বলিয়াছেন- ভগবানকে আর কে দেখতে পায়! গুরুই ভগবান্! নাম কর্তে কর্তে গুরুর ভিতর দিয়া ভগবানের অনস্তরূপ অনস্ত বিভৃতি বিকাশ পেতে থাক্বে।

ঠাকুরের এ কথায় এই ব্ঝিয়াছি যে— কোন রূপের ধ্যান করিতে হইলে, গুফর মূর্তিই ধ্যান করিতে হয়। কারণ সদ্গুক হইতেই ভগবানের যাবতীয় রূপের প্রকাশ। এই জন্ম ভগবান সদাশিবও বলিয়াছেন— "ব্যানমূলং গুরোস্টিঃ।" আর যথন তথন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ধ্যানশূল্থ মনে নাম করিতে করিতে শীওকর রূপই অন্তরে আপনা আপনি ফুটিয়াউঠে, কিছুতেই তাহা ছাড়ান যায় না। স্থ্যরাং, আমি সদ্গুকর সচিচ্যান্দ রূপই ধ্যান করি। কিছু গুফুলাতারা কেহ কেহ প্রায়ই আমাকে বলেন— "তুমি বল্পনার উপাসনা কর। গুফুর রূপ ধ্যান ইহাও কল্পনা। কারণ গুফুর রূপও এক প্রকার থাকে না—পরিবর্তনশীল, স্থ্রাং অনিতা।"

গুরুজাতাদের কথায় আমার মনে খটকা জন্মিল। আমি যাইয়া ঠাকুরকে জিজাদা করিলাম—সমন্ত বিশ্বজাও জুড়িয়া তো ভগবান্ পূর্ণ; প্রতি অনুণরমাণুতেও কি তিনি পূর্ণরূপেই আছেন ?

চাকুর—হা। প্রতি অণুপরমাণুতেও তিনি পূর্ণরূপে অবস্থান কর্ছেন।
পূর্ণের অংশও পূর্ণ—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্থ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ব্ৰহ্ম পূৰ্ণ, এই কাৰ্য্যাত্মক ব্ৰহ্মণ্ড পূৰ্ণ। পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম হইতে এই জগতের প্ৰকাশ হইয়াছে। মহাপ্ৰলয়ে সমস্ত জগৎ সেই পূৰ্ণব্ৰহে বিলীন হইয়া যায়, কেবলমাত্ৰ পূৰ্ণব্ৰহ্মই অবশিষ্ঠ থাকে।

আমি—তা হ'লে সমন্ত বিশ্বক্ষাওই তো প্রতি অণুপরমাণুতে রহিয়াছে।

ঠাকুর—হাঁ। প্রতি অণুপরমাণুর ভিতরে যে ভগবান আছেন, তাঁর ভিতরে সমস্কট রহিয়াছে।

আমি—তা হ'লে আমার নথাগ্রে ভগবানের পূর্ণ অধিষ্ঠান বলিয়া কলিকাতা সহরটিও আছে, এরূপ যদি চিস্তা করি, তাহা কি মিথ্যা কল্পনা হইবে ?

ঠাকুর-না ওকে কল্পনা বলে না।

আমি—সমন্তই তে। পরিবর্তনশীল। পূর্বের গুরুর এক প্রকার রূপ দেখিয়াছি, এখন আবার তাহার**ই অন্ত প্র**কার রূপ দেখিতেছি। এখন পূর্বের রূপ ধ্যান করিলে তাহা কি কল্পনা হইবে প

ঠাকুর — প্রতিদিনের প্রতিমুহুর্তের সমস্ত রূপই ভগবানে নিত্যরূপে রয়েছে। ওরূপ ধ্যান কল্পনা নয়। অসত্যেরই কল্পনা! যাহার অস্তিদ নাই, যাহা কখনও হয় নাই, যেমন 'আকাশকুস্থম' 'ঘোড়ার ডিম।' সত্য বস্তার চিস্তাকে ধ্যান বলে, তাহা কল্পনা নয়।

ঠাকুরের কথা গুনিয়া নিশিচন্ত হইলাম। আর অধিক প্রশ্ন করিতে দাংস হইল না; কোন্ কথায় কি বলিয়া, শেষকালে আবার বিষম বিপদে পড়িব। মনে মনে প্রশ্ন আদিল—সদ্গুক তো নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্! তা বলিয়া কি 'রামাখ্যামা' গুকুকেও ভগবানু ভাবিতে হইবে !

এই প্রশ্ন আর ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিতে ইচ্ছ। হইল না। আমার পক্ষে অনাবশুক, বিশেষতঃ ইহার মীমাংসা ইতিপূর্বেও বছবার শুনিয়াছি।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন—অগ্নি সর্বত্তি থাক্লেও, সেই অগ্নিদ্ধারা যেমন কোন কায হয় না—তাহা কেছ পায় না; অগ্নির আবশ্যক হ'লে যে স্থানে উহার বিশেষ প্রকাশ—চুল্লী, প্রদীপ প্রভৃতি হতেই তা গ্রহণ কর্তে হয়, সেই প্রকার ভগবান্ সর্বব্যাপী হলেও তাঁকে লাভ কর্তে বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁর উপাসনা কর্তে হয়। ঋঘিরা আটটী স্থান নির্দেশ করেছেন—
গুরু, স্থ্য, শালগ্রাম, অগ্নি, জল, আজা, পিতা, মাতা—এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে
স্থানী। চক্মকিতে লৌহ ঘর্ষণে যেমন সহজে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঐ সব
স্থানে ভগবদ্ধানেও সেই প্রকার ইপ্রবস্তু খুব সহজে প্রকাশিত হন।
পিতা-মাতা, স্বামী যেমনই হউন না কেন. প্রত্যক্ষ দেবতা মনে ক'রে,
তাঁদের সেবাপূজা করা কর্ত্ব্য; প্রতি কার্য্যে তাঁদের অনুগত হ'য়ে চল্তে
হয়। গুরু সম্বন্ধেও শিয়ের সেই প্রকার। ভগবং জ্ঞানে গুরুর সেবাপূজা
কর্তে হয়। অবিচারে তাঁর আদেশ প্রতিপালন কর্তে হয়। ভগবানকে
লাভ কর্তে ইহা অপেকা সহজ উপায় আর নাই। ইহা ঋযিদের ব্যবস্থা।

গুরু থেমনই হউন না কেন, অকপটে তাঁর সেবাপুদ্ধা ও শ্রন্ধান্তক্তি করিয়া এবং অবিচারে তাঁর আদেশ পালন করিয়া, শিশু যে সিদ্ধিলাত করেন এদেশে এই দৃষ্টাস্ত বিরল নয়। স্বামীও যেমনই হউক না কেন, স্বী পতিবতা হইলে তাঁহার অসামান্ত জীবন সমস্ত স্বীদ্ধাতির আদেশ হয়।

## দৃষ্টিসাধন, পঞ্ভূত এবং জ্যোতিঃ সারূপ্য—নাম সাধন।

মধ্যাহে আমতলায় ভাগবত পাঠান্তে ঠাকুরের নিকটে যথন বদিয়া থাকি বড়ই ১০ই ৩০শে আরাম পাই, সময় কি ভাবে চলিয়া যায় ব্রিতে পারি না। ঠাকুর কারন। ধানত্ব থাকেন। আমি ঠাকুরের মিন্দ্র পবিত্র মনোহর মূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়া নাম করিতে থাকি। এই সময়ে প্রত্যেকটী নাম একটা সারবান বস্তু বলিয়া অন্তব হয়। নামন্মরণের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের রূপ অধিকতর উজ্জ্লন ও মনোহর হয়। উত্তরোজ্বর উহার মাধুর্যা রুদ্ধি হইতে থাকে। আজকাল প্রতিদিনই নানাপ্রকার চক্রণশন ইইতেছে। কোন স্ত্রে ধরিয়া উহা কোথা হইতে উভুক, কিছুই ব্রিতেছি না। অত্যুজ্জন বৈত্যুতিক শুল্ল ভারে এই সকল চক্র অন্থিত। তিকোণ, চতুকোণ, যট্কোণ, আইকোণ বা ছাদশকোণ চক্রও দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেবটীরই মধ্যন্থল নিবিড় রুক্ষবর্ণ। চক্ষ্ মেলিয়া বা বুজিয়া ঠিক একই প্রকার দর্শন হয়। ইহা কি দৃষ্টিসাধনের ফলে বহু রক্ষের অপ্র্রেক স্বোতি দর্শন হইতেছে। দৃষ্টি সাধন সম্বন্ধ ঠাকুরকে ক্ষেকটী কথা জিজ্ঞাণা করিতে

ইচ্ছা হইল। অবসর পাইয়া বলিলাম—শুনিয়াছি পঞ্চভুতেই দৃষ্টিসাধন করিতে হয়। কি অবস্থা হইলে একটীর পর আর একটী ধরিতে হয় ?

ঠাকুর—গুরুর আদেশ ব্যতীত এ সব কথনও কিছু কর্তে নাই, বিশেষ বিপদের আশস্কা আছে। দৃষ্টিসাধন প্রথমে বৃক্ষে। বৃক্ষে যথন অনায়াসে, অনিমেয়ে, বিনা অশ্রুপাতে একঘণ্টাকাল এক বিন্দুতে দৃষ্টি স্থির রাখ্তে পার্বে তথন আকাশে অভ্যাস কর্বে। নীল আকাশে একটা স্থানে দৃষ্টি স্থির কর্তে হয়। অর্জঘণ্টাকাল আকাশে দৃষ্টি স্থির হ'লে, প্রোভোজলে। প্রোভোজলে একঘণ্টা অভ্যন্ত হ'লে, নির্বাতস্থানে ঘৃতের প্রদীপ রেখে তাতে দৃষ্টি স্থির কর্তে হয়। অন্ততঃ ঘৃষ্টাকাল দীপে অভ্যাস হ'লে সুর্য্যে আরম্ভ কর্বে। সুর্য্যোদ্য হ'তে বেলা এক প্রহর পর্যান্ত সুর্য্যে দৃষ্টি স্থির রাখ্বে। কিন্তু সম্পূর্ণ বীর্যাধারণ না হ'লে সুর্য্যে দৃষ্টিসাধন কর্তে নাই—অনিষ্ট হয়। এজন্ম গৃহস্থদের নিষেধই আছে। এই প্রশ্নে ঠাকুর আমাকে দৃষ্টিশাধনের ক্রম ও প্রণালী পরিকাররূপে বৃশ্বাইয়া দিয়া বলিলেন—থুব সাবধানতার সহিত বিশেষভাবে গুরুর নিকটে সংশ্বতটি জেনে নিয়ে তবে এই এটিক সাধন কর্তে হয়।

আমি—কোন্ভ্তের কিরূপ জ্যোতিঃ ? এক ভ্তেও তো নানা রকম জ্যোতিঃ দেখা যায়।

ঠাকুর—ক্ষিতির জ্যোতিঃ পীতবর্ণ। অপের জ্যোতিঃ শুলবর্ণ। তেজের লাল। মকতের জ্যোতিঃ নীল এবং ব্যোমের জ্যোতিঃ নবজ্জধর গাঢ়কুঞ্চ সংযুক্ত নীলবর্ণ।

আমি- এই সকল জ্যোতিঃ কোনটি কোন গুণের ? কোনটিই বা সর্কল্রেষ্ঠ ?

ঠাকুর —অপ জ্যোতিঃ শুভ্রর্থ—সাধিক, সর্বশ্রেষ্ঠ। তেজের জ্যোতিঃ-লাল, রজোগুণী। মরুতের জ্যোতিঃ নীল—রঙ্কঃসত্ব। ব্যোমজ্যোতিঃ— তম-সত্ব। কিন্তু প্রত্যেকটা ভূতেই দৃষ্টিসাধন কালে সকল জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে দর্শন হয়।

আমি—নাম করিতে করিতে নাকি এমন অবস্থা হয় যে, দেহের প্রতি পরমাণু পর্যান্ত নাম করে ? একটী রূপ চিন্তা করিতে করিতেও নাকি সেইরূপই ইইয়া যায় ?

চাকুর-নাম কর্তে কর্তে এমন মবস্থা হয় যে, শরীরের প্রতি রক্তবিলু,

প্রমাণুনাম করে। এ কল্লনা নয়—প্রত্যক্ষ সত্য। এ অবস্থায় মহাত্মারা বস্ত্রারা দেহ আবরণ করে রাখেন, গালে বিভৃতি মাথেন। যেরূপ ধ্যান করা যায়, ধীরে ধীরে দেহটিও ক্রমে সেইরূপই হয়।

আমি—বাহিরের কোন অন্তুষ্ঠান দারা কি বীর্য্যপাত বন্ধ করা ধায় না ?

ঠাকুর—সর্বাদা যোনিমুজা ক'রে বস্তে পার্লে বীর্যাপাত বন্ধ <u>হ</u>য়।

আহি—এই সাধন গাঁহারা পেয়েছেন সকলেই কি দৃষ্টিসাধন ও যোনিমূল। কর্তে পারেন ?

ठीकूद- हैं।, **थू**व शार्त्न।

#### এইছা দিন নেহি রহেগা।

আাদন কুটীরে ঠাকুরের নিকটে ঘাইয়া যথনই বদি, দেওয়ালে ঠাকুরের সহস্তে লেথা-'এইছা দিন নেহি রহেগা' চক্ষে পড়ে। অম্নিমনে হয়, এই কথা ঠাকুর আমারই জ্ঞা লিখিয়ারাখিয়াছেন। বুরি এই শুভদিন বেশী দিন আরে মামার ভাগ্যে নাই। স্বয়ং ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধারণ মহুয়োর ভায় আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। তুংদৃষ্টবশতঃ নিয়ত তাঁর সঙ্গ করিয়াও তাঁকে চিনিলাম না। মুহূর্তমাত বাঁহার সঙ্গ পাইতে ঋষি মৃনি, দেব-দেবীরাও লালায়িত, ঠাঁহাকে নিয়ত নিকটে পাইয়াও আদের হত্ন বা মধ্যালা করিতে পারিলাম না। ভগবান্ কতবারই তো অবতীণ হইলেন, কিছ তাঁর মঠ্যলীলা দাক না হইলে দাধারণতঃ কেহই তাঁহাকে ঠিক্ভাবে ব্ঝিতে বা জানিতে পারে নাই। অন্তর্জানের পরে তাঁর ভক্ত সঙ্গীরা শেষে—'হায়! কি বস্ত হারাইলাম' ? বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শেষ দিন প্র্যন্ত হাহাকার ক্রিয়া কাটাইয়াছেন। এবার আমার অদৃষ্টেও বৃঝি ভাহাই ঘটিবে। এখন আমার কি হুখের দিনই ঘাইভেছে, ঠাকুরের এই তুর্লভ সঙ্গ কভকাল আর পাইব ! কম্বিপাকে কোন দিন, কোন সময় কোথায় গিয়া যে পড়িব, কিছুই তো নিশ্চয় নাই; হৃতরাং সময় থাকিতে এখন প্রাণ ভরিয়া আমার ঠাকুরকে দেখিয়া লই। এই ভাব মনে আদাতে মনটিকে আমার এতই ব্যাকুল করিয়া তুলিল যে, কালার বেগ কিছুতেই আর সম্বণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুরের সমুধেই শব্দ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। একান্ত প্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিলাম—"ঠাকুর! ভোমাতে ঐকাস্তিক ভালবাদা দেও, আর অবিচ্ছেদে যেন তোমার সঙ্গলাভ করি, দ্য়া করিয়া শুধু এই আংকাজকাপূর্ণ কর।" এই সময়ে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি ধ্যানস্থ। তাঁর প্রফুল্ল মৃথমণ্ডল আরক্তিম ইইয়াছে, অবিরল অঞ্চারা বর্ধনে গওস্থল তাসিয়া যাইতেছে; মাঝে মাঝে এক একবার মাথা তুলিতেছেন, আবার ঢলিয়া পড়িতেছেন। থাকিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বাছজ্ঞান লাভ করিলেন। আমিও বেলা অবসান দেখিয়া তথন রালা করিতে চলিয়া আমিলাম।

# শ্রীধরের সহিত ঝগড়া—ভাগবতে কালির দাগ্। পাহাডে যাইতে আদেশ।

স্কাল বেলা নিত্যক্রিয়া স্মাণনাস্তে স্বিরভাবে আসনে বসিয়া আছি, অক্সাৎ প্রীধর আমার রাশিতে ভার ইইলেন। চোপ বৃষ্মিয়া রহিয়াছি দেখিয়া, তিনি ধীরে ধীরে আমার সম্প্রে আসিলেন, এবং আমার হোমের মৃতের বোতলটি হাতে লইয়া প্রজ্জলিত হোমায়ির উপরে তাহা একেবারে উপুড় করিয়া ধরিলেন। মৃত সংযোগে সহসা অয়ি 'দাউ দাউ' করিয়া জলিয়া উঠিল। তথন চোপ মেলিয়া দেখি, প্রীধর চঞ্চলনেত্রে ঘন ঘন আমার দিকে তাকাইতেছেন—আর প্রচুর পরিমাণে মৃত ঢালিবার জন্ম ব্যুস্ততার সহিত ঘৃহতে বোতলটি ধরিয়া খুব ঝাঁকাঝাঁকি করিতেছেন। আমি 'একি একি' বলিয়া বোতলটি ধরিয়া ফেলিলাম।

শ্রীধর, "তাথ্, ঐ আগগুণ তাথ্, ঐ আগগুণ তাথ" বলিয়া নিজ আসনে যাইয়া বদিলেন। আমার ১৫ দিনের হোমের ঘি এই ভাবে ২০৫ সেকেওের মধ্যেই শ্রীধর সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করিয়া কেলিয়াছেন দেখিয়া, মাথাটা আগগুণ হইয়া উঠিল। থুব উত্তেজিত হইয়া শ্রীধরকে বলিলাম— একি ! কি কর্লে ! হাত ত্থানা এখন মূন্ডে ভেঙ্গে দি ! সাহল তো বড়ক্ম নয় ! শ্রীধর কহিলেন—কেন ভাই ! কি দোষ দেখ্লে যে হাত ভাগুবে ?

আমি—আর দোষ কাকে বলে ? অত্যন্ত গুরুতর দোষ! আমার ঘি আমাকে না ব'লে ভূমি কোন আক্লে সমস্তটা আগুণে ঢাললে ?

শ্রীধর—বল্লে কি আর তুমি নিতে পার্তে? অগ্নিনেবকে দ্বত ভক্ষণ করালাম— তা দোষ হলো?

আমি—আমার এত পরিশ্রমের সংগ্রহ এই খাটি হোমের ঘিটুকু তুমি গুধু গুধু আগুণে পোড়ালে, এ দোষ না তো কি ?

শ্রীধর— ৬হে! স্বার্থ বৃদ্ধিতে কিছু কর্লেই দোষ। তুমি স্বার্থের জ্বন্তই হোম কর আপ্তেণে ঘি ঢাল। আমি তো আবে তা করি নাই! আমার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাব! তথন আর আমি শ্রীধরের কথা সহিতে পারিলাম না। অত্যস্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলাম— ভাল চাও তো এখনও বল্ছি চুপ কর—না হলে মার খাবে, হাতে হাতে নিম্বার্থ ফলটি পাবে।

শ্রীধর, "বেশ, এই চুপ করি" বলিয়া চোথ বুজিলেন। শ্রীধরের এই উপেক্ষাও অগ্রান্থের ভাব দেখিয়া বিষম রাগ হইল। মারিব বলিয়া জোধভরে হাত দেখাইতে থেমন হাতথানা সজোরে নাড়া দিলাম, হঠাং অমনি তাহা সম্মুখন্থ কালির দোয়াতে গিয়া লাগিল। দোয়াতের কালি ছিটিয়া গিয়া আসনময় একাকার হইল, এবং থানিকটা কালি গিয়া শ্রীমন্ভাবগতের মার্জিনে পড়িল। যথাসাধ্য ঐ কালি গামছা দিয়া উপর উপর পুঁছিয়া রাথিলাম। অমন ফুলর নৃতন ভাগবত থানির এই ছ্র্দশা দেথিয়া প্রাণে ভারীক্ষ হইতে লাগিল।

বেলা প্রায় ১টার সময় আর আর দিনের মত ভাগবত পাঠ করিতে ঠাকুরের র্নিকট উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর আজ কুটীরে বিসিয়া আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই ঠাকুর ভাগবতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওকি ৭

আমি—হঠাৎ দোষাত পড়িষা গিষা খানিকটা কালি লাগিয়াছে। ঠাকুর যেন একটু ক্ষ হইয়া বলিলেন—ভাগবতে কালির দাগ। পাছে আর কোন প্রশ্ন-করেন, ভয়ে ভয়ে চ্প করিয়া কহিলাম। কি ভাবে কালি পড়িয়ছে কিছুই বলিলাম না। নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকটে বিসয়া রহিলাম, এবং পাথা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে কয়েকটা গুরুত্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

# স্বামী হরিমোহনের উপরে কটাক্ষ করায় ঠাকুরের বিরক্তি ও শাসন।

ঠাকুর গুরুলাভাদের সঙ্গে কথায় কথায় কোন্ কোন্ গুরুলাভার সাধন পথে কি কি বিশ্ব বলিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আমার সম্বন্ধে বলিলেন—এর একটু প্রতিষ্ঠার ভাব আছে। এইটুকু যদি না থাক্তো এতদিনে থুব ফুন্দর অবস্থা লাভ করত। গুরুল-লাভাদের সম্বে ঠাকুর আমাকে এইরপ বলিলেন শুনিয়া বড় লজ্জিভ হইলাম। কইও হইতে লাগিল। ভাবিলাম—ঠাকুর প্রতিষ্ঠার ভাব আমার ভিতরে কি দেখিলেন? আমি তো কিছুই খুজিয়া পাই না। প্রতিষ্ঠার ভাব আসে, সেই জ্ঞাই বোধ হয় ঠাকুর

জামাকে সতর্ক করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই জাবার মনে হইল, যদি প্রতিষ্ঠার ভাবই জামার ভিতরে না থাকিবে, তাহা হইলে গুকুজাতাদের সম্মুখে জামার দোষের কথা ঠাকুরের মুখে গুনিয়া, জামি এমন লজ্জিত ও জুঃধিত হই কেন ? ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—আমি এই প্রতিষ্ঠার ভাব কি প্রকারে ত্যাগ কর্ব ?

ঠাকুর—তুমি আর কি ? কত বড় বড় লোক এই প্রতিষ্ঠার ভাব ছাড়াতে পার্ছেন না। শ্বাসে শ্বাসে নাম কর— সমস্ত দোষই ওতে কাট্বে। প্রতিষ্ঠা শ্করীবিষ্ঠা; প্রতিষ্ঠার ভাব একটা রোগ—একথা সর্বদা স্মরণ রাখ্তে হয়। একটু থামিয়া ঠাকুর আমাকে আবার বলিলেন—তুমি গিয়ে কিছুকাল পশ্চিমে থাক না ৮ উপকার পাবে।

আমি—আপনার সঙ্গ ছেড়ে আমার কোথাও থাক্তে ইচ্ছা হয় না। স্বামী হরিমোহনের মত একবার যাওয়া আর একবার আসা—এরপ বৈরাগ্য করে লাভ কি p

ঠাকুর আমার কথায় হরিমোহনের উপরে কটাক্ষ শুনিয়া, থুব বিরক্তির সহিত ধমক্
দিয়া বলিলেন—স্বামীজীকে সামাপ্ত মনে ক'রো না। তোমাকেও তাঁর
মত অনেকবার যাওয়া আসা কর্তে হবে। বৈরাগ্য লাভ কর্তে, শাস্ত অবস্থা পেতে এখনও চের দেরী। ভাগবত দেখাইয়া বলিলেন—এই কালির দাগ তুল্তে বহুকাল যাবে। এখন হয়েছে কি ?

ঠাকুরের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া, আমি অতিশয় তীত হইয়া পড়িলাম। কোন কথা না বলিয়া, শহিত, বিষল মনে চুপ করিয়া রহিলাম। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—সর্বদা বিচার ক'রে চল্বে। যাতে অভিমান হয় এমন কিছুই কর্বে না। কোন বিষয়েরই অফুকরণ কর্বে না। প্রত্যেকটা বস্তু গ্রহণে, রক্ষণে ও ত্যাগে সর্বদা বিচার চাই। যার উদ্দেশ্য ভগবান্ নন্, তা যাই হ'ক্ না কেন, দ্রে নিক্ষেপ কর্বে। যা তাঁর উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাও ধ্বংস হ'লেও তা কিছুতেই ত্যাগ কর্তে নাই। যাতে প্রতিষ্ঠা হয়, তা বিষয়হ ত্যাগ কর্বে। জাটা, মালা, ভিলকাদি যা ধর্মোদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাতেও যদি অভিমান জলে, কাতিষ্ঠার হেতু হয়, তৎক্ষণাৎ দূর ক'রে কেল্বে। এ সব বিষয়ে নিয়ত দৃষ্টি না রাখ্লেই বিপদ। ধর্মাভিমান

বড় ভয়ানক। অক্স অপরাধের পার আছে, কিন্তু এই ধর্মাভিমানের পার নাই। যতপ্রকার অভিমান আছে, তার মধ্যে ধর্মের অভিমান সর্ববিপেক্ষা গুরুতর পাপ। সাবধান থেকো। সাধন, ভজন, তপস্থা, অধ্যয়ন, কথাবার্ত্তা, বেশভ্যা যে কোন বিষয়ে অভিমান বা প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আস্বে—বিষম রোগ মনে ক'রে, তংক্ষণাং তা ত্যাগ করবে।

কিছুক্ত পরে ঠাকুর আবার কহিলেন—এখন পশ্চিমে কোন স্থানে গিয়ে সাধন কর। কাশীতে বা চিত্রকুটে গিয়ে থাক, উপকার হবে।

আমি বলিলাম – পশ্চিমে যে কোন স্থানে থাক্লেই হবে ?

ঠাকুর—হাঁ; ছমাস চারমাস করে এক এক স্থানে থেকে, স্বাধীনভাবে সাধন ভন্ধন করলে বেশ উপকার পারে। তাই কর।

আমি—আমার কল্যাণের জ্ঞ যেথানে বেয়ে থাক্তে বল্বেন, সেথানেই যাব। তবে আমার আপনার কাছেই থাক্তে ইচ্ছা হয়। আপনার নিকটে থাকায় বেশী উপকার—আমার এই ধারণা।

ঠাকুর—তা কিছু নয়। এখন নিকটে না থেকে, দূরে থাক্লেই তোমার বরং বেশী উপকার হবে। নিকটে, দূরে কিছু নয়।

ঠাকুরের এদ্ব কথার পর আংমি পশ্চিমেই যাইব স্থির করিলাম।

কালির দাগে চণ্ডী পাহাড়। বিষ্ময়কর চিত্র—ভগবদ্ বিধান।

স্কাল বেলা উঠিয়া কোন প্রকারে নিত্য ক্রিয়া স্মাপন করিলাম। প্রাণে দারুণ রেশ হইতে লাগিল। এতকাল সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া, ঠাকুর আঘাকে কি এবার নির্বাসন দিলেন? মনঃকটে অনেক ক্ষণ আসনে পড়িয়া রহিলাম। মধ্যাহে যথাসময়ে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। এক অধ্যায়ের অধিক আজ আর ভাগবত পাঠ করিতে পারিলাম না। খুব কাদিতে লাগিলাম। ঠাকুর ময়। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া, সঙ্গেহে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন—তোমার ভাগবত খানা দেও ত। আমি ভাগবত খানা ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর একদৃষ্টে সেই কালির দাগের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—দেখেছ ? কি স্থান্য পাহাড়! কাল তো একনটি দেখি নাই! স্কার একটা পাহাড়ের চিত্র হয়েছে। জাতি চমৎকার!

পাহাড়টির নীচে একটা নদী, পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উপরে একটা স্থলর মন্দির। মন্দিরের চূড়ার ধ্বজাটি পর্যস্ত পরিকার উঠেছে। কিছুক্ষণ চিত্রটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ক্থবার প্রভৃতিকে বলিলেন—দেখ, কি স্থলর পাহাড়ের চিত্র। সকলেই দেখিয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর আমাকে কহিলেন-এরূপ পাহাড় যেখানে দেখ্বে—সেখানেই আসন কর্বে। এখন যেভাবে চল্ছ ঠিক দেইভাবেই চল্বে। কাহারও কথায় বিচলিত হ'য়োনা।

কুঞ্জবাবু—যথার্থই কি এইরূপ পাহাড় কোথাও আছে ?

ঠাকুর—হাঁ, ঠিক্ এইরূপ পাহাড়ই আছে। কাল তো এমন্টি দেখি নাই! আজই এই পাহাড়ের চিত্র দেখুছি। আশ্চর্যা!

কুঞ্জবাবু—এক্লপ পাহাড় কোথায় আছে ? ঠাকুব—ভা খুঁজে দেখ্লেই পাবে।

কুঞ্জবাব্—ভারতবর্ধে হাজার হাজার পাহাড় আছে। ছেলে মাহুষ, কোখায় গিয়ে ঘূর্বে, খুঁজে বার কর্তেই কত কাল যাবে। পাহাড়টি কোথায় ব'লে দিন। আশ্রমস্থ গুকুলাতারা সকলেই ঠাকুরকে আমার জ্ঞা অহুরোধ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর পাহাড়টি কোথায়, পাহাড়ের নাম কি, সহজে বলিতে চাহিলেন না। পরে অনেক সাধ্যসাধনা ও অন্ধরোধের পর কহিলেন—হরিদ্বারে চন্তীপাহাড়। এই পাহাড়ে একে যেতে হবে ব'লেই এই চিত্র পড়েছে। গিয়ে উপকার হবে। দেখ, কোন স্থাত্র কি হয়।

আমি এ সকল কথা শুনিয়া শবাক্ হইয়া গেলাম। ভগবানের বিধান ব্রিয়া মনের ক্লেশ দূর হইল, এবং পাহাড়ে ঘাইতে উৎসাহ জ্মিল।

ঠাকুর কহিলেন – এখনও দেখানে শীত। এই মাসের পরে যেও। মাতাঠাকুরাণীর অহুমতির জন্ম ঠাকুর আমাকে বাড়ী হইয়। যাইতে বলিলেন।

#### পাহাড়ে যাইতে মায়ের অনুমতি ও আশীর্কাদ।

মাতাঠাকুরাণীর অন্তমতি লইতে বাড়ী আদিলাম। অবদরমত মাকে সমন্ত কথা বলিলাম। মাকহিংলন—এই অল্লবয়দে একাকী পাহাড় পর্বতে থাকিবি কিরূপে! গোঁসাই ভোকে সঙ্গে সংক্ষ রাখ্বেন মনে করেই, আমি তাঁর হাতে ভোকে দিয়েছি।
এখন সক্ষাড়া করে, এই বয়সে একা ভোকে তিনি পাহাড় পর্বতে পাঠাবেন ? আমি
বিলিলাম—আমি, য়থার্থ ধর্মলাভ করি, এই আকাজ্জায় য়থন তুমি আমাকে তাঁর চয়ণে
অর্পন করেছ, তখন য়েখানে গিয়ে থাক্লে আমার কল্যাণ হবে, তাই তো তিনি ব্যবস্থা
কর্বেন। ঠাকুর কথনও আমাকে সক্ষাড়া কর্বেন না। য়েখানেই থাকি, তিনি
আমার সক্ষে থাক্বেন। এখন প্রসম্মনে, সম্কুটভাবে তুমি আমাকে অহ্মতি না
দিলে আমার এদিক ওদিক ছিনিকই গেল।

মা বলিলেন— না না। গোঁদাই যথন বলেছেন— গুকুৰাক্য, যেতেই হবে। তবে ছেলেমাত্ব একাকী গিয়ে পাহাড় পৰ্কতে কি ভাবে থাক্বি মনে হলে কট হয়।

আমি—পাহাড়ে আমার কোন ৰষ্টই হবেনা। আমার সমস্ত ব্যবস্থাই গোঁদাই সেথানে ক'রে তেথেছেন। লোকালয় নিকটে আছে। ভিকার অস্থবিধা নাই। আহার প্রচুর জুট্বে। দে ভাবনা ক'রোনা।

মা— আছ্ছা, সেথানে গিয়ে কি অবস্থায় থাকিন্, মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্ত লিখিন্। গোঁসাই যেমন বলেন, তেমনই চল। আমি আনির্ধাদ করি, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

মাতাঠাকুরাণীর অভ্যতি পাইয়া, আমি ঢাকায় রওয়ানা হইলাম। বাড়ীতে কালার রোল উঠিল। মা সকলকে ধমক্ দিয়া কালা থামাইলেন। বলিলেন—যাওয়ার সময়ে চথের জল ফেল্ডে নাই; তুল্লিণ, এতে অমঞ্ল হয়।

# भनतारमार्वि महाविक्षुत मङ्गीर्जनु - ठाकूरतत आनन्। नीका।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া দেখিলাম, আশ্রম লোকে পরিপূর্ব। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলা ইইতে গুরুত্রাত্যণ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াহেন। উৎসাহ-আনন্দে সকলেরই মুখ প্রফুল। সংসারের জালা যয়ণা ভূলিয়া গিয়া সকলেই ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ করিতেছেন। গেণ্ডারিয়ার ছেলেরা এবারও মাঠাকুরাণীর মন্দির পত্র পুংপ্প স্থাক্ষত করিলেন। মাকে বিবিধ প্রকারে সাজাইয়া আনন্দে মাতিলেন। ঠাকুরও ছেলেদের আনন্দে আনন্দ করিয়া, সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অপরাহে সহর হইতে বছলোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিল। সজ্যার প্রালালে সহীর্ত্রন আরম্ভ হইল। জানি না কেন, আজ কীর্ত্রন ছেমন জ্বিল না। সময়ে সময়ে ঠাকুর অশ্বন্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাগলপুর হইতে মহাবিষ্ণুষ্তী

আাসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিছানাপত্র আমার আদনের পাশে ফেলিয়া আমতলায় কীর্ত্তন-স্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং কুটারের ছারে ঠাকুরকে সাষ্টান্ধ প্রণাম করিয়া, করয়োড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ঠাকুরকে সভ্ষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। ছই তিন মিনিট পরেই অবসর পাইয়া, বিষ্ণুবাবু নিজের রচিত মদনোৎসবের সন্ধীত পাহিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর গানের প্রথম চরণটি শুনিয়াই আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; এবং জয়য় রাধে প্রীরাধে বলিতে বলিতে আমতলায় আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের মধুর নৃত্যে সকলেরই প্রাণে আনন্দ উৎসাহ সঞ্চার হইল। গুরুজাভারা করতালি সংযোগে নৃত্য করিয়া ঠাকুরকে বেইন প্রকি বিষ্ণুবাবুর সহিত গাহিতে লাগিলেন—

ठल त्ना द्रान, औशावित्म मृशमात चाकि माकाव तना ; षािक मनगांध नव मिछाव तना, আজি প্রাণে প্রাণে বঁধু বাঁধিব লো॥ আয়লো ললিতে, চললো চম্পকা. ডাকে প্রাণদখা আয়লো বিশাথা. আয় শুক শারী, সব পরিহরি, रित मान दशनि (थनिव ला॥ হাসি হাসি জোছনা রাশি. ঢালে শ্ৰী প্ৰেম বিলাসী. शिक कृष्ट राल्भवन (माल, ঐ শুন বাঁশী ডাকিছে লো। বকুল বেল যুখী মালতী, চামেলী চাঁপা কনক জ্বোতি. তুলি সাতৃল ভমাল ফুল, বঁধুয়ার গলে দিব লো। আয় আয় যত আহিরী ঝিয়ারী व्यावित हन्पन तम तमा थाना खति. ক্ষীর সর ননী বাঁধলো ষ্ডনে (शांभरन रमध्म शं स्मार्या (मा #

হাতে হাতে ধরি নাথে ঘেরি ঘেরি,
নাচিব গাহিব সব সহচরী,
মন প্রাণ ভরি হেরিব মুরারি,
গলা ধরি বামে দাঁড়াব লো॥
হরিদাস ভাসে নমনের জলে,
লুটায়ে গোপীর চরণ তলে,
বলে ব্রজবালা সে চিকণ কালা,
এইবার ভোরে দেখাব লো॥
( এই বার ভোরে দেখাব লো॥)

আন্ধ ঠাকুর মধ্র ভাবে মাতোয়ারা ইইয় অপূর্ব্ধ নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিবিধ প্রকারে অঙ্গসঞ্চালন পূর্ব্ধক নৃত্য করিতে দেখিয়া, দর্শক মওলী মৃয় ইইয় পড়িল। এই সময়ে ঠাকুর এক একবার বিফুবাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। চারিদিকে কালার রোল পড়িয়া গেল। বছকণ পরে সঙ্কীত্তন থামিল। কিন্তু গুরুত্রাতাদের ভাবোচ্ছাস আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে অনেকে অচৈতঞ্চ ইইয় পড়িলেন। কেহ কেহ দারুণ ইয়না প্রকাশ পূর্ব্ধক হাত পা আছ্ড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঘন ঘন হাত নাড়া দিয়া— গাও গাও মধুর করে গাও, মধুর করে গাও, বলতে লাগিলেন। বিফুবাবু নৃত্য করিতে করিতে মধুর করে গাহিতে লাগিলেন—

আন্ধ হোলি খেলবো খান তোমার সনে, একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে। শুন ওহে বনমালী, আমরা ভাদবো তোমার নাগরালি, কুক্ষম মারিব ভোমার রাঙ্গা চরণে ॥

এই সময়ে চতুদ্দিক হইতে আবির, কুজ্নাদি পড়িতে লাগিল। ঠাকুরের পদাল্লিত সকলেই মনের সাধে ঠাকুরের শ্রীঅংশ আবির ছুড়িতে লাগিলেন। ঠাকুরও—জ্বয় রাধে, জ্রীরাধে বলিয়া প্রচুর পরিমাণে আবির সকলের গায়ে দিতে আরম্ভ করিলেন। মদনোৎসবের মধুর কীর্তনে সকলেই আজ মাতোয়ারা। রাত্তি প্রায় ১১টা প্রয়ন্ত ভাবে আনন্দ করিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আসিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে জিজ্ঞানা করিলেন—আজ গান কর্লেন কে ? আমি অমনি বলিয়া ফেলিলাম—

মহাবিষ্ণুবাব্ ভাগলপুর হইতে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন, তিনিই গান করিলেন। ঠাকুর থুব সস্তোষ প্রকাশ পূর্বক বলিলেন—কাল প্রাতেই তাঁর দীক্ষা হবে । বলে দিও। আমি বিষ্ণুবাব্কে দীক্ষার সংবাদ দিয়া, রাত্তি ১২টার সময়ে একরামপুর পঁত্ছিলাম। সজনীর বাসায় উপস্থিত হইয়া, তাহাকে ভোর বেলায় গেণুৱিয়া ঘাইতে বলিয়া আসিলাম। সজনীর দীক্ষার জায় বড়ই বাস্ত হইয়াছি।

ঠাকুর—যাক, তুমিও তো ওর অভিভাবক। তা তোমার অমুমতিতেই হবে। এই বলিয়া মহাবিফুবাব্র সঙ্গেই সজনীর দীক্ষা হইবে বলিলেন। সঙ্গনী ও মহাবিফুবাব্র নদীতে স্থান করিতে গেলেন। ঠাকুর চা সেবার পর উহাদের কথা পুন: পুন: জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—চা সেবার পর দীক্ষা হইবে শুনিয়া উহারা বিশিশ্ত আছে। ঠাকুর কহিলেন—দীক্ষার একটা শুভ মুহূর্ত্ত আছে। সেই সময় অতীত হলে ঠিক হয় না। এই কথা শুনিয়া আমরা ছুটাছুটি করিয়া উহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। বেলা প্রায় ৯ টার সময়ে দীক্ষা হইল। ঠাকুর সাধারণত: যে নাম দিয়া থাকেন, উহাদিগকে ভাহা দিলেন না। সঙ্গনী যে নাম পাইল, আমাদের পরিবারের কেহ তাহা পায় নাই। এ প্রয়ন্ত তিন্টি নাম আমাদের পরিবারে দিলেন। সঙ্গনীর দীক্ষাতে বড়ই নিশ্ভিম্ভ হইলাম।

# মহাবিফুবাবুর দহিত ঝগড়া—সন্ধ্যা করিতে ঠাকুরের আদেশ।

মধ্যাহে ভাগবতপাঠের পর ঠাকুরের নিকটে বিদিয়া আছি, বিষ্ণুবাবু আদিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আন্ধণের ছেলে, কিছ ইহারা কেহ সন্ধ্যা করে না কেন? আপনি কি এদের সন্ধ্যা কর্তে নিষেধ করেছেন? লোকে ইহাদের সম্পন্ধ নানা আলোচনা করে, শুন্তে বড় কট হয়। কিছ তাদের কিছু বল্তে পারি না, কারণ ইহারা বলেন—এসকলে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই— ঠাকুর সন্ধ্যা কর্তে বলেন নাই।

ঠাকুর—কেন ? সাধন দেওয়ার সময়ে প্রথমেই তো বলে দিই—দেশগত সমাজগত ও কুলক্রমাগত রীভি-নীভি, আচার পদ্ধতি, সব বজায় রেখে সাধন পথে চল্বে। বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা ক'রে চলা উচিত, সর্ব্বদাই তো বলি, ইহারা না মান্লে কি আর করা যায় ? কথা মত কে আর চলে ? \*

আমি সন্ধ্যা করি না বলিয়া, বিফুবাব ভাগলপুরে প্রায়ই আমার সহিত ঝগড়া করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যা না করা অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া আমাকে শাসাইতেন। এখন ঠাকুরের কথায় বল পাইয়া, তিনি আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন—"কি ব্রহ্মচারী! তুমি সন্ধ্যা কর না কেন? ঠাকুর তো তোমাকে নিষেধ করেন নাই?" ঠাকুরের সন্মথে বিফুবাবুর কথায় আমি ভারি মৃদ্ধিলে পড়িলাম। কিন্তু বিফুবাবুর ম্থবদ্ধ করিতে ঠাকুরের কাছেই তর্ক আরম্ভ করিলাম। বলিলাম—সন্ধ্যা করি কিনা, তুমি কিরপে জান্লে সম্বাতো মন্ত্র, তার মূল সন্প্রক্র বাক্য। ঠাকুরের আদেশ মতই চল্তে চেষ্টা কর্ছি, আরে তুমি বল, আমি সন্ধ্যা করি না? কি রক্ম ?

বিষ্ণুবাব — তোমার উপন্যনকালে যে বৈদিক সন্ধ্যার উপদেশ হয়েছিল, তা তুমি কর পূ আমি—সেই দীক্ষাকে তো আমি দীক্ষাই মনে করি নাই। বাক্ষদমাক্তে প্রবেশ করে, তাহা তো একেবারেই ত্যাগ করেছিলাম। তাই আবার ব্রক্ষচর্য্য নিয়ছি। এই ব্রক্ষচর্য্যে যাহা ঝালেশ, তাহাই যথাসাধ্য প্রতিপালনের চেষ্টা কর্ছি। আর তুমি অনায়াসে বল্ছ, আমি সন্ধ্যা করি না পূ তুমি তো ভয়ানক লোক দেখছি। আমাদের ঝগড়ায় চাপা দিয়া, ঠাকুর আমাকে বলিলেন—উপবীত থাক্লেই সন্ধ্যা কর্তে হয়। সন্ধ্যা বাক্ষাণের অবশ্য কর্ত্ত্ব্য—নিত্যকর্ম। প্রত্যাহ সন্ধ্যাকর—উপকার পাবে। ঠাকুরের এই কথা শোনা মাত্র আমার মাথা যেন ঘুরিয়াগেল। আমি বলিলাম—সন্ধ্যা টন্ধ্যা আমি কর্তে পার্ব না। যা ব'লে দিয়েছেন তাই করতে পারি না, আবার সন্ধ্যা ?

মহাবিঞ্—ওহে সন্ধানা কর্লে পাপ হয়। সন্ধান কর্তে এত ভয় কেন ?
আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—তুমি চূপ কর। পাপ-পুণ্যের ধার ধারি না। সে বিচার
কর্বার কর্তা একজন আছেন। গায়ত্রী জপেই সব হয়—জান ?

ঠাকুর আমাকে বলিলেন—না, না, তুমি সন্ধ্যা করো। সন্ধ্যা কর্লে উপকার পাবে; শুধু গায়ত্রী জপে ঠিক্ হয় না।

আমি—ইা, যত বোঝা পারেন, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিন্। যে সকল নিত্যকর্ম আমাকে বেঁধে দিয়েছেন, তা ঠিকমত করতে শেষরাত্তি হ'তে বেলা আড়াই প্রহর লাগে। हेशत छे भरत जिमका। कत्र हरन यामात नका (भर। यारमण र'रन रा कत्र हर रर ? ও স্ব আমাকে বল্রোন না।

ঠাকুর—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা নিতান্তই প্রয়োজন। সন্ধ্যা আহ্নিক কর, উপকার হবে।

আমি—হে সময় ব'লে সন্ধা করবো, সে সময়টা ইটমন্ত্র জ্বপ করলে তো আরও বেশী উপকার হবে গ

ঠাকুর—না। সন্ধ্যা করলে ইপ্টনাম জপ করার মতই উপকার হবে।

আমি-সন্ধা করায় ইটনাম জপ করার মত ফলই যথন হয়, তথন জপ কর্লেই তো হলো। আবার সন্ধার প্রয়োজন কি ?

ঠাকুর—প্রয়োজন আছে। আমাদের এই সাধনে যে, লোকের শীঘ্র তেমন উন্নতি দেখা যায় না, তার হেতু, ক্ষেত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে। ঋষিদের সময়ে আশ্রমান্ত্রায়ী নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানদারা তাঁরা ক্ষেত্রটি একেবারে পবিত্র ক'রে নিতেন। পরে এই পারমহংস ধর্ম অবলম্বন করতেন। তাই ফলও থুব শীভ্র লাভ হতো।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি 'কপালের ভোগ' মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে সময়ান্তরে জিজ্ঞাদা করিলাম—অনেকেই বলে, গুরু নিজ হ'তে যদি কিছু বলেন, তা হ'লেই তাঁর আদেশ। লোকের কথায় যাহা বলেন, তাহা যথার্থ তাঁর আাদেশ নয়। আমাকে সহস্রবার গায়তীজ্ঞপ কর্তে বলেছেন, আমি তাই করি। আমার মনে হয়, বিষ্ণুবাবুর কথায় সায় দিতে ওসব কথা আমাকে বলেছেন। যার পক্ষে যা নিভান্ত কর্ত্তব্য দীক্ষাকালেই ভো বলেন। দীক্ষার সময় ভো সন্ধ্যার কথা আমায় বলেন নাই ?

ঠাকুর একটু বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—খেয়ে আঁচাবে, হেগে শোচাবে. এসব কথাও কি দীক্ষার সময় বলতে হবে ? যে সকল অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম ভাতো করবেই। প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ ক'রে না বললে করবে না ? শাস্ত্র-সদাচার মত চল্বে, একথা তো বলাই হয়।

আমি আর কিছু বলিতে সাহদ পাইলাম না। ঠাকুরের আদেশমত অংগত্যা সন্ধ্যা করিব স্থির করিলাম।

আমি—সন্ধ্যা না কর্লে কি কিছু হবে না ? আমাদের মধ্যে কয়জন আর সন্ধ্যা করে ? 
ঠাকুর—ত্রত ভিন্ন ভিন্ন । যাঁরা গৃহস্থ তাঁদের একপ্রকার; আর সারাজীবন 
যাঁরা ধর্ম নিয়ে থাক্বেন তাঁদের অন্ধ্রপ্রকার। তোমার ধর্ম নিয়েই জীবন 
যাপন কর্তে হবে । স্রতরাং, নিত্যকর্মের কিছুই তোমার বাদ দেওয়া চল্বে 
না । সন্ধ্যা কর্তে কোন কন্ত নাই । কয়দিন একটু অভ্যাস কর্লেই হবে । 
পরে ওতে আরাম পাবে—উপকারও হবে ।

আমি বলিলাম—এতক্ষণ আমি বৃঝি নাই। এখন মনে ইইতেছে, সন্ধ্যার ব্যবস্থা আমার উপর করিয়া আমাকে বিশেষ কুপাই করিলেন। অবিচ্ছেদে খাদে প্রখাদে নাম করা অত্যন্ত কঠিন। বহু চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, হয় না। কিন্তু পূজা-অর্চনা, হোম-পাঠ ইত্যাদি ভিন্ন কার্যা অনায়াদে আরামের সহিত দিন কার্টান যায়। এসকলে সময় অতিবাহিত করা ও খাদে প্রখাদে নাম করিয়া সময় ব্যয় করার ফল যদি ঠিক একই হয়, তবে এ সমন্ত কান্ধ দিয়া তো আমাকে বিশেষ কুপাই করিলেন।

ঠাকুর—হাঁ, যা ব'লেছি তাই গিয়ে কর। সন্ধ্যা, হোম, গায়ত্রী, পাঠ এসকল করায় তোমার নাম করার মতই উপকার হবে।

আমি — সন্ধ্যায় তে: নানাপ্রকার রূপ ধ্যান কর্তে হয়, আমি ওসব চতুভূজি, রক্তবর্ণ, খেতবর্গ ধ্যান কর্তে পার্ব না। ওসব আমার একেবারেই আদে না। আমি ইষ্টদেবতার রূপ অন্তরে রাখিয়া সন্ধ্যার মন্ত্রগুলিমাত্র আভেড়াইয়া যাইব; এবং ওসব মন্ত্র আমার কাকুবেরেই তব, তাঁরই রূপ বর্ণন মনে করিব। এরূপ কর্লেই হইবে তোঁ?

ঠাকুর—হাঁ, তাই করো। ওতেই হবে।

আমি—শালগ্রাম ত আমার জুটিল না। যদি জুটিয়া যায়, কি প্রকারে অভিষেক ও পূজা করিব?

ঠাকুর—গায়ত্রীজ্বপে অভিষেক ও যথাশান্ত প্রণালীমত তাঁর পূজা করো। শালগ্রামের পূজাপদ্ধতি কিন্তে পাওয়া যায়।

আমি—শালগ্রাম কি দর্মদা দলে দলে রাখতে হবে, না একটা নিদ্দিট স্থানে রাখ্ব ? ঠাকুর —শালগ্রাম দর্মবদা দকে দকে রাখ্বে। ছোট কণ্ঠশালগ্রাম পাওয়া যায়। উহা কোটায় করে সঙ্গে সঙ্গে রাখ্তে হর। সাধুরা উহা গলার ভিতরে কগায় রাখেন।

আমি— শুনিলাম এবার নাকি আমার উপর অনেক পরীক্ষা। চিম্টার বাড়িও নাকি অনেক ধেতে হবে। চিম্টার বাড়ী থাওয়াইতে আর তফাৎ করিয়া দেন কেন? আপনিই তো চিম্টার বাড়ি মারিয়া সকে রাখিতে পারেন। আর আমি কি পরীক্ষা দেওয়ার মত হইয়াছি? আমাকে আবার পরীক্ষা কেন?

ঠাকুর— আসনে স্থির থেকো, কোন ভয় নাই। সাধু-সন্ম্যাসীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ করলেই চিমটার বাড়ী খেতে হয়।

আমি-পাহাড়ে থাকার যদি তেমন অস্থবিধা হয়, তবে পাহাড়ের ধারে থাক্তে পারব কি না ?

ঠাকুর—খুব পার্বে। হরিদারে গিয়ে যেখানে ভাল লাগ্বে, সেধানেই থাকবে। তাতেই পাহাড়বাস হবে।

আমি— আপনাকে যদি দেখতে খুব ইচ্ছা হয়, তথন কি কর্ব?

ঠাকুর—যথন তেমন ইচ্ছা হবে চ'লে আস্বে। মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্রও লিখতে পারবে।

আমি—হরিদারে থাওয়ার থরচ কি এথান হতেই সংগ্রহ করে নিব ?

ঠাকুর—না, গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাওয়ার ভাড়া এখান থেকে নিয়ে যেও। আর সমস্ত রাস্তায়ই জুটে যাবে।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিস্ত হইলাম। হরিদারে যাইতে **অস্থিরতা আসিয়।** পড়িল।

# অভয় কবচলাভ। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ—ভয় নাই।

আজ শেষরাত্রে হরিদার যাত্রা করিব সম্বল্প করিয়া ঠাকুরকে জানাইলাম। ঠাকুর

২৬লে ফাশ্রন, থুব জ্মানন্দ প্রকাশ পূর্বক আ্মাকে অন্ত্যতি দিয়া জ্মানীবাদ করিলেন।

ব্ধবার। একটা ভাল অথ দেখিয়াছি ঠাকুরকে বলায়, তিনি উহা ভানিতে

চাহিলেন। আমি কহিলাম—পাহাড়ে যাইতে প্রস্তুত হইয়া, আপনার শ্রীচরণে বিদায় নিতে

যেমন নমস্কার করিলাম, জ্মাপনি একটা তাগা জ্মামার দক্ষিণ বাছতে পরাইয়া দিয়া

ৰলিলেন—তোমাকে এই অভয় কবচ দিচ্ছি, পাহাড়ে পৰ্বতে ধেখানে ইচ্ছা গিয়ে থাক—আর কোন ভয় নাই। আপনার এই আশীর্বাদ বাকা শুনিঘাই আমি জাগিয়া পড়িলাম। স্থা-বুত্তান্ত শুনিঘা ঠাকুর সম্ভষ্ট হইয়া বলিলেন—বেশ দেখেছ, সচ্ছাদে চলে যাও, কোন ভয় নাই।

# গোয়ালন্দে দিপাহীর তাড়া। কুলীর ডিপোতে আটক থাকা। ঠাকুরের অদ্ভূত ব্যবস্থা।

আজ সারাদিন ঠাকুরের নিকটে বিষয়া রহিলাম। ক্ষণে ক্ষণে ঠাকুর ক্লেহ মমতাপূর্ণ-স্লিগ্ধ-দৃষ্টিতে আমাকে মৃগ্ধ করিতে লাগিলেন। আদ্ধ সমস্তটি দিন আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম। আহারাস্তে রাত্রি ১১টার সময়ে দক্ষিণের ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম। শেষ রাত্রে ঠাকুর আমাকে জাগাইতে যোগজীবনকে পাঠাইয়া দিলেন। যোগজীবনের ডাক ওনিয়া উঠিয়া পড়িলাম। শৌচাদি সমাপনাকে ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ধোলাইগঞ্জ টেসনে রভয়ানা হইলাম। চার পাঁচটী গুরুজাতা আমার সঙ্গে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের 'কেলে' কুকুরটি তিন চার বার আসিয়া পায়ের উপরে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। 'কেলে' ঔেসন পর্যন্ত সঙ্গে আসিল। গাড়ীতে উঠিবার পরে 'কেলে' চীৎকার করিতে লাগিল। সকালবেলা নারাঘণগঞ্জ পাঁহছিয়া গোঘালন্দের ষ্ট্রীমারে উঠিলাম। সন্ধ্যার পর গোয়ালন উপস্থিত হইলাম। জিনিসপত্র লইয়া টেসনে নামিয়া ভাবিতে লাগিলাম-এখন কোথায় যাই। আসন, ঝোলা, কম্বল, ঘট লইয়া পাঁচ মিনিটও চলিতে পারি শরীরে এমন দামর্থ্য নাই। এদিকে রিক্ত হন্ত, কুলীর দাহায্য লইবারও উপায় নাই। তা ছাড়া যাইবই বা কোপায় ? টেসনের অনতিদূরে বিস্তৃত ময়দানের ধারে একটী বড় গাছ দেখিয়া ভাহারই নীচে ঘাইয়া আসন করিয়া বদিলাম; এবং নিরুপায় হইয়া একান্ত প্রাণে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ন্টার সময়ে একটী বিকটাকার হিন্দুখানী দিপাহী আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ধমক্ দিয়া বলিল—"কোন্ হাায় রে? ক্যাতনা মাল চুরি কিয়া ?" আমি উহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বহিলাম। দিপাহী আমাকে বলিল—"চল্—হামার। দাণ্ চল্।" আমি জিনিসপত ঘাড়ে লইয়া, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, এবং একটা প্রকাও কুলী ডিপোতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দিপাহী আমাকে একটা কোঠার বারান্দায় রাখিয়া চলিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একটা বার

আসিয়া আমার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমাকে বলিলেন— "আমার সঙ্গে আম্বন।" একটা কুলী আমার আসন কম্বলাদি ঘাড়ে লইয়া, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমি বাবৃটির সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীতে প্রছিছিয়াই তিনি তাঁর স্ত্রীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন—"কোথা গো! শীঘ এস। দেখ এসে তোমার জন্ম একটী স্থন্দর কুলী ধরে এনেছি।" স্ত্রী দূর হইতে আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া, আমার পায়ের উপর পড়িল; এবং নমস্কার করিয়া খুব বিশ্বয়ের সহিত জিজ্ঞাস। করিল "একি দাদা! আপনি হঠাৎ এখানে কোথা হতে এলেন? আমাকে চিন্তে পাচ্ছেন ? আমি যে আপনার বোন প্রবাসিনী।" আমি আমার পিস্তৃতো ভর্গিনীকে ওধানে দেখিয়া অবাক হইলাম। প্রবাসিনী আগ্রহে আমার থাকিবার স্থবন্দোবন্ত করিয়া অনতিবিলম্বেই রালার যোগাড় করিয়া দিল। থিচুড়ি রালা করিয়া, আহারান্তে তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া আন্তেদেহে শয়ন করিলাম। পরদিন আমার সমস্ত থবর জানিয়া লইয়া, ভগ্নী স্বামীকে বলিল—"লালার হাতে একটা প্রদাও নাই। মাহাতে কলিকাতা আরামে প্রছিতে পারেন সেরপ ব্যবস্থা করিয়া দেন।" যথাসময়ে ভগ্নীপতি আমাকে ইন্টারক্লাশের একথানা টিকেট করিয়া দিয়া, গাড়ীতে বদাইয়া দিলেন। আমি ক্ষছন্দে পরদিন প্রত্যাবে শিয়ালদহ পঁছছিয়া ভাগিনেয়ের বাদায় উঠিলাম। ছোট দাদাও এখন এই বাসায়ই থাকেন। তিন চার দিন আমাকে কলিকাতায় অপেক্ষা করিতে হইল।

কলিকাতার এই কয়দিন গুরুত্রাতাদের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাইলাম। বেলা দশটা পর্যান্ত আসনের কার্য্য করিয়া প্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশানের বাসায় যাইতাম। তথায় অপরায় চারটা পর্যান্ত একাকী থাকিয়া ভিক্ষায় বাহির হইতাম। রাত্রে ভাগিনার বাসায়ই থাকা হইত।

#### তারকনাথ দর্শন। বিপত্তি। আশ্চর্য্যরূপে গয়ায় পঁভূছান।

বাবা তারকনাথকে দেখিতে প্রাণ অছির হইয়া উঠিল। আমি তারকেশবু যাইব ১লা চৈত্র, স্থির করিলাম। আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ছোটদাদা আমাকে সোমবার। তারকেশবের টিকেট করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তারকেশবের পাঁছছিলাম। কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, কিছুই স্থির নাই। একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তারকেশবের মন্দিরের নিকটেই কোন একটা স্থানে পড়িয়া থাকিব মনে করিয়া, গাড়ী ইইতে নামিয়া পড়িলাম। প্রেসন হইতে বাহিরে যাইব এমন সময়ে একটা

লোক আসিয়া বলিল—"বাবাজী! আপনাকে একবার টেসন মাটার মহাশয় তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, এই অহুবোধ করিয়াছেন।" আমি লোকটির সহিত টেসন মাষ্টারের কামরায় উপস্থিত হইলাম। তিমি আমাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। অনেকক্ষণ ধর্ম বিষয়ে আলাপ করিয়া পরম তৃথিলাভ করিলেন। রাজি প্রায় দশটার সময়ে প্রচুর গরম হুধ ও মিষ্টি আমার আহারের জন্ম আনিলেন। ভোজনের পরে দিভীয় শ্রেণীর গাড়ীর একটা কামরায় আমার থাকিবার স্থাবস্থা করিলেন। আরামে বেশ স্থনিতা হইল। সকাল বেলা উঠিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের একটা লোকের সহিত মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ভাগ্যক্রমে ঠাকুরের আরতি দর্শন হইল। স্নানাস্তে ৺তারকনাথের পূজা করিব, স্থির করিয়া, মন্দিরের সংলগ্ন পুকুরপাড়ে গিয়া বসিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই মহামায়ার প্রভাব দেখিয়া অবাক হইলাম। 'নমন্তল্যৈ নমন্তল্যে' করিয়া স্নান তর্পণ করিয়া মন্দিরে গেলাম। তারকনাথকে জল বিলপত দিয়া মনের সাধে পূজা করিলাম। পরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কোথায় যাই ? ঠিক এই সময়ে अक्टी ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন—"বাবাজী! দয় করিয়। একবার আমার বাড়ী চলুন।" আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাডীতে ঘাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার জন্ম হোমের আায়োজন করিয়া দিয়া, বিবিধ প্রকার ফল, মিষ্টি, হুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পরিতোষ পূর্বক আহার করিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। কোন প্রকারে এখন রাণীগঞ্জ পঁছছিতে পারিলে সেখানে গুরুত্রাতা ত্রীযুক্ত দেবেলুনাথ সামস্তের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন তাঁহার নিকট হইতে হরিদার পর্যান্ত প্তহিবার রেল ভাড়া পাইব এই প্রত্যাশাম রাণীগঞ্জ যাওয়ার ইচ্ছা হইল। বৈভনাথে আমার যাওয়ার অভিপ্রায় মনে করিয়া ষ্টেদন মাষ্টার আমাকে অ্যাচিত ভাবে নিজ হইতেই একথানা টিকেট করিয়া দিলেন। আমি বৈছনাথ যাতা করিলাম।

রাত্তি ৯টার সময়ে রাণীগঞ্জ ষ্টেসনে পঁছছিলাম। গুরুজ্ঞাতা শ্রীযুক্ত দেবেজ্ঞনাথ সামস্ত তরা চৈত্র, রাণীগঞ্জ আছেন মনে করিয়া ষ্টেসনে নামিলাম। তাঁহার বাদা বুধবার। থারগুলী বাজার। ছ তিন জনকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বিলিল—
"দে বাসা প্রায় এক জোশ তফাং হইবে—এই রান্তা ধরিয়া যাও।" স্থামি আসন, ঝোলা
কাঁধে লইয়া সেই অন্ধকার রাত্তিতে একাকী ঐ রান্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকটা পথ
চলিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। তখন একটা ভল্লাকের বাড়ীর রোয়াকে স্থাসন,
ঝোলা রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বাড়ীর একটা ভল্লোক বাহিরে স্থাসিয়া

আমার পরিচয় জিজ্ঞানা করিলেন। আমি তাহাকে দেবেন বাবুর বাদার ঠিকানা জিজ্ঞানা করিয়া নিজ পরিচয় দিলান। তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া ঘরে নিয়া বনাইলেন, এবং বলিলেন—এই বাদাই দেবেন বাবুর। দেবেন দাদা আমার পত্র পাইয়াও বিশেষ কার্যাছরোধে বর্জমান গিয়াছেন, এবং চার পাঁচদিন তথায় থাকিবেন, বলিলেন। শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। দেবেন দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অনায়াসে হরিজার পর্যান্ত য়াভয়ার হুবর স্থান্ত হাইবে, শুধু এই ভরদা করিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। কিছ হায়! একি সর্বনাশ হইল! একটা ষ্টেসনে যাভয়ারও সংস্থান নাই, এখন কোথায় যাই! সারারাত্রি ছশ্চিছায় ও অনিজায় কটিয়া গেল। গদির গোমশুটি আমাকে খুব আদর মন্থ করিছা তাগিলেন। প্রত্যুবে উঠিয়া সান করিয়া যথাবিধি হোম, পাঠ ও স্থাসাদি করিলাম। কয়েকটা ভদ্রলোক আমার নিত্যক্রিয়া দেখিয়া খুব আনন্দলাভ করিলেন, এবং আমাকে কিছু কিছু প্রণামী দিয়া পদধুলি লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, ঠিক গয়া পর্যান্ত পঁছছিবার ভাড়া ঠাকুর আমাকে এইভাবে দয়া করিয়া জুটাইয়া দিয়াছেন। হরিছারে যাওয়ার সময়ে গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। আমি যথা সময়ে টেসনে আদিয়া গয়ার টিকেট করিলাম, এবং নির্দিন্ত সময়ে গয়া যাত্র। করিলাম।

#### গয়ায় থাকার স্থব্যবস্থা।

অধিক রাত্রে বাত্তিকপুর ষ্টেশনে নামিতে হইল। টেশনের বারাণ্ডায় অপরাপর

ইচিত্র যাত্রীদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিলাম। খুব ক্ষা বোধ হইয়াছিল,
ভক্রবার। সাধুবেশ দেখিয়া একটা হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক নিজ হইতে আধ পোয়া
লুচি ও মিটি আনিয়া আমাকে আহার করিতে দিলেন। তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন
করিয়া শয়ন করিলাম। সকাল বেলা গয়ার ট্রেণ আসিলে, তাহাতে চাপিয়া প্রায় ৯টার
সময়ে গয়া পঁছছিলাম। শ্রুদ্ধেয় গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহু ঠাকুরতা মহালয় এই
গয়াতেই আছেন, শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বাসা কোথায় জানি না। আচেনা সহরে
ভাহার বাসা খুঁজিতে হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। চানচৌরা নামক স্থানে আসিয়া
একটা বালালী যুবককে দেখিয়া মনোরঞ্জন বাবুর বাসার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম
ভন্তবোকটি আমাকে অভিশন্ধ শ্রান্ত দেখিয়৷ তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণ
বিশ্রামান্তে আমি একটু স্কুছ হইলে, আমাকে তিনি ঐ বাসায় গছছাইয়া দিবেন বলিলেন।

শক্ষ সময়ের মধ্যেই ঐ বাসার সকলেই আমাকে খুব আপনার করিয়া লইলেন; এবং সাদরে আমার স্নান, সন্ধ্যা-তর্পণ ও হোমাদির সমন্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বাহিরের একধানা নির্জন বর আমার বাসের জন্ম নির্দিষ্ট হইল। যে কয়দিন গয়াতে থাকিব এই বাড়ীতেই যাহাতে আমি আসন রাথি ভজ্জন্ম ইহারা সকলেই বিশেষ জেদ্ করিতে লাগিলেন। অপত্যা আমি এ প্রতাবে সম্মত ইইলাম। শ্রীযুক্ত হীরালাল, মতিলাল, রুক্ষলাল ও নন্দলাল বাবু সম্মেহে ঠিক যেন সহোদরের মতই আমার প্রতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইংরাজী স্থানিকত ও জাতিতে কায়্মত্ম হইলেও ইহাদের আচার ব্যবহার সদাচারী সদ্বাহ্মণের মত। ইহাদের ঐকান্তিক যরে অল্পনাল নাম্যেই আমি মৃথ্য হইয়া পড়িলাম। সর্বাদাই কেহ না কেহ আমার নিকটে থাকিতেন। সকালে চা থাওয়া হইতে আহারাক্ষে নিজিত না হওয়া পর্যন্ত আমার নিকটে থাকিতেন। সকালে চা থাওয়া হইতে আহারাক্ষে নিজিত না হওয়া পর্যন্ত মান্র ঠাকুরেরই অপ্রিদীম দ্যা মনে ভাবিয়া, আমি বিশ্বিত ও মৃশ্ব, হইতে লাগিলাম। নিক্ষণায় হইয়া ঠাকুরের উপরে ছাড়িয়া দিলে, তিনি কি ভাবে যে সকল বিষয়ের স্বযুবস্থা করেন ইহাই দেখিবার বিষয়।

# গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়। রঘূবর বাবা। শেষ চক্র সংগ্রহ।

বিকালবেলা নন্দলাল বাবুর সহিত আকাশগদা পাহাড়ে গেলাম। সিদ্ধ রঘুবর বাবাজীকে দর্শন করিয়া প্রলাম। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া খুব আদর করিয়া বসাইলেন, এবং আশ্রমটি দেখাইলেন। সমতল, প্রায় ছই কাঠা, আড়াই কাঠা জমের উপরে আশ্রম। গোলাবরীর রাভা হইতে তিন চার মিনিট উত্তরদিকে চলিয়া, বামে মুরলী, ও দক্ষিণে গাণাগদা পাহাড়। কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উভয় পাহাড়ের সন্ধিছলে আকাশগদা পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে বাবাজীর আশ্রমে প্রবেশ করিলাম; এবং নহাবীরজীর প্রকাণ মুর্ভি সম্মুখে দেখিয়া নমন্ধার করিলাম। মূর্ভির সম্মুখে গাল হাত প্রস্কৃত ১০০২ হাত কর্মা একটা বাধান আন্ধিনা। আন্ধিনার প্রাদিকে মহাবীরজীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটা বেলগাছ। এই বেলগাছের নীচে আন্ধিনা ইইতে প্রায় দেড় ফুট উচ্চতে ৬ ফুট দীর্ঘ ৪ ফুট ক্রেম্ব পরিষার একধানা প্রস্তর উত্তর দক্ষিণে লখা পাতা রহিয়াছে। বাবাজী কহিলেন—ক্রেম্ব পরিষার একধানা প্রস্তর উত্তর দক্ষিণে লখা পাতা রহিয়াছে। বাবাজী কহিলেন—ক্রিকালাভের পরে ভাবোম্যন্ত অবস্থায় ঠাকুর চুলিতে চুলিতে এই বেলতলায় প্রভারের চটাক্ষের উপরে আসিয়া বিসিমাছিলেন। এবং ১১ দিন ১১ রাত্তি অবিচ্ছেদে একই ভাবে সমাধির

অবস্থায় তিনি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাবান্ধী নিয়ত নিকটে থাকিয়া ঠাকুরের দেহরকা করিতেন। এই প্রস্তরথণ্ডের গা ঘেঁদিয়া পূর্বাদিকে একটী প্রকাণ্ড পাণরের চটাক। এই চটাকের নীচে একটী স্থন্দর গোফা। প্রায় ৪ ফুট প্রস্থ ও ৬ ফুট লম্বা হইবে। ঠাকুর এই গোফার ভিতরে বিদিয়া অনেকদিন নির্জ্জন-সাধন করিয়াছিলেন।

আশ্রমের উত্তর প্রান্তে তুই খানা কোঠা ঘর। পূর্ব্বদিকের ঘরখানা বাবাজীর ভাণ্ডার। এবং সংলগ্ন পশ্চিমে তাঁহার আদনকূটীর, উভয় ঘরের সমূথে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে প্রায় পাঁচ ফুট প্রস্থ ১৮।২০ ফুট লম্বা দরদালান। এই দালানের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে আগন্তক সাধু সন্ন্যাসীদের থাকিবার বড় একথানা কোঠা ঘর, ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায়ই মহাবীরজ্ঞী প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমের পশ্চিম দিকে প্রায় ২৫।৩০ ফুঠ নীচুতে স্থন্দর আকাশগলা ঝরণা, একটা কুগু জলে পরিপূর্ণ রাখিয়া, কল কল শব্দে দক্ষিণে নিম্ন ভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রমের দক্ষিণে বেলগাছ, পূর্ব্বে বট, অশ্বর্থ এবং উত্তরে নিমগাছে ছাতার মত সমস্ত আশ্রমটিকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। আশ্রমে বিদ্যা দক্ষিণদিকে স্মস্ত গ্রা সহর, বিষ্ণুপদের মন্দির ও ফল্কর অপর পারে রামগ্রা পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়।

আশ্রমের পৃর্বাদিকে প্রায় ছই শত ফুট সোজা উঠিয়া ঠাকুরের দীক্ষার স্থান। নতশিরে থাকা হেতু তাহা আমার নজরে পড়িল না। পাহাড়ের সম্মুখের ও নিম্ন দিকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। বাবাজী আমাকে বেলগাছের নীচে বসাইয়া অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন—"হরিছারের পাহাড়ে তোমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি এই পাহাড়ে জামার আশ্রমে থাক, এখানে থাকিয়া নিশ্চিস্ত মনে ভজন সাধন কর। আমি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তোমাকে থাওয়াইব। আমিই তোমাকে এখানে আনিয়াছি। তোমার গুরুজীকে আমি সব সংবাদ দেই। তিনিইহাতে সম্বন্তই হইবেন।" আমি বলিলাম—আমাকে সাক্ষাৎ সহম্বে তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার অপর আদেশ না পাওয়া পর্যান্ত আমি তাহাই করিব। হরিছারেই যাইব নিশ্চয় করিয়াছি। বাবাজী বলিলেন—"আচ্ছা, এখন তুমি যাও, কিন্তু এর পর আমি তোমাকে এখানে আনিব।" বাবাজীর নিকটে লক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম চাওয়াতে, তিনি একটা নথপরিমিত স্পান্ধিত শিলাচক্র দেখাইয়া বলিলেন—"এটা বড় উৎক্রই চক্র। ইচ্ছা হইলে নিতে পার। ইহার নাম 'শেষ'। এই চক্রটি নেপালের নরসিংহ নদী হইতে আনিয়াছিলাম। ঐ নদীতে তুলসী চন্দন পৃন্দাদিলার। শালগ্রাম উদ্দেশে পৃত্যা করিলে শিলাচক্র নিকটে আনেন। গামছা বা বন্ধ পাতিয়া রাখিলে উহার উপরে উঠিয়া পড়েন

তথন তুলিয়া নিতে হয়। কোন কোন শালগ্রামের ভিতরে স্থবর্ণ থাকে, উপরে চিহ্ন দেখিয়া বুঝা যায়। ওখানকার পাহারাওয়ালারা উহা বাহির করিয়া লয়, এই চক্রটি আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, হল্লভ বস্তু বলিয়া, এতকাল গোপনে রাখিয়াছি "বাবাজীর এদকল কথা কিছুই আমার মনে লাগিল না। মনে হইল কাল কষ্টি পাথরের উপরে স্থনিপূণ কারিকরের ছারা একটা সর্পের আকৃতি অস্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাবাজীর কথায় শিলাটি সঙ্গে করিয়া আনিলাম। ঠেট মতকে থাকার দক্ষণ পাহাড়ের অপূর্ব্ব দৃশু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাবাজীকে দত্তবং প্রণাম করিয়া, নন্দবাবুর সহিত বাসায় আদিলাম। বাড়ীর মেয়েরা থুব শ্রহার সহিত আমার রালার যোগাড় করিয়া দিলেন। দিবসাস্থে আহার করিয়া আরামে শয়ন করিলাম।

#### নিঃদন্তল মনোরঞ্জন বাবু। ফল্পতে স্নান।

গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা নহাশয় গুরুদেবের আদেশক্রমে দপরিবারে গয়াতে আছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রেবতী বাবু, বেণী বাবু প্রভৃতি ণই চৈত্ৰ, গুরুভাতারাও সঙ্গে রহিয়াছেন। একটা প্যসাও আয় নাই, সম্পূর্ণ ববিবার। আকাশবৃত্তির উপরে নির্ভর। অপরিচিত স্থানে বহু পুদ্মি লইয়া, নিঃসম্বল অবস্থায় হেভাবে তিনি দিন কাটাইতেছেন, তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। সংসারে এরপটি কো**থাও** আছে কি না জানি না। গয়াতে আসিয়া এ ণ্য্যন্ত তাঁহার বাসার কোন খোজ পাই নাই — দেখাও হয় নাই। আজ তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল, ঠাকুরের রুপায় মনোরঞ্জন বাবু লোকপরম্পরায় আমার কথা শুনিয়া, বেলা প্রায় ৮টার সময়ে দেখা করিতে আদিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন— "ফ্রুতে জল আসিয়াছে, চলুন স্নান করিয়া আসি। ফরু অস্তঃস্লিলা। এ সময়ে কথন জল দেখা যায় না। উত্তপ্ত বালি একটুকু খুঁড়িলেই বরফের মত নির্মাল শীতল জলে গর্তুপরিপূর্ণ হয়। সৃদ্ধিজরের ভয়েকেহ এই জলে সান করে না। জ্ঞল আসিয়াছে শুনিয়া, মনোরঞ্জন বাবুর সহিত স্থান করিতে গেলাম; অত্যস্ত ঠাওা জ্ঞলে বহুক্ষণ থাকিয়া প্রাণ ভরিষা স্নান তর্পণ করিলাম। শুনিয়াছি ফল্পতে স্নানাস্তে পিতৃপুক্ষদের উদ্দেশে বালির পিও দিতে হয়। পরে বিষ্ণুপদে পিওদান করিলে পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার ইইয়া যান। আমি তিন মৃষ্টি বালি লইয়া, পিতা ও পিতৃপুরুষদের তৃপ্তার্থে প্রদান করিলাম। পরে বিষ্ণুপদে যাইয়া তাঁহাদের তৃথি ও কল্যাণার্থে, জল তুলদীশারা পূজা করিয়া, ব। শায় আদিলাম। হোম দমাপনাত্তে গ্রম চা পান করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম।

# সূক্ষতত্ত্ব—অতীব্দ্রিয়।

অপরাহে মুন্সেফ, সব্জজ, উকিল, ডেপুটি প্রভৃতি কতকগুলি স্থশিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা আমাকে জিল্লাসা করিলেন—"মহাশয় বিষ্ণুপদে পিওদান করিলে তাহাতে যে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ হয়, তার কি কোন প্রমাণ আছে?" আমি বলিলাম – এ বিষয়ে আমিও একবার কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু দে সব প্রমাণ গ্রহণের যোগ্যতা তো আমাদের নাই! স্ক্ষ্ম পারলৌকিক তত্ত্ব স্থল জাগতিক দৃষ্টান্তে কি প্রকারে বুঝা যাইবে ? অতীন্দ্রিয় বিষয় ইন্দ্রিয়নারা আমরা বুঝিতে চাই। তাহা কি কথনও হয় ?" আমি তাঁহাকে বলিলাম—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দার স্বরূপ। জ্ঞেয় বিষয় এমন কি থাকিতে পারে, যাহা ইন্দ্রিষ্মারা বুঝা যাইবে না ? তিনি কহিলেন—"যিনি কথনও কোন বস্তু জীবনে দেখেন নাই—জন্মান্ধ, তাহাকে কি কেহ দৃষ্টান্তবারা দৃশ্য বস্তু ও বিচিত্র কারুকার্য্য বুঝাইতে পারে ? সহস্রবার বলিলেও তিনি দৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারিবেন না। জিহবা, নাদিকা, কর্ণ, অকের সমস্ত বিষয়ই বুঝিবেন; কিন্তু চক্ষুর গ্রাহ্ম বস্তু সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ থাকিবেন। সেই প্রকার ভগবানের স্বষ্ট এমন বহু বিষয় আছে যাহা ষষ্ঠ, সপ্তমাদি ইল্রিয় বিকশিত হইলে জানিতে পারা যায়। একমাত্র সাধনের দারাই সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রস্কৃটিত হয়। অতীন্দ্রিয় অর্থ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত।" এই সুময়ে একটা সাধু আমার কথায় বাধা দিয়া উহাদিগকে বলিলেন, সাধনবলে দৈহিক আবরণ ভেদ হইলে, এই ইন্দ্রিয়শক্তি দারাও সাধক সাধারণের অগম্য কত সুন্ধ তত্ত ও পারলৌকিক জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারেন। এই কথা লইয়া ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বাদাহুবাদ চলিল, আমিও বাঁচিলাম। ভগবানের অনন্ত স্ষ্টি অনন্ত জ্ঞানলাভের জন্ম জীবাত্মার চতুদ্দিকে অনন্ত দার রহিয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দারস্বরূপ হইলেও, তাহা দারা ভুধু স্থল পঞ্চ ভতেরই জ্ঞানমাত্র লাভ করা যায়। স্ক্ষা তত্তে প্রবেশ করার অধিকার হয় না। আৰু ধৰ্মালোচনায় দিনটি আনন্দে অভিবাহিত হইল।

# বুদ্ধগয়া দর্শন।

া ফল্পতে ঠাণ্ডা জ্বলে বছকণ ধরিয়া স্নান করিয়াছিলাম। তাহাতে শরীর অহস্থ হইয়া প্ডিয়াছে। মনোরঞ্জনবাবু আমাকে বৃদ্ধগ্যায় লইয়া ঘাইতে আসিলেন। হীরালালবাবু ক্ষেক্ধানা গাড়ী ভাড়া করিলেন, বেলা প্রায় ১টার সময়ে আমরা সকলে বৃদ্ধগ্যায় রওয়ানা হইলাম। রান্ডায় আমার জর হইল। মাথাধরার শরীর মন অস্থির ইইয়া পড়িল। 
ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দিরাদি কিছুই দর্শন করিতে পারিলাম না। এই মন্দির এবং পুদ্ধরিণী প্রভৃতি বহুশত বংশর বালির নীচে চাপা ছিল। কিছুকাল হয় সরকার এ সকল উদ্ধার করিয়াছেন। এখনও কত জিনিব মাটির নীচে পড়িয়া আছে বলা য়য় না। আমি কোনও প্রকারে মন্দিরটি দর্শন করিয়া, উহার পশ্চাং দিকে বোধিজনের তলায় গিয়া বিদলাম। একান্ত মনে ভগবান্ বৃদ্ধদেবকে শরণ করিয়া, নাম করাতে বড়ই আরাম পাইলাম। মন্দির পরিবেইনের প্রান্তভাগে নৃতন মন্দিরে বৃদ্ধদেবের ধ্যানমগ্র প্রশান্ত প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলাম। শরীরের অবস্থা অতিশ্ব কাতর বোধ হওয়ায় অবিলম্বে বাসায় চলিয়া আসিলাম; এবং প্রবল জরে শ্যাশায়ী ইইয়া পড়িলাম। বাড়ীর বাবয়া সহরের বড় ডাক্তার আনাইয়া আমার চিকিংসার ব্যবস্থা করিলেন। এণ দিনের মধ্যেই আমি স্কৃত্ত হলাম। অস্থের সময়ে মতি বারু আমার নিকটে গাক্রের কথা কহিতাম; ইহার ফলে তিনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া পত্র লিখিলেন। জানিলাম অচিরেই তিনি দীক্ষালাভ করিবেন।

# সাধুর আক্রোশে ভূতের উপদ্রব।

মতিবাব্ প্রভৃতির নিকটে তাহাদের পারিবারিক একটী হুর্ঘটনা শুনিয়া অবাক্ ইইলাম।
একটী সাধুর আকোশে এই পরিবার ভৃতের উপস্রবে বিষম বিপন্ন ইইয়াছিলেন। সাধুটি
ইহাদের বাড়ীতে প্রায়ই ভিক্ষা করিতে আসিতেন। অবাধে ভিক্ষা পাওয়ায় তিনি
ফুএকদিন অন্তর অন্তর আসিতে লাগিলেন। ইচ্ছামত জিনিষ না পাইলে বিরক্তি প্রকাশ
পূর্কক গালাগালি করিতেন। একদিন গৃহস্থামী উহার বাবহারে বিরক্ত হইয়া, বারবানকে
বলিলেন—উহাকে বাহির করিয়া দাও, আর কখনও এখানে না আসে। বারবান
সাধুকে নাকি কিছু অপমান করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। সাধু অভ্যন্ত
কোধান্বিত হইয়া, "আরে পাষ্ডি সাধুনেহি মান্তা হায়? আচ্ছা হাম্বি দেখ লেয়েকে।"
এই বলিয়া "নরশিং নরশিং" বলিয়া চিংকার করিতে করিতে চিমটালারা বারে তিনটী ঘা
মারিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পরই এই বাড়ীতে ভৃতের বিষম উপস্রব আরম্ভ
হল। সন্ধ্যার পর সমন্ত ঘরের জানালা দরকা বন্ধ থাকিলেও অক্সাৎ হুডুম্ দাডুম

শব্দে খুলিয়া যাইত। প্রদীপ লঠনাদি হঠাৎ একেবারে নির্বাণ হইত, ইট, পাট্কেল, ধূলা, বালি শৃশু হইতে ঘরের মধ্যে পড়িতে থাকিত। আহারের পাত্রে ময়লা, রাবিশ, হাড় প্রভৃতি কোথা হইতে আসিয়া পড়িত। এই অবস্থায় কয়দিন আর থাকা যায় ? বহু চেটায়ও কোন প্রকার প্রতীকার করিতে না পারিয়া, অবশেষে সকলে বাঁকীপুরে চলিয়া গেলেন। সেথানেও ঠিক্ এই প্রকার উপদ্রবই হইতে লাগিল। তথন আরাতে একটা শক্তিশালী ফকিরের সন্ধান পাইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির সাহেব মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, শহ্ম ধ্বনি করিয়া ভূতকে তাড়াইয়া দিলেন। সেই হইতে আর কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। ঘটনাটি শুনিয়া বড়ই আশ্র্যা বোধ হইল। কি ভাবে কোথা হইতে শ্রু পথে এ সকল ইট, পাট্কেল, রাবিশ, ময়লা আসিয়া পড়ে, কে এ সকল লইয়া আসে, দরজা জানালা কে বন্ধ করে, প্রদীপাদি কি প্রকারে এককালে নির্বাণ হয়, প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুই ব্রা যায় না। এ সকল অলোকিক কার্যা যাহাদের দারা সংঘটিত হয় সাধক সাধনবলে সেই সকল পরলোকগত আত্মার উপরে আধিপত্য ও শক্তিপ্রয়াগ করিতে পারেন, ইহা আরও বিস্ময়কর।

## ব্রজমোহনের অলোকিক দীকা।

পাঁচ ছয়দিন শ্যাগত থাকিয়া হৃত্ব হইয়া উঠিলাম। পথ্য পাইয়াই কুঞ্জের নিকটে আরায় যাইতে ব্যন্ত হইলাম। আমার হাতে কিছুই নাই জানিয়া বাবুরা আমাকে আরা পর্যন্ত যাওয়ার টিকেট করিয়া দিলেন। ১৬ই চৈত্র কুঞ্জের নিকটে প্রছিলাম। কুঞ্জের জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহঠাকুরতা মহাশ্য আবগারী বিভাগে ইনস্পেক্টর। আমাকে খ্ব আদর যত্ম করিলেন। যে কয়দিন কুঞ্জের নিকটে রহিলাম, ঠাকুরের প্রসঙ্গে বড়ই আনন্দ পাইলাম। গেণ্ডারিয়া থাকা কালীন কুঞ্জের ক্লপুরোহিত শ্রীযুক্ত ব্রজনোহন চক্রবর্তী মহাশ্যের দীক্ষার বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত আক্র্যাহিত হইয়াছিলাম। সাক্ষাৎ সহচ্ছের নিকটে ঘটনাটি জানিতে আগ্রহ জ্মিল। জ্রিজ্ঞানা করায় কুঞ্জ ব্লিলেন—পুরোহিত মহাশ্যের ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণের বড়ই আকাজ্যা জ্মে, কিছ্ক তাঁর অবস্থা অভিশ্ব শোচনীয়— গেণ্ডারিয়া যাণ্ড্যার সামর্থ্য নাই। তাই তিনি কাতর হইয়া মনে মনে সাক্রবেক জানাইতে লাগিলেন। একদিন পুরোহিত রাত্রে আহারের পর শয়ন করিয়া নিজ্রিত আছেন, অধিক রাত্রিতে "ব্রজমোহন, ব্রজমোহন" ভাক শুনিয়া, ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং চাহিয়া দেখেন ঠাকুর সমুধে দাড়ান, পুরোহিতকে বলিলেন—'শীত্র স্থান

করে এদ—এখনই তোমার দীক্ষা হবে।" ব্রজনোহন স্থান করিয়া আদিলেন। কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুরের কথামত তাঁহাকে লইয়া চণ্ডীমণ্ডণে যাইতে লাগিলেন। ঘরের নিক্টবর্তী হইয়া, পুরোহিত পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন ঠাকুর নাই। তথন ব্যস্তভার সহিত ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিলেন, ঘরের ভিতরে ঠাকুর বসিয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর ব্রজনোহনকে সম্মুখে বসাইয়া যথামত দীক্ষা দিলেন, দীক্ষার পর ব্রজনোহন ঠাকুরকে সাষ্টাক্ষ প্রণাম করিলেন, মাথা তুলিয়া দেখেন, ঠাকুর আর নাই। ব্রজনোহন এদিক সেদিক একটু খুজিয়া ঘরে গিয়া শ্রম করিলেন এবং নিজিত হইলেন। স্কালে নিজা হইতে উঠিয়া ব্রজনোহনের রাত্রির কথা স্থান হইল, একটু দিগাভাব আসিতেই ভিন্না ছাড়া কাপড় দরজার গারে পড়িয়া আছে দেখিয়া সংশ্ব শৃক্ত হইলেন। অমনি গুকুআভা শ্রম্মে শ্রীযুত্ত রামকৃষ্ণ ঠাকুরতা ও রজনী ঠাকুরতার নিকটে যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন। ভাহারা এ ঘটনার সত্যন্তা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ঠাকুরকে জানাইলেন। ঠাকুর উত্তরে লিখিলেন— ঘটনা সত্য, কিন্তু উইাকে আবার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

#### বস্তি যাত্রা। দাদার অপূর্ব্ব দীনভাব।

আরাতে আদিয়া শরীর আমার স্থন্থ রহিল না। কুঞ্জের দহিত ক্ষেক্তিন আনন্দে কাটাইয়া কাশী যাইতে দক্ষ করিলাম। কাশীতে রামকুমার বিছারত্ন (ব্রহ্মানন্দ স্থামী) ও তারাকান্ত দাদা (ব্রহ্মানন্দ ভারতী) আছেন। তাঁহাদের চেটায় পছন্দমত শালগ্রাম দংগ্রহ হইতে পারিবে; এবং বিদ্যাটিও ভালরপে শিথিয়া লইতে পারিব। আদন ঝোলা বাঁধিয়া, আমি কাশী যাইতে প্রস্তত হইলাম। এই সময় কুঞ্জ বলিলেন—"কাতর শরীর লইয়া কাশীতে আর যাওয়া কেন, ওথানে গেলে নানা অনিয়মে শরীর আরও অস্থ্য হইয়া পড়িবে। অবিলগে পাহাড়ে যাওয়ার বিদ্ব ঘটিবে। বরং দাদার নিকটে বস্তি যাওয়া ভাল।" আমিও তাহাই সঙ্গত মনে করিয়া বন্তি যাত্রা করিলাম। কুঞ্জ একথানা মধ্যম শ্রেণীর টিকেট করিয়া দিলেন। লাইনের ছদিকে নিবিড় শালবন দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উহার মধ্যে ঠাকুরকে দেখিতে পাই কি না অস্থ্যমন্দান করিতে লাগিলাম। পর দিন বেলা প্রায় গটার সময়ে দাদার বাদায় উপন্থিত হইলাম। দাদা তথন আহ্নিক করিতেছিলেন। দাদার নিকটে না যাইয়া বাহির বারান্দায় আদন করিয়া বিলাম। পূজা সমাণনান্তে দাদা আমার নিকটে আদিলেন। দাদাকে দেখিয়া আবাক্ হইলাম। দাদার আব সেই স্থূল চেহারা নাই; শরীরটি একেবারে

হালকা হইয়া গিয়াছে। দাদা করজোড়ে নমস্কার করিতে করিতে আমার সমুধীন হইলেন। দাদার চরণ ত্থানা সামাত মাত্র ভূমিসংলগ্ন রহিয়াছে মনে হইল। দাদাকে দেথিয়াই আমি দণ্ডবং হইয়া পড়িলাম। কিন্তু দাদা কিছুতেই আমাকে চরণ স্পর্শ করিতে निल्निन ना। **आ**भि नानात চারি**টা** ভাইবোনের ছোট, তথাপি नानात এই প্রকার ভাব; ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। দাদার চেহারাটি তপস্থাপূর্ণ উজ্জ্বল সাল্বিক বৈফ্বের মত হইয়াছে। তাঁহার ক্ষেহপূর্ণ-মিগ্ধ-দৃষ্টিতে আমি ঠাণ্ডা হইলাম। দাদার এরূপ দীনভাবাপন্ন মূর্ত্তি আর কথনও দেখি নাই। ঠাকুর দাদাসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—তোমার বডদাদা একেবারে আলাভোলা মানুষ, অসাধারণ সরল, সংসারের কিছুই জানেন না। ফয়জাবাদে তাঁর সব কাণ্ড দেখে আমরা সকলে অবাক হয়েছি। একেবারে বালকের মত বিশ্বাসটি বড় স্থান্দর। দাদাকে দেখিয়া ঠাকুরের এই সকল কথা আমার স্মরণ হইল। দাদা আমাকে স্নানাহ্নিকান্তে জলঘোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন; এবং শালগ্রামের কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া হাঁসপাতালে চলিয়া গেলেন।

#### বস্তিতে স্বাস্থ্য লাভ।

দাদার বৈঠকথানা ঘরের সংলগ্ন যে ঘরখানায় গতবারে ছিলাম, তাহাতেই আসন করিলাম। শেষ রাত্তি হইতে পুনরায় নিজিত না হওয়া পর্যান্ত দিবদের কার্য্যগুলি ঘড়ি ধরিয়া করিতে লাগিলাম। ভোরবেলা হইতে বেলা ৩টা পর্যান্ত ঠাকুর আমাকে তাঁর নামে ও ধ্যানে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখেন। আহা! কবে জনশূন্যস্থানে পাহাড় পর্ব্বতে যাইয়া তাঁহার মনোহর রূপের ধ্যানে দিবারাত্রি বিভোর হইয়া থাকিব ? কবে ঠাকুর আমার চতুর্দ্দিক শৃক্ত করিয়া তাঁহার শাস্তিময় শ্রীচরণে চির আগ্রয় প্রদান করিবেন ? অচিরে পাহাড়ে যাইতে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু শরীর অতিশয় খারাপ দেখিয়া দাদা ভাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন—"কিছুদিন যথামত আহারাদি করিয়া শরীর স্তম্ভ করিয়া লইতে হইবে।" দাদা আমার পুষ্টিকর আহারের স্থব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সময় সময় প্রয়ধও দিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। খাণ দিনের মধ্যেই দাদার ব্যবস্থা মত চলিয়া শরীর আমার বেশ স্বন্থ হইল। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে ভিক্ষায় চাউল জুটিবে না অহমানে দাদা আমাকে ডাল কটি ধাওয়া অভ্যাস করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। পরে ৩ধু হুন কটি খাইতে লাগিলাম। শরীর তাহাতে আমার ক্ষেক দিনের মধ্যেই থুব সবল ও স্বস্থ হইল।

পাহাড়ে পাছে ঠাওা লাগিয়া আবার জর হয়, সেই আশক্ষায় দাদা আমাকে একটী তুলার আল্থিলা এবং কন্মনূল যুঁড়িবার জন্ম একথানা বড় চিন্টা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। একটী রূপার স্থন্দর কোটা আমাকে দিয়া খলিলেন—"ইহার ভিতরে শালগ্রাম রাখিয়া কঠে সুলাইয়া রাখিও। না হইলে চুরি হইয়া যাইবে।"

#### শালগ্রাম পূজা ও ত্রিসন্ধ্যা আরম্ভ।

রগুবর বাবাজীর নিকট হইতে যে 'শেষ-চক্রটি' পাইয়াছিলাম, এতকাল তাহা ঝোলাতেই বন্ধ ছিল। এখন জল, তুলদী, ফুল চন্দনাদি দিয়া তাহা পূজা করিতে লাগিলাম। উহা আমার পছন্দমত স্থা নয় বলিয়া, পূজাটিতে তেমন আরাম পাইতেছি না। সন্ধ্যা করিবারও একটা প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় প্রতিদিন আমি ত্রি-সন্ধ্যা করিতেছি। কিন্তু সন্ধ্যার আচমন, আপমার্জন ও অ্যমর্গণাদি কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। সমন্ত মল্লেরই ত তাৎপর্য বয়ং ভগবান, স্বত্তরাং সন্ধ্যাও আমার ঠাকুরেরই প্রতিদেশর বর্ণনা মাত্র করিয়া যাইতেছি। সন্ধ্যাপাঠ কালে ঠাকুরের প্রত্যেকটী অন্ধ্রপ্রত্যান্ধ স্থানিক করিতে পারি না। আজ-কাল মনে হইতেছে যেন সমন্ত দিনটিই ঠাকুরের উপাসনায় যাইতেছে।

#### সাবেকের প্রতি সমাদর।

় কিছুকাল প্ৰেও ফলজাবাদে দাদাকে মহা ভোগস্থে থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্ত এখন তাঁহার অভূত বৈরাগ্যের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি।

অযোধ্যা হইতে দাদার ধশ্মবর্জাণ সময় সময় তাঁহার সঙ্গলাভের জন্ম এথানে আসিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। দাদার মুখে বারু হরিসিংহের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। বিপুল ঐশ্বর্ধ্যের ভিতরে থাকিয়া, তিনি ধেরূপ দীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন তাহা বড়ই অভুত।

দাদা কহিলেন—এক দিবস আমি হরিসিংহের বাড়ী দেখিতে পিয়াছিলান; তাঁহার আসবাব জিনিসপত্র বাড়ী ঘর দেখিয়া তাঁহাকে অসাধারণ ধনী বলিয়া মনে হইল। বাড়ীর ভিতরে একখানা মাটির জীণ খোলার ঘর দেখিয়া আমার স্ত্রী হরিসিংহের পরিবারকে জিজাদা করিলেন—"এমন স্থন্দর বাড়ীর ভিতরে এই খোলার ঘরধানা কেন রহিয়াছে।" তিনি ছল ছল চক্ষে বলিলেন—"এই ঘরই আমার লক্ষী, আমার স্থামী যথন ১০ টাকা বেতনে চাকরী করিতেন, তথন আমরা এই ঘর ধানাতেই থাকিডাম। এই ঘরে থাকিয়াই আমার যাহা কিছু ঐশ্বর্য। এখন এ ঘর কি আমি ত্যাগ করিতে পারি ? বয়া বাদলে শীতে গ্রীমে বারমাদ আমরা এই ঘরেই থাকি। যতকাল রামজী দংদারে রাখিবেন, এই ঘর ধানায়ই থাকিব। এ দকল ঐশ্বর্য যাহাদের ভাগ্যে আদিয়াছে, তাহারা ভোগ করিবে।" শুনিলাম হরিদিং এখন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। বহু ছক্ম ও ধর্মণালা স্থানে স্থানে আছে। প্রতি মাদে সহস্র দহস্র টাকা পরাহিতার্থে বায় করেন। রাজপ্রাদাদের মত প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত কয়িয়ান্ত বাতে বির্ল।

#### শ্বাদে প্রশ্বাদে সাধন তত্ত্ব।

বস্তি সহরে কোন প্রসিদ্ধ দেবালয় বা সাধু মহাত্মা আছেন কিনা, দাদাকে জিজ্ঞাদা করিলাম। তিনি কহিলেন—নানক সাহিদের একটা আগড়া আছে। তাহা ছাড়া আরও তৃ'একটা দেবালয় আছে। কিন্তু তাহা তেমন প্রসিদ্ধ নয়। বৌদ্ধ লামা-গুরুরা সময় সময় এখানে আদিয়া থাকেন। তাঁহারা পর্যাটন করিয়া চলিয়া যান।

ভনিয়ছিলাম—এই বতিই নাকি প্রাচীন কপিলাবস্ত। এই স্থানেই রাজপুত্র শাক্যদিংহ গৌতমবৃদ্ধের জন্ম হয়। এই স্থানেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইয়ছিল। ত্রিভাপ জালায় জীবকে দয় হইতে দেখিয়া, তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অতুল রাজেশয়্য ও যৌবন স্থলভ সন্ভোগাদি স্বেছ্নায় পরিত্যাগ পূর্বক গভীর অরণ্যে কঠোর তপস্তায় রত হইয়ছিলেন। কিন্তু ছয় বৎসরকাল আদম্য আধ্যবসায়ে আত্মসংয্ম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দারা নানা প্রণালীতে যোগাভ্যাস করিয়াও তিনি "সত্যতত্ব" উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অবশেষে অন্তর্কান্তির সাহায্যে ত্রুবের মূলকারণ অন্স্মনান করিছে যাইয়া নির্ব্বাণের এক অভিনব পথ আবিদ্ধার করিলেন। পরত্র্যুক্তর, সদয়হদয় বৃদ্ধদেব শুধু নিজে নির্ব্বাণলাভে পরিত্ত্র না থাকিয়া, জীবের কল্যাণার্থ মনোবিজ্ঞান সম্মত এরপ অম্লা সাখন প্রণালী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যাহার অন্স্সরণ আজও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক মৃক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে; এবং যুগ্যুগাস্তর হইতে মানব সভ্যতার উপর আর্ধ্যধর্ম্মের যে প্রভাব চলিয়া আসিতেছে, ক্রমণ: তাহার



আরও বিস্তার সাধন করিতেছে। ঠাকুরের অপরিসীম রুপায় আমরা যে সাধন লাভ করিয়াছি, বৌদ্ধ-সাধনের সহিত অনেকাংশে তাহার সাদৃখ্য আছে।

বৃদ্ধদেব নানা প্রকার সাধন প্রণালীর মধ্যে দেহতত্ত অবলম্বনে সাধনপ্রার সমধিক বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্মশাল্র ত্রিপিটক ও বিশুদ্ধিমার্গ প্রভৃতি গ্রন্থে উহার বহুল দুষ্টান্ত রহিয়াছে।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে রোহিলাখবগ্গে তিনি বলিয়াছেন—

''অপিচাহং আবাদ ইমস্মিং এব ব্যামমত্তে কলেবরে সন্নিদ্যি দমানকে

লোকঞ্চ পন্নপেমি লোকসমৃদয়ঞ্চ লো চনিবোধঞ্চ পতিপদন্তি" ইত্যাদি—

সাড়ে তিন হাত পরিমাণ এই শরীরে যেখানে চৈতক্ত ও মন রহিয়াছে, সেই স্থান জগতের স্টে, স্থিতি, প্রালয়ও রহিয়াছে; এবং এই সংসারাবর্ত্ত হইতে পরিনির্কাণের পুখও রহিয়াছে।

আবার কাষণতাগতি বা দেহতত্ব জবলম্বনে সাধনপ্রণালীতে আনাপানাসতি বা খাস-প্রখাসে সনঃসংঘাগ করিয়া সাধন করাই প্রশন্ত। আনয়তি অর্থে খাস গ্রহণ, পানয়তি অর্থে প্রখাস ত্যাগ ব্রায়। সতি শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, পালি ভাষায় 'সতি' শব্দে, প্রতি নিমেষে প্রতি মূহর্তে যে ব্যাপার সাধিত হয়, তিবিষয়ে জাগতভাবে ননঃসংঘোগ করিয়া থাকাই স্থিচিত হয়। ধ্যান করিবার প্রের্মনকে লক্ষ্য বিষয়ে পুনঃপুনঃ নিবিষ্ট করিবার জন্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। চঞ্চলতা, জড়তা, নিজ্ঞা, আলস্ম ইত্যাদি আসিয়া একাপ্রতা নষ্ট না করে এ জন্ম চেষ্টা যত্ম ছারা মনকে সর্কান সচেতন রাগিতে হয়। তাই বৃদ্ধধর্ম-শাস্ত্রেও পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে—সাধক অরক্তে বৃক্ষমূলে অথবা কোন উপাধিশ্র নিজ্জন স্থানে যাইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করেন। দেহ সরল ও সোজাভাবে রাথিয়া, নাসিকার অগ্রভাগে চিত্ত স্থির করিয়া, সাধনের বিষয় বা ধ্যায় বস্তুতে মনঃসংযোগ করেন। তৎপরে বিশেষ ধৈর্যসহকারে অভিনিবেশ পুর্বক প্রত্যেকটা খাস প্রখাসের দিকে লক্ষ্য রাথিয়া নিম্নোক্ত প্রণালীতে সাধন আরম্ভ করেন।

#### ু। সুসতোৰ অস্সস্তি সতোৰ পস্সস্তি।

তিনি শ্বতিশীল হইয়া খাস গ্রহণ ও প্রখাস ত্যাগ করেন অর্থাৎ খাস গ্রহণ কালে তাহার পরিষ্কার অফুভ্তি হইতে থাকে যে, তিনি খাস গ্রহণ করিতেছন, এবং প্রখাস ত্যাগকালেও তাহার জানা থাকে যে, তিনি প্রখাস ত্যাগ করিতেছেন। এইরূপে তিঞি

স্থৃতিশীল হইয়া অর্থাৎ অতীত ও ভবিশ্বতে দৃষ্টি না করিয়া, কেবল বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাথিয়া, শাস গ্রহণ ও প্রশাস ত্যাগ করেন।

। দীঘং বা অস্সসস্থো দীঘং অস্সসামীতি পঞ্চানাতি,
দীঘং বা পস্সস্থো দীঘং পস্সসামীতি পঞ্চানাতি,
বস্সংবা অস্সস্থো বস্সং অস্সসামীতি পঞ্চানাতি,
বস্সং বা পস্সস্থো বস্সং পস্সসামীতি পঞ্চানাতি।

খাস প্রখাসের টান যদি লখা হয়, তবে তিনি (সাধক) দীর্ঘ খাস প্রহণ করিতেছেন, এবং দীর্ঘ প্রখাস ত্যাগ করিতেছেন, ইহা তিনি জানেন। খাস প্রখাস যদি ছোট হয় তবে তিনি (সাধক) সেইরূপ থর্কা খাস গ্রহণ করিতেছেন এবং সেইমত ছোট প্রখাস ত্যাগ করিতেছেন ইহাও তিনি জানেন।

সক্ষকায় পটিদংবেদী অন্সদামীতি সিক্থতি।
 সক্ষকায় পটিদংবেদী পদসদামীতি সিক্থতি।

তিনি (সাধক) সর্বাঙ্গে খাস-প্রশ্বাসের স্পন্দন বা কম্পন বা টান অমুভব করিতেছেন, এক্নণ ভাবে খাস গ্রহণ ও প্রখাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

এ স্থলে সর্বাঞ্চ অর্থে—বুদ্ধ ঘোষের মতে—নাভি হইতে নাসাগ্র পর্যান্ত বুঝায়; যে হেত খাস-প্রখাসের উৎপত্তি ও অবসান নাভি হইতে নাসাগ্র পর্যান্ত নির্দেশ আছে।

৪। পৃস্বভয় কায়দংখারং অস্বদামীতি সিক্খতি,
 পৃষ্বভয়ং কায়দংখারং পৃষ্বদামীতি সিক্খতি।

শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখায় দেহের সংস্কার প্রস্রন্তিত বা বিলুপ্ত হইবে এরূপভাবে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব—ইহা তিনি শিক্ষা করেন।

উক্ত চারিটী স্থা লইয়া প্রথম চতুক করা হইয়াছে। ইহার প্রথমটিতে খাস-প্রখাদ চলার জ্ঞান, দিতীয়টিতে খাস-প্রখাদ হস্প দীর্ঘ হওয়ার জ্ঞান, তৃতীয়টিতে দর্মশারীর ব্যাপী খাস-প্রখাদের কার্য্য হওয়ার জ্ঞান, এবং চতুর্থটিতে দেহ সংস্থার ত্যাগে নিরোধাতিম্থী হওয়ার জ্ঞান স্চতি হইতেছে।

পীতি পটিদংবেদী অদ্দদামীতি দিক্থতি,
 পীতি পটিদংবেদী পদ্দদামীতি দিক্থতি।

প্রতি খাদ-প্রখাদই প্রীতি উন্মেষক—এই ভাবের খাদ গ্রহণ ও প্রখাদ ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। ছথ পটিদংবেদী অস্সসামীতি সিক্থতি,
 ছথ পটিদংবেদী পস্সসামীতি সিক্থতি।

প্রতি শাস-প্রশাসেই হৃথ উৎপত্তি হইতেছে, এই ভাবের শাস গ্রহণ ও প্রশাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

চিত্তসংখারং পটিদংবেদী অস্দ্রমামীতি সিক্থতি,
 চিত্তসংখারং পটিদংবেদী পদ্রদ্রামীতি সিক্থতি।

প্রতি শাস-প্রখাসেই চিত্তসংস্থারের অর্থাৎ উপেক্ষা, বেদনা ইত্যাদির উন্মেষ হইতেছে এই প্রকার শাস গ্রহণ ও প্রধান ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

পৃস্বভয়ং চিত্তসংখারং অস্বসামীতি সিক্থতি,
 পৃস্বভয়ং চিত্তসংখারং পৃস্বসামীতি সিক্থতি।

চিত্তসংস্কার প্রশমিত, দমিত, শান্ত ও নিরোধ করিতে করিতে শাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

পঞ্চম হইতে অন্তম পর্যান্ত চারিটা ক্ষত্র লইয়। দ্বিতীয় চতুক্ষ করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় চতুক্ষে বলা হইয়াছে, দেহের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারিলে মন অন্ধর্মধী হয়, বিক্ষিপ্রতা কমিয়া যায়, এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়; তাহাতে প্রীতি স্থপ প্রভৃতি চিত্তর্ত্তি বা ভাবের উদ্রেক হয়। তারপর আবার এই চতুক্ষের শেষভাগে এই চিত্তর্ত্তিগুলিরও নিরোধ করার কথা বলা হইয়াছে। শাস-প্রশাস অবলখনে ভিতরের প্রত্যোক্টী ভাব প্রথমে ক্ষাগাইয়া তুলিয়া তংপরে তাহা দারাই উহা সমূলে উৎপাটনের কৌশল বৃদ্ধদেব বলিয়া দিলেন।

চত্ত পটিদংবেদী অন্দ্ৰদামীতি দিক্থতি,
 চিত্ত পটিদংবেদী পদ্ৰদামীতি দিক্থতি।

উপরি উক্ত উপায়ে চিত্ত বৃত্তিবিহীন হইলে প্রতি ধাস-প্রখাসে সেই চিত্ত বিকাশ হয়; এইরূপ বৃত্তি বিহীন চিত্তকে প্রকট করিতে করিতে খাস গ্রহণ ও প্রখাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

>। অভিপমোনয়ং চিত্তং অস্সসামীতি সিক্থতি,
 অভিপমোনয়ং চিত্তং পস্সসামীতি সিক্থতি।

প্রতি খাস প্রখাসেই চিত্ত অভিপ্রমোদিত অর্থাৎ আনন্দময় হইতেছে এই ভাবের খাস গ্রহণ ও প্রখাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন। ১১। সমাদহং চিত্তং অস্সসামীতি সিক্থতি,
 সমাদহং চিত্তং পস্সসামীতি সিক্থতি।

প্রতি শাস প্রশাসে চিত্ত সামাভাবাপন্ন বা সমাহিত হইতেছে, এই ভাবে চিত্তকে সমাক্ সমান ভাবে স্থাপন করিতে করিতে সমাহিত বা সমাধিযুক্ত করিতে করিতে শাস গ্রহণ ও প্রশাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

২২। বিমোচয়ং চিত্তং অস্সসামীতি সিক্থতি,
 বিমোচয়ং চিত্তং পস্সসামীতি সিক্থতি।

প্রতি শাস প্রশাসেই 'পঞ্চিবারক' অর্থাৎ নির্ব্বাণের পাঁচটী প্রতিবন্ধক— অবিষ্ঠা, অস্মিতা আননদ প্রভৃতি পঞ্চাব হইতে সম্পূর্ণ বিমৃক্ত হইয়া, শুদ্ধ বৃদ্ধাবস্থাপন্ন হইতেছে, এই ভাবে সাধক শাস গ্রহণ ও প্রশাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

নবম হইতে ছাদশ প্ৰান্ত এই চারিটী স্ত্র লইয়া তৃতীয় চতুক্ষ করা হইয়াছে। তৃতীয় চতুক্ষ ইহা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে বে, চিত্তের রুজি নিরোধ হইলেও মূল চিত্তটি থাকিয়া যায়। স্কুতরাং প্রথমে তাহাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া লইতে হইবে; তাহাতে আনন্দ অবস্থা লাভ হইবে। আনন্দের আতিশয়্যে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে একাগ্র হইবে। এইবারে তীক্ষ একাগ্রতা সহকারে পরীক্ষা করিয়া, চিত্তের গুপ্ত সংস্কারাদি যাহা কিছু থাকে দ্রীভৃত করিতে হইবে। স্কুথ, প্রীতি, আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই নির্কাণের বিরোধী। এই সকলকে নিমূর্ণ করিয়া গুদ্ধ বৃদ্ধ মৃক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে।

সর্বশেষে চতুর্থচতুক্ষে 'আনাপানাসতির' অর্থাৎ শাস প্রশাস অবলম্বনে সাধনের সহিত 'বিদর্শন ভাবনা' করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সাধনে চিত্তের যে বিশুদ্ধি জন্ম তাহা সাম্য়িক ও অসম্পূর্ণ। যেমন পানাপুকুরে চিল ছুড়িলে কিছু ক্ষণের জন্ম কাকা হইয়া আবার উহা ব্বিয়া যায়, সাধনের ছারা চিত্ত সর্বসংস্কার রহিত হইলেও সংস্কারের মূল থাকিয়া যায়। স্থযোগ পাইলে উহা আবার গজাইয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। উহাকে সম্পূর্ণ নিমূল করিতে হইলে, খাস প্রখাদে 'অনিত্য, হংগ, অনাত্মা' বলিয়া প্রত্যয় জন্মাইতে হইবে। তথন বৈরাগ্যের উদয় হইবে। কোনও অবস্থাতেই আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা হইবে। এই প্রকারে নিরোধের দিকে অগ্রসর যতই হইবে ততই সমস্ত নিস্ক্লিত বা পরিত্যক্ত হইবে। তথনই নির্বাণ লাভ।

সাধক তৃতীয় চতুদ্ধের অবস্থায় পঁছছিবার পূর্বের 'বিদর্শন ভাবনা' সম্ভবপর হয় না। নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা, বিচার-বিতর্ক, তৃল-ভান্তি, ত্থ-সমৃদ্ধি, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি মনের ভাব বর্ত্তমানে সংসারচক্রে পুন: পুন: জম্ম, মৃত্যু, জ্বরা ব্যধির ঘন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। সত্য-মিখ্যা, পাপ-পুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বৃদ্ধি সংস্কার মাত্র। বাহুবিক ভাহাদের কোনও অভিত্ই নাই। কেননা, আমি যাহা পাপ বলিয়া মনে করি, অন্তে ভাহাই পুণা বলিয়া বুঝিতে পারে। এই সমস্ত সংস্কার বশতঃই আমাদের মিথা। ধারনা **জিমিয়াছে।** অসার ক্ষণস্থায়ী সংসারকে সত্য বলিয়া বৃঝিতেছি। জালা-যন্ত্রনাময় সংসারকে পরম হৃথের স্থান মনে করিতেছি। সমস্ত বস্তুতেই 'আমার, আমার' করিল্লা আসক্ত হইতেছি। অনিত্য, তৃংখদ, অনাত্ম জগৎকে নিত্য, স্থধকর ও পরমাত্মার প্রকাশমান **অবস্থামনে করিতেছি।** এই সমস্ত ভ্রাস্তি দ্র না হইলে, শুদ্ধ বৃদ্ধ মৃদ্ধ অবস্থা লাভ হয় না। ইহা দূর করিবার জন্তই দাধন ভজন। বেমন প্রথমে বড় বৃক্ষের ভালপাল। ছাটিয়া, গোড়া কাটিয়া দেওয়ায় উতা পড়িয়া গেলে মাটীর নীচ হইতে শিকড় তুলিয়া ফেলা সহজ হয়, তেমনি প্রথমে উপরে উপরে, ভাসা ভাসা সংস্কারগুলি নষ্ট করিয়া, ক্রমে অন্তরের অন্তন্থলে প্রবেশ করিয়া, সমন্ত সংস্থার উচ্ছেদ করিতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত 'বিদর্শন ভাবনা' স্বতঃই জাগ্রত হয়। কারণ তথন মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসই অমুধ্যানের বিষয় থাকে, কিন্তু এই খাদ প্রখাদ কোনও মৃহর্তে এক অবস্থায় স্থির থাকে না। ইহা নিয়তই গতিমান ও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, সমস্তই অনিত্য বোধ হইবে। এই সময়ে খাস প্রখাসই যত ত্রংখের কারণ, ইহা আত্মানয়—এইরূপ প্রতিতীও জন্মিবে। এ দ্বরু খাস প্রখাসই অনিত্য ত্বঃখদ ও অনাত্মা বলিয়া প্রতীতি হইবে। কিন্তু 'বিদর্শন ভাবনা'ন্থলে আমরা প্রথম হইতেই গুরুদত্ত অপ্রাকৃত শক্তিযুক্ত নাম করি। সর্বসংশ্বার রহিত হওয়ায় স্থাস প্রস্থাসে একাগ্রতা সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ থাকে, তথন বিদ্ধন ভাবনাই করি আর নামই করি তাহা चारम अचारम मिनिया এक इहेश याहेरत। भूरक्षेहे रमशान हहेशारक विमर्गन जावनाय অনিত্য, তঃথ, অনাত্মা বলিয়া প্রতীতি জয়ে; খাদে প্রখাদে লক্ষ্য রাথিয়া নাম করিতে গেলেও ধ্যানের চরমাবস্থায় খাদ প্রখাদই নাম, নামই খাদ প্রখাদ, এরপ অমুভৃতি ছবেয়। তথন নামে কোনও অর্থবোধও জনায় না, কোনও রূপের সংস্থারও জাগায় না। শ্বভাব হইতে নাম আপনা আপনি হয়; আমি নিশ্চেট দর্শকের তায় তাহার অফুভব মাত্র করিতে থাকি। এ অবস্থা সম্বন্ধে বাক্য-ভাষায় আর কিছুই প্রকাশ করা যায় না। আর্ষ্য ঋষিরা ইহাকেই 'অবাঙ্মনসগোচর'—বলিয়াছেন। বৃদ্ধদেবও বলিয়াছেন, ইহা "অচেত্তেয়ানি ও অচিত্তিতব্যানি" অর্থাৎ চিক্তার বিষয় নয়, চিক্তা করাও যাইতে পারে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"পতিসোতাগম্মং নিপুনং গন্তীরং অহং বাগরতা ন দক্ধতি তমোথদেন আবতা" রাগদ্বেরক্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি স্ষ্টিপ্রবাহের অন্তর্নিহিত স্থা গভীর সত্য দেখিতে পায় না। জ্ঞানীরা দেখিলেও প্রকাশ করিতে পারেন না।

চিন্তারাজ্যের অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি করা যে কত তুরুহ ব্যাপার তাহা একটা ঘটনা হইতে বিশেষরূপে বুঝা যায়। আমাদের গুরুত্রাতা প্রদেয় মনোরঞ্জন বাবুর স্ত্রী মনোরমা দেবী একসকে ৪৮ ঘণ্টাকাল অবিচ্ছেদে সমাধিত্ব থাকিতেন। এ বিষয়ে ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন—মাত্র নামানলে মগ্ন আছেন, এখনও হয়েছে কি ? আস্তিক্য বৃদ্ধিই জন্মে নাই। ভাবাভাব রহিত হইয়া, গুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত অবস্থায় উপনীত না হইলে, তত্ত প্রকাশ পায় না, এবং প্রকাশ পাওয়ার পূর্বের সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রলাপ বাকা। এ জন্ম ঈশ্বর সম্বন্ধে বৃদ্ধদেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নিক্তর থাকিতেন; এবং জিজ্ঞাস্থকে তাহার প্রদর্শিত সাধন পথে চলিয়া, লক্ষ্যস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তত্ত্ব প্রতাক্ষ করার উপদেশ দিতেন। ঠাকুরকে পুন: পুন: প্রশ্ন করিলে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেন—শুধু শ্বাসে প্রশাসে নাম করে যাও সমস্ত অবস্থা তাতেই লাভ হবে। কিন্তু কি অবস্থা লাভ হইবে দে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, অথবা নামের প্রতিপান্ত বস্তু সম্বন্ধেও কোনও প্রকার ধ্যান ধারণা করিতে উপদেশ দেন নাই। সহজ্ঞ খাস প্রস্থাদে মনঃসংযোগরূপ অত্যুর্করা সাধনক্ষেত্রে শক্তিমান গুরু যে কোনও বীজ বপন করুন না কেন, অতি সহজেই তাহার অন্ধরোদগম হইয়া, ক্রমে উহা ফুলে ফলে স্থশোভিত इ**रेग्रा थाटक**। এ বিষয়ে নানক, কবীর, তুলদীদাদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ দাক্ষ্য প্রদান ক্রিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই সাধন অবল্যনেই আপন আপন ইষ্ট বস্তু লাভ ক্রিয়া ক্লতার্থ হইয়াছেন। বর্তমান সময়েও এই সাধনে সফলতা বিষয়ে মহাত্মা গম্ভীরানাথন্দী এবং আমাদের ঠাকুর ইহার ফললাভ সম্বন্ধে জ্ঞলম্ভ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধদেব এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশের প্রারম্ভে ও শেষে বলিয়াছেন--

"একায়নো অয়ং ভিক্থবে...নিব্বানস্স সচ্ছি কিরিয়ায়, থদিদং চন্তারো সতিপট্ঠানো।" ইত্যাদি—অর্থ্যাৎ নির্বাণ লাভের পক্ষে ইহাই একমাত্র পথ।

अधु देश विषयादे जिनि काल श्राम नारे।

"আমতং তেসং বিরুদ্ধং যেসং কায়গতাসতি বিরুদ্ধা।"

বাহারা কান্নগতাসতি অর্থাৎ খাস প্রখাসাদি দেহতত্ত্ব অবলম্বনে সাধন করার বিরোধী, তাহারা নির্বাণেরও পরিপন্তী। ইহাই বদ্ধের চরম সিদ্ধান্ত।

সর্বশেষে এই সাধনের ফলাফল সম্বন্ধে বৃদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন।

"তিট্ঠতু ভিক্ধবে অদ্ধমাসে। যোহি কেচি ভিক্ধবে ইমে চন্তারো সভিপট্ঠানো এবং ভাবেয়্যং সন্তাহং তস্স দিয়ং ফলানং অঞ্জন্তরং ফলং পটিকংধং দিট্ঠেব ধ্যে অঞাসতি উপাদিসেসে অনাগামিতা।"

হে ভিক্ষুগণ! যিনি অর্দ্ধমাস কিখা সপ্তাহ কাল এই সাধন করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং দেহান্তে অনাগামি হন।

শুনিয়াছি ঠাকুর ও বলিয়াছেন – লামা-শুরুদিগের আচার ব্যবহার ও তাঁহাদের সাধন প্রণালী না দেখিলে বৌদ্ধ ধর্ম বুঝা যায় না। উহাই একমাত্র পন্থা। গত ২৪শে পৌষ তারিধে শুকুলাতাদিগকে উপদেশ করার সময়েও ঠাকুর বলিয়াছেন —

একমাত্র খাসে প্রখাসে নামজপ বারা আত্মার সমস্ত পাপ, সংশয় নই হইবে। তখন বিশ্বাস আপনা হইতেই আসিবে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই একমাত্র উপায়।





# বিশেষ বিশেষ অশুদ্ধি সংশোধন।

| <b>शृष्ट्रा</b>     | ছ ব              | অশুদ             | শুদ্ধ         |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| ৩১                  | <b>3</b> - 3 - 3 | সকল              | <b>म</b> ्म्  |
| <b>(</b> 0          | 5                | ক্ষরন্থি         | করন্তু        |
| <b>«</b> •          | 5                | <b>শক্তো</b> যধি | সন্তোষধি      |
| ¢ •                 | >>               | <b>प्रमा</b> †ः  | মধুমাণ        |
| <b>)</b> 0 <b>0</b> | æ                | কুঞ্জ ঠাকুরদা    | কুঞ্জ ঠাকুরতা |

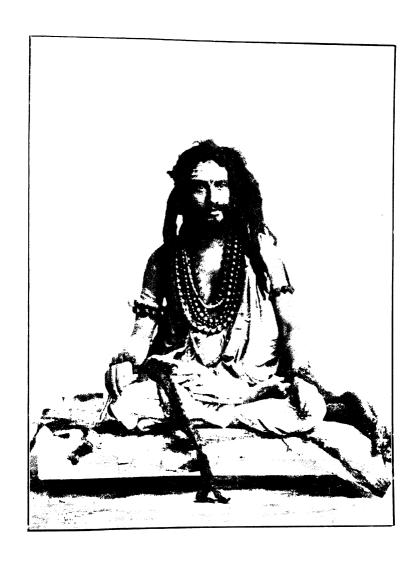

**बी**क्लमानन बक्कानादौ



# শ্রী শ্রী দ্গুরু সঙ্গ।

# প্রভুপাদ

জী বিজ কৃষ্ণ সোদা সংশাসের দেহাপ্রিত অবস্থার ৭ বর্ল (১২৯৩-৯৯ সাল পর্যান্ত) অলৌকিক ঘটনাবলী শ্রীন্তরণাশ্রিত নিত্যসেবক্ষীমৎ কুলদানন্দ ব্রন্মচারীর ভায়েরী—

সাধন সমস্থার চূড়ান্থ সা। মহাস্থা প্রাক্তিক তা বলেন — সত্যের অপলাপ্
১ইলে স্থরাজও চাইনা। একে সেই স্তারক্ষা ও বীর্যধারণের জলক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।
বীর্যধারণ করিতে হইলে, প্রেলোভনের সহিত কিরুপ সংগ্রাম করিয়া তপ্সা করিতে
১য়, এই পুস্কে তাহা বিশ্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একাধারে উপনিষদ ও উপ্সাদ।
আর্য্য শ্বিগণের সারগভ নলী ব্রন্ধচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন।
উচ্চ আদেশকে দেনন্দিনার মধ্যে এত সহজ ও স্থপ্যি। করা ইইয়াছে যে একবার
পড়িতে আরক্ত করিলে না করিয়া ছাড়া যায় না।

#### দ্ৰধৰ্ম দমন্বয়—

কৃষ্ণ, গৃষ্ট, বৃদ্ধ, নান্দ্রি রাসকৃষ্ণ প্রমহণ্স প্রমুখ মুগাবভারগণের সংখ্যবে আসিয়া গোৰামী প্রাভূ ধ্যক্তিয়ে মিলন ঘটাইয়াছেন। সকল পথের সকল মডের সামঞ্জ করিয়া, মহুগাত্ত লাভেউন পথ দেখাইয়াছেন। ওকর দ্যা, শিগোর ঔদ্ধতা; ওকর আদেশ, শিধোর আফুদেখাইয়া ওকর মাহাত্মা প্রকট করা হইয়াছে।

মহাপুরুষগণের নী স্থানের চিত্রে স্কশোভিত ১ম গণ্ড (১২৯৬-৯৬) ১॥०। ২য় গণ্ড (১২৯৭) ১॥০। থণ্ড (১২৯৮) ২২। চতুর্গ থণ্ড (১২৯৯) ২২।

পুড় ( ২২০২ ) সাল । প্রকাশক—
মহাবা গভীরনাথ জী।
শীঘুক্ত সারদাকান্ত।, বি, এ, কর্তৃক সংগৃহীত মূল্য ে আনা ( মহানান্দ নান্দী।
সাধন সন্ধীত
সাধন সন্ধীত
সলকাতা।

মহাবিষ্ণু যতী বিং

শোসিস্থান— শীক্ষনাথ মোদক ১৮নং মীক্ষাপুর দ্বীট ও কলিকাতার আগান্ত প্রধান প্রকালগেশী— শীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৬ নং সোনারপুর, বাঙ্গালীটোলা। প্রী—হেমচন্দ্র চিন্দুরবাড়ী, পুরী। বিশোল – ছিনিদার শ্রীহিরণ কুমার সেন রায় চৌধুরী। খুলাগবিস্কু দত্ত কোং। চাঙ্গা— শীবস্থাল কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গেণ্ডারিয়া। চার্দুরি শুলু শীক্ষি দে হেড্মান্তার গোপালগঙ্গ।— শীপ্রকাশ চন্দ্র ঘোষ—পুরুলিয়া। দিরিদপুর—শ্রীক্ষি দে হেড্মান্তার পোট, হাওড়া। শীক্ষন্ধদাচরণ ভটাচার্ঘ্য ডাক্তার নি্তাইন, পোইনি।

দয়া করি গার করিবেন।



